# বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত

ভ্রমনিরাশ

শভুচন্দ্র বিত্যারত্ন

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড ১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাডাঙ

# व्कर्णाश शाहरकं निर्मितंत्र

১, শংকর খোব জেন, কলিকাড়া ৬

বিক্রম্মকেন্দ্র: ২১১/১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

শাথা : এলাহাবাদ—৩৪. নেতাজী স্থতাবচক্র মার্গ এলাহাবাদ-৩ পাটনা—অশোক রাজ্পথ পাটনা-৪

नरक्षत्र, ३३८९

বুক্ষয়াও প্রাইজেট লিমিটেড়া > শংকর ঘোর লেন, কলিকাডা-৬ পক্ষে ব্রীকারকীয়াথ বস্থ এম. এ. কর্তুক প্রকাশিত ; বস্থানী প্রেন, ৮০।৮/১৪ খ্লীট, কলিকাডা-৬ হইতে শ্রীপরিষ্ক বস্থ কর্তুক মুক্লিত।

#### ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার বিরাট প্রতিভা ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) চরিতক্থা তাঁহার গুণগ্রাহী বিভিন্ন ন্তরের ভক্তগণ আজ প্রায় শতাব্দী কাল ধরিয়া নানাভাবে কীর্তন করিতেছেন। বিভাসাগর তাঁহার বিপ্ল কীর্তির ভারে ইহার মধ্যে এমনভাবে নিমজ্জিত হইয়াছেন, যাহার ফলে "মাহ্ন বিভাসাগর" অন্তরালে রহিয়াছেন—প্রকৃত বিভাসাগরকে খুঁজিরা বাহির করা অত্যন্ত আয়াস-সাধ্য।

ক্ষুদ্র বৃহৎ চরিতগুলির মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাণ্যায় "বিভাগাগর-প্রসঙ্গ" (১৩৩৮) এবং সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁহার "বিভাগাগর ও বাঙালী সমাজ" (তিন খণ্ড: ১৩৬৪-৬৬) গ্রন্থয়ে যথাযথ জীবন রচনার দায়িত্ব কথঞ্চিৎ পূরণ করিলেও এখনও বিভাগাগর সম্বন্ধে বহু আলোচনার অবকাশ আছে।

বিভাসাগরের জীবনকালেই উনহার অপূর্ব চরিতকথা প্রচারিত হইতে থাকে। ইহার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছইটি রচনা: দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "নববার্ষিকী" (১৮৭৭) ও নগেল্রনাথ বস্থু সম্পাদিত "বিশ্বকোন", (২য় খণ্ড: ১২৯৮) গ্রন্থয়ের প্রকাশিত হইয়ছে। তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরে তৃতীয় সহোদর-ম্রাতা শস্কুচল্র বিভারত্ব 'বিভাসাগর-জীবনচরিত' (প্রথম সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ১৮৯১) প্রকাশ করেন। বিভাসাগর-জীবনচরিত গ্রন্থের মধ্যে শস্কুচল্রের গ্রন্থই সর্বপ্রথমে প্রকাশিত হয়। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদর অপেক্ষা প্রায় সাত-আট বৎসরের কনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার জীবনের সমগ্রকাল ম্রাতার সাহচর্যেই অতিবাহিত হয়। তিনি বিভাসাগরের জীবনের সমগ্রকাল ম্রাতার সাহচর্যেই অতিবাহিত হয়। তিনি বিভাসাগরের জীবনীরচনার উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। কারণ মহান ম্রাতার কীর্তি-কলাপ তিনি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বিভাসাগরের জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি জানিবার জন্ম তাঁহাকে অন্তের ম্বাপেক্ষী হইতে হয় নাই। প্রিয় ম্রাতার বিয়োগে শোকে অত্যন্ত কাতর হইলেও শস্কুচন্ত্র নিতান্ত বার্ধক্যকালে বিভাসাগর-জীবনচরিত বিভাসাগরের

তিরোধানের (১৮৯১, ২৯ জুলাই) অত্যল্পকালের মধ্যে (সেপ্টেম্বর ১৮৯১) প্রকাশ করেন। এ কার্ধে তাঁহাকে বস্থ আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব উৎসাহ দিয়াছিলেন, কারণ জীবনী-রচনার প্রস্তুতিকার্য বহু পূর্বেই শস্তৃচন্দ্র আরম্ভ করেন, সেজত অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিবিধ-তথ্যাদিতে পূর্ণ এবং প্রায় ক্রটিহীন গ্রন্থটি সর্বসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হয়।

শস্তুচন্দ্র আজীবন তাঁহার জ্যেষ্ঠ আতার আশ্রয়ে আজ্ঞাধীন থাকিয়া বিভাসাগরের বিজিন্ন কার্যের সহায়তা করেন। বিভাসাগরের ভাষ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন লোকের নিকট আজীবন এইভাবে অবস্থান করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। শচস্তুক্র তাঁহার দীর্ঘজীবনের নিষ্ঠামূলক পরিচর্যার ফলে জ্যেষ্ঠ আতার প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হন নাই। অপর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীয়মান হয় যে বিভাসাগর তাঁহার জীবনের বিজিন্ন সময়ে প্রিয়্ম জামাতা, প্রিয়্মতমা পত্নী, স্লেহভাজন প্র, একাল্লচদ্য বাদ্ধবগণকে পরিহার করিয়াছিলেন। কিন্তু শস্তুচক্রের অত্যন্ত হৈর্য ও ধৈর্যের ফলে আজীবন আতার বিশ্বাসভাজন থাকা সম্ভব হইয়াছিল।

শস্কৃতন্দ্র বিভাসাগরের ছাত্রাবস্থাতেই গ্রামের বাড়ি হইতে কলিকাতায় আনীত হন এবং ত্বই অগ্রজ সহোদরের স্থায় সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া প্রশংসাপত্র হিসাবে বিভারত্ব উপাধিপ্রাপ্ত হন। তৎকালীন সংস্কৃত কলেজে বিভিন্ন বিভাগের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ছাত্রগণ উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার মধ্যমন্ত্রাতা দীনবন্ধুও স্থায়রত্ব উপাধি প্রাপ্ত হন।

সাধারণের ধারণা আছে বিভাসাগরের সহোদর ভ্রাতাগণ অত্যন্ত অবোগ্য ও নিতান্ত অবিভান ছিলেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভূল। বিভাসাগর ছাত্রাবস্থার নিজের শিক্ষাকার্যে বেরূপ সচেই ছিলেন, কনিষ্ঠ ছই ভ্রাতা দীনবন্ধু ও শন্তু চন্দ্রের শিক্ষার জন্ত সেইরূপই মনোযোগী ছিলেন। তৎকালীন সামাজিক নির্মাহ্যায়ী বিভাসাগর সংসাবের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া ভ্রাতা ছইজনকে নিজের ইচ্ছাহ্যায়ী পরিচালনা করেন। শেষ পর্যন্ত একমাত্র শন্তু ক্রই তাঁহার সহায়তার হল ছিলেন। পরবর্তী জীবনে বিভাসাগর বিবিধ কার্যের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ার ফলে সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র ও বিশেষতঃ পুত্র নারায়ণের শিক্ষাকার্যে নিজে দুষ্টিপাত না করাতে আমাদের ভাগ্যহত

বাংলাদেশে মহাপুরুষদের ভাগ্যে বাহা হয়, বিভাসাগরের ক্ষেত্রেও সেই ফল ফলিয়াছিল। ফলে শেষ জীবনে নিজের দিক হইতে বিভাসাগর অত্যস্ত অশান্তিময় জীবনযাপন করিয়াছিলেন।

মধ্যমন্তা দীনবন্ধু বিভাসাগর পরিত্যক্ত একাধিক চাকুরি গ্রহণ করিয়া লাতার চেপ্টায় ডেপ্টা কালেক টরের পদ প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ লাতার সহিত কোন মনোমালিভের জন্ম তিনি এই চাকুরি পরিত্যাগ করেন। পরে নিজের চেপ্টায় শিক্ষা বিভাগে ডেপ্টা ইনেস্পেক্টর অফ স্কুল-এর চাকুরী করেন। তিনি আহ্মাণিক ১৮৮০ খুফান্দে পরলোকগত হন।

শস্তুচন্দ্র জ্যেষ্ঠাগ্রজের আদেশে কোন স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণ না করিয়া বংসামান্ত মাসিক "মাসহারা"র বিনিময়ে আজীবন জ্যেষ্ঠের অমুগত থাকিয়া জ্যেষ্ঠ আতার বিবিধ কর্ম-সম্পাদনে রত ছিলেন। মধ্যে তিনি শিক্ষা-বিভাগের ভেপুটী ইনেসপেক্টর-এর চাকুরি গ্রহণে উত্যোগী হন বলিয়া জানা যায়। বিভাসাগরের আয়জীবনী তাহার সঞ্চিত উপকরণে রচিত হয়। বিভাসাগরের মহাপ্রয়াণের পর শস্তুচন্দ্রকে বিবিধ গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হেখা যায়। এই গ্রন্থভিলির কয়েক বৎসরের মধ্যে একাধিক সংস্করণ হয়। শস্তুচন্দ্রের রচিত গ্রন্থভিলির তালিকা দেওয়া হইল:

১। বিভাসাগর জীবনচরিতঃ সংহাদর শ্রীশস্কৃতন্ত্র বিভারত্ব প্রণীত ও শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছারা সংশোধিত কলিকাতা, ২নং নবাবদি ওস্তাগর লেন, ইংরাজী সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রীআগুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ছারা মুদ্রিত ১২৯৮ সাল।

পর পৃষ্ঠায় মৃদ্রিত আছে: Published by Isana Chandra Vandyopadhyaya No. 2, Nawabde Ostagar Lane, Calcutta.

ইহার 'বিজ্ঞাপনে' প্রকাশ:

মহাস্থা ৺ঈশরচন্দ্র বিভাসাগর মহাশয় বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে কলিকাতায় আগমন করিয়া নানা শান্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, এই সকল বিষয় জানিবার জন্ম সাধারণকে ব্যগ্রচিত্র দেবিয়াও সাধারণের নিকট উপহাসাম্পদ হইবার আশক্ষায় এই জীবনচরিত মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে সাহস করি

নাই। কিন্তু ডাক্ডার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার সি. আই.ই. ও আমার কনিষ্ঠ সংহাদর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও আত্মীয় শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত আত্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির যত্তে, উৎসাহে ও অহরোধে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। পাঠকবর্গের প্রতি আমার সবিনয়ে প্রার্থনা যে তাঁহারা যে সমন্ত শ্রমপ্রমাদ ও অভাভ দোষ দেখিবেন তজ্জ্ঞ শ্রীয়গুণে ক্ষমা করিবেন। তাঁহারা এই জ্রীবনচরিত পাঠে কিছুমাত্র প্রীতিলাভ ও উপকার বোধ করিলে শ্রম সফল বোধ করিব।

বীরসিংহ সন ১২৯৮ সাল ৩৩শে ভাদ্র

শ্রীশস্তুচন্দ্র বিভারত্ব

২। **চরিতমালা**। শ্রীশভ্চন্দ্র বিভারত্ন প্রণীত। কলিকাতা। ২৭ং নবাবদি ওস্তাগরের লেন, ইংরাজী-সংস্কৃত য**ন্ধে** শ্রীআণ্ডতোয বন্ধ্যোধ্যায় ম্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৩০০।

স্টীপত্রঃ রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালক্কার, রাধাকান্ত দেব, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, ঈশরচন্দ্র বিভাসাগর, ছর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রমানাথ তর্কসিদ্ধান্ত, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ভামাচরণ সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালক্কার, শস্তুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল।

৩। পণ্ডিতকুলতিলক মহায়া তারালাথ তর্কবাচম্পতির জীবনচরিত। শ্রীশস্কুচন্দ্র বিভারত্ব প্রণীত। কলিকাতা, ২নং নবাবদি ওন্তাগরের
লেন, ইংরাজি-সংস্কৃত যন্ত্রে, শ্রীআন্ততোক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত। ১৩০০ সাল। মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।

ইহার 'বিজ্ঞাপনে' প্রকাশ:

ইতিপূর্বে আমি স্কুমারমতি বালকদের শিক্ষার জন্ম চরিতমালা নামে একখানি কৃদ্র পৃস্তকে দেশীয় পঞ্চদশ কৃতবিত্য মহাত্মাগণের জীবনী লিখিয়া মৃদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছি। কিন্ধ ঐ পৃস্তকে পৃজ্যপাদ ৮তারানাথ

তর্কবাচম্পতি মহাশরের জীবনী অতিশয় সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তজ্জস্ত অনেকের মনঃপৃত না হওয়ায় কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া সতন্ত্র মৃদ্ধিত ও প্রকাশিত করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া সাধারণে কিছুমাত্র প্রীতি লাভ করিলে শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা ১৩০০ সাল, ৬ই আখিন

৪। **চরিতমালা**। দিতীয় ভাগ। ১৩০১ কার্তিক। ইহার 'বিজ্ঞাপনে' প্রকাশ:

চরিতমালার খিতীয় ভাগে খদেশীয় ত্রয়োদশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহাস্থভব ব্যক্তিদিগের চরিত, অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। ইয়ুরোপীয় মহাস্থভবদিগের
জীবনচরিত-পাঠ অপেক্ষা খদেশীয় মহাস্থাদিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়া
খদেশীয় বালকর্ন্দের বিভাশিক্ষায় সবিশেষ যত্ন ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে,
এতদভিপ্রায়েই এই চরিত্রমালা সঙ্কলিত হইল। এই পুস্তকখানি সেণ্ট্রেল
টেক্স্ট-বুক কমিটির মেম্বর মহোদয়গণের অনুমোদিত। এক্ষণে চরিতমালা,
সর্বত্র পরিগৃহীত হইলে, শ্রম সফল বোধ করিব।

স্চীপত্ত: বাস্থদেব সার্বভৌম, রামগোপাল ঘোষ, গদাধর ভট্টাচার্য, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত, অক্ষয়কুমার দন্ত, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, প্যারীচরণ সরকার, রাম শাস্ত্রী, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জগন্মোহন বস্থ, বাপুদেব শাস্ত্রী, কাশীনাথ ত্রায়ক তেলাঙ।

ে। **ভ্রমনিরাশ** অর্থাৎ ঐযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বিভাসাগর" নামক নৃতন জীবনচরিতের ভ্রমনিরাকরণ। শ্রীশস্ত্<sub>ট</sub>ন্দ্র বিভারত্ব প্রণীত ও প্রকাশিত। ২নং নবাবদি ওন্তাগরের লেন, কলিকাতা, ইংরাজি-সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রীযজেষর মুখোপাধ্যায় দারা মুদ্রিত। সন ১৩০২ সাল।

ইহার 'বিজ্ঞাপনে' শস্ত চন্দ্র বলিয়াছেন:

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বিভাসাগর" নামক গ্রন্থে পুদ্যাপাদ ৺ঈশবচন্দ্র বিভাসাগর অগ্রন্ধ মহাশবের একখানি নুতন জীবন- চরিত শহর কলিকাতায় "মেটকাফ্ প্রেসে" মৃদ্রিত হইয়া বর্জমান ১৩০২ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রকাশিত হইরাছে। ঐ প্রন্থে অনেক श्रुटन অনেকগুলি ভ্রমান্ত্রক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইরাছে। হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। চণ্ডীচরণবাবুর সহিত অগ্রহ্ম মহাশারের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। এই জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ তিনি কিন্ধপে করিয়াছেন তাহাও অবগত নহি। সম্ভবতঃ অগ্রজ মহাশয়ের সমসাময়িকদিগের নিকট হইতেই **ष्यत्नक विषय मः मृशे** इंहेग्रा थाकित्व। ह्थीतावृत निविष्ठ **ष्यत्न**क বুতান্তের সত্যাসত্য নির্ধারণ করিবার জগু অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। বিশেষতঃ অগ্রজ মহাশয়ের আবাল্য সমসাময়িক ও প্রকৃত অবস্থাভিজ্ঞ লোক এক্ষণে অপর কেহই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয়না। আমি চিরকাল অগ্রন্থ মহাশয়ের আদেশামুসারে তদীয় নানা দেশহিতকর কার্যে প্রায় ৪২ বংসর অতিবাহিত করিয়া এক্ষণে বার্থক্যে উপনীত **इहेश्राहि ।** विद्यामागदात रेमनवकान हरीए जाहात हित्र मस्रक्ष घटेनावनी আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি ও জনক জননী পিতামহী ও তাঁহার শিক্ষক মহোদয়গণের নিকট যতদুর অবগত হইয়াছি, অন্তের পক্ষে ততদূর জানা সম্ভব নহে। যথন অগ্রজ মহাশয়ের সহিত একত্রে থাকিতাম না, তথন তিনি আমাকে নিজ সংবাদাদি সর্বদাই পত্তের ছারা দিতেন। এইক্সপে তাঁহার হস্তাক্ষরিত প্রায় ২০০০ পত্র আমার নিকট ছিল। কোনও কারণে ঐ সকল পত্তের মধ্যে কিয়দংশ নষ্ট হইন্নাছে। অগ্রজ মহাশন্তের জীবন বা জীবনের কোন কার্য অষথাক্সপে চিত্রিত হয়, ইহা কাহারো, বিশেষত: তাঁহার সহোদরের প্রীতিকর হইতে পারে না। 'আমিই ইডিপুর্বে কতিপয় বন্ধুর উৎসাহে ও কর্তব্যবৃদ্ধির বশবর্তী হইয়া বিভাসাগরের জীবনচরিত সর্বপ্রথম প্রকাশিত করি। সেই কর্তব্য বিবেচনা করিয়া এক্ষণে শ্রীষ্ত বাবু চণ্ডীচরণের প্রণীত "বিদ্বাদাগরে" যে রাশি রাশি জ্রম দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে কতকগুলির সংশোধন মানসে এই "ভ্রমনিরাস" নামক পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম। ইতি

উপসংহারে একটি কথা বলা আবশ্যক। অগ্রন্ধ মহাশদের প্রায় ৩০ বংসর বয়সে তাঁহার প্ত নারায়ণবাবু বীরসিংহে ভূষিষ্ঠ হয়েন। ভূষিষ্ঠ कानाविध श्रीय त्याज्यवर्ष वयः क्रम भर्यस्थ वीव्रिमिश्च विश्वानात्रार्थे विश्वान्त्राम क्रम्य । भरत किन्न काणाय श्रामिया मश्यस्य कारमाल विश्वान्त्रात्र क्रम्य श्रीवर्षण कर्मन कर्मन कर्मन कर्मन कर्मन कर्मन स्थार्थे विराम कात्राण कारम हाज़िया श्रीय विश्वामाण विश्वामाण

কলিকাতা } শ্ৰীশস্কুচন্দ্ৰ শৰ্মা সন ১৩০২ সাল ১৩ই শ্ৰাবণ

শস্তুচন্দ্রের বিভাসাগর-জীবনচরিত প্রকাশের অব্যবহিত পরই বিহারীলাল সরকার পঞ্চানন তর্করত্ব সম্পাদিত 'জন্মভূমি' পত্রে ১২৯৭-৯৮ বর্ষে বিভাসাগর জীবনী প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। পরে নারায়ণ বিভারত্বের উৎসাহ ও চেষ্টায় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার স্কর্ছৎ গ্রন্থ 'বিভাসাগর' জৈষ্ঠ, ১৩০২ বঙ্গান্দে এবং বিহারীলাল সরকার 'বিভাসাগর' আখিন, ১৩০২ বঙ্গান্দে প্রকাশ করেন। এই উভয় গ্রন্থে চণ্ডীচরণ ও বিহারীলাল শস্তু চন্দ্রের বিবিধ উপকরণের সহায়তা পাইয়াও ঋণ ষথামথ উল্লেখ করেন নাই। এ কারণে শস্তু চন্দ্র বিশেষভাবে চণ্ডীচরণের বৃহৎ গ্রন্থের বিবিধ ক্রটিপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করিয়া 'ভ্রমনিরাশ' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। চণ্ডীচরণ তাঁহার দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩০৩) গ্রন্থে কতকগুলি ক্রটি স্বীকার করিয়া সঙ্গে সন্সে কৃর্জি করিয়া সকল বিষয় অস্বীকার করেন। বিহারীলাল তাঁহার প্রথম সংস্করণের গ্রন্থের ভূমিকায় শস্তু চন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণ হইতে প্রথম সংস্করণের ভূমিকা বাদ দিয়াছেন। এই গ্রন্থকারের ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া বৃদ্ধ শস্তু চন্দ্র কিন্তাবে 'ভ্রমনিরাশ' প্রচার করেন, তাহা 'ভ্রমনিরাশে'র পাঠকগণ বৃশ্বিতে পারিবেন।

শস্ত চন্দ্র কত দিন জীবিত ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। তবে তিনি 'চরিতমালা' বিতীয় ভাগের তৃতীয় সংস্করণ ফান্ধন ১৩০৫ সালে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ঐ গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে মুদ্রিত হইয়াছে। চণ্ডীচরণ তাঁহার 'বিভাসাগর' (১৩১৬ সাল, ১৭ আঘাঢ়) 'তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা'য় বলিয়াছেন যে "বিতীয় সংস্করণে [ আষাঢ় ১৩০৩ ] তাঁহার [ শস্ত চন্দ্রের ] সেই আক্রমণের যথাযথ আলোচনার হারা সহত্তর দিয়া…এত দ্রে ফলবতী হইয়াছিল যে, বিভারত্ব মহাশয় তাহাতে নীরব হইয়া যান। অধুনা তিনি লোকাস্তরিত।"

শস্তৃচন্দ্রের গ্রন্থের পরিপ্রক হিসাবে কথঞ্চিৎ বিষয় আলোচিত হইল: পৃষ্ঠা: ৫৩

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আজীবন বিভাসাগরের হৃদয়ে কিন্ধপ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে আচার্য কৃষ্ণকমলের বিবৃতি উদ্ধৃত করিতেছি:

"বিভাসাগরের সহিত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘনিই বন্ধুত্ব বহুকালস্থায়ী। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি বৌবাজারে ছিল; তাহারই
সন্নিকটে বিভাসাগর বাসা করিয়াছিলেন; ক্রমে বিভাসাগর নিজের বাসা
পরিত্যাগ করিয়া রাজকৃষ্ণের বাড়িতে থাকিতে আরম্ভ করিলেন। পরে
যথন মেছোবাজারে বাসা করিলেন, তখনও বৌবাজারে তাঁহার এই বাসা
ছিল; অখন তিনি স্থাকিয়া স্টাটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে
অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখনও তাঁহার বৌবাজারে বাসা ছিল।"

পুরাতন প্রসঙ্গ পৃঃ ২২৬-৭

এখানেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ম্যাকবেথের তর্জমা বিভাসাগর মহাশয়কে শুনাইতে' গিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ "জীবনস্মৃতি"তে বলিয়াছেন যে সে সময়ে "রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়" বিভাসাগরের সম্মুখে ছিলেন। কিন্তু সঠিকভাবে মনে হয় উহা "রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়" না হইয়া "বল্যোপাধ্যায়" হইবে।

প্রধানত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্কৃত শিক্ষার জন্ম বিভাসাগর 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকার' খসড়া প্রণয়ন করেন। পরে উহা ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বহু পরে রাজকৃষ্ণ ইহার ইংরাজী অহুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার পরিচয় নিয়ে দেওয়া হইল।

Introduction to Sanskrit Grammar in Bengali. Translated into English with additions by Rajkrishna Banerji. 1889.

বিভাসাগরের মৃত্যুর পর নিম্নলিখিত তাঁহার ছইটি গ্রন্থ ইংরাজিতে। অফুদিত হয়।

- ) | Exile of Sita-Translated from the Bengali By H. Jana Harding. London 1904.
- Representation of All the words occurring in the Text of he Charitabali of Iswara Chandra Vidyasagar by J. F. Blumhardt.

#### পৃষ্ঠাঃ ৫৮

তারানাথ তর্কবাচস্পতির চাকরি প্রসঞ্জে পরবর্তীকালে নানা ভ্রমপূর্ণ প্রসঙ্গ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থা শস্তুচন্দ্র ভাঁহার "তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিতে" লিখিয়াছেন:

"১৮৪৪ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসের ১৬ই তারিখে পণ্ডিত ঈশ্বচন্দ্র বিভাসাগর মহাশয় পদব্রজে একদিনেই কলিকাতা হইতে প্রায় ৪৮ মাইল দ্রবর্তী
কালনা গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় গিয়া তিনি দেখিলেন, বাচস্পতি বহু
সংখ্যক বিভাগীকে বিভাদান করিতেছেন। বিভাসাগর বাচস্পতি মহাশয়ের
নিকট ব্যক্ত করেন যে, সংস্কৃত কলেজে মাসিক ৯০ টাকা বেতনের ব্যাকরণের
প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শৃত্ত হইয়াছে। ঐ পদে আপনাকে অধিষ্ঠিত
হইতে হইবেক। অতএব আপনার প্রশংসাপত্রগুলি আমায় প্রদান করুন
এবং আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করুন। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমি নানাপ্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহাতে আমার যথেই উপায় হইয়া
থাকে। দ্বিতীয়তঃ এই সকল বিভাগীকে অয় দিয়া অধ্যাপনা করিয়া থাকি।
কলিকাতায় অবস্থিতি করিলে আমার এ প্রকার কোনরূপ ব্যবসায়
চলিবে না।

ইহা শুনিয়া বিভাসাগর বলিলেন, এইস্থল অপেক্ষা কলিকাতায় অবস্থিতি করিলে বৈষয়িক ব্যবসা ও শাস্ত্রসম্বন্ধীয় ব্যবসা অপেক্ষাকৃত ভালরূপে

চলিবে। যে সময়ে আপনি কালেজের অধ্যাপনা কার্যে আবদ্ধ থাকিবেন, এ সময়ে আপনার ব্যবসায়ের বাহা তত্ত্বাবধান করিতে হইবে, তাহা আমি নিজে অবসর লইয়া করিব। বিভাসাগর নানাপ্রকার অসুনয় ও বিনয় করিয়া ও উপদেশ দিয়া বাচম্পতি মহাশয়কে ছয় মাসের জন্ম সমত করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।"

"তারানাথ তর্কবাচম্পতির জীবনচরিত" পৃষ্ঠা ঃ ১৭-৮। পৃষ্ঠা ঃ ৬৭

বিভাসাগর মহাশ্রের সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদে অবস্থিতি কালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। তিনি ভাঁহার শ্বৃতি কথায় বলিয়াছেন:

"বোধ হয় ইংরাজী ১৮৪৭ সাল হইবে। আমি আমার দাদার সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে যাইতাম। তিনি আমাকে একটা বেঞ্চে বসাইয়া রাখিতেন। এই রকম ২।৫ দিন যাইতে যাইতে একদিন বিভাসাগর মহাশয় আমাকে বলিলেন, 'আয় তোকে ইস্কুলে ভতি করে দি।' তখন কোনও ছাত্রের বেতন দিবার পদ্ধতি ছিল না; কাজেই ইস্কুলে ভতি হওয়ার প্রতিবন্ধক হইল না।

তথনও বিশ্ববিভালয় স্থাপিত হয় নাই; একটা Council of Education ছিল। সেই কাউলিলের অধীনতায় সংস্কৃত কলেজের একজন সেক্রেটারি ছিলেন,—তাঁহার নাম রসময় দপ্ত। রসময়বাবু Small Cause Court-এর জজ ছিলেন; তিনি প্রত্যহ বেলা তিনটার সময় কলেজে আসিতেন ও ঘণ্টাখানেক সব কাগজ-পত্র ও ক্লাশগুলি দেখিতেন। তাঁহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন বিভাসাগর মহাশয়; তিনি সমস্ত দিনই কলেজে থাকিতেন। সেক্রেটারি হিসাবে রসময়বাবুর মাসিক বেতন ছিল এক শত টাকা; বিভাসাগর পাইতেন পঞ্চাশ টাকা মাত্র।… রসময়বাবুর সঙ্গে তাঁহার কি একটা বিষয় লইয়া ঝগড়ার মত একটা কিছু হইয়াছিল। অনেকদিন পরে বিভাসাগর মহাশবের কাছে এই ব্যাপার সম্বন্ধ একটা কথা শুনিয়াছিলাম। রসময়বাবু যখন শুনিলেন বে, তিনি চাকরি ত্যাগ করিয়াছেন, তথন নাকি বলিয়াছিলেন, 'লিখর ত চাকরি ছেড়ে দিলে;

এখন খাবে কি করে ?' কথাটা যখন বিদ্যাসাগরের কানে পৌছিল, তখন তিনি বলিলেন, 'বোলো মুদির দোকান কোরে খাবে !'…

পেই সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্ম একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হওয়ায় বিভাসাগর মহাশয় সেই চাকরি পাইলেন। মাসিক বেতন আশী টাকা। এই সময়ে তিনি 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বহিখানা লিখেন। এই বহি তাঁহার প্রথম রচনা।

কিছুদিনের মধ্যে বীটন সাহেবের (J. Drinkwater Bethune) সঙ্গে বিভাসাগর মহাশয়ের পরিচয় হইল। বীটন সাহেব তখন কাউন্সিল অভ্
এড়ুকেশনের প্রেসিডেন্ট। তিনি সংস্কৃত কলেজ পরিচালনের নূতন ব্যবস্থা করিলেন; সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ লুপ্ত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের পরিবর্তে একজন প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করাই স্থির হইল। বিভাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল হইলেন; মাসিক বেতন তিন শত টাকা হইল। তাঁহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পরেও আমি পাঁচ ছয় বৎসর সংস্কৃত কলেজে পডিয়াছিলাম।

এখন তিনি সংস্কৃত কলেজের একরকম আমৃল সংস্কার করিলেন।…

- ১। ব্রাহ্মণ ও বৈগ ব্যতীত অন্ত কোনও বর্ণের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। · · · বর্ণনির্বিশেষে হিন্দুর ছেলেমাত্রই কলেজে পড়িতে পারিবে।
  - ২। ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন লওয়া আরম্ভ হইল।
- ৩। ব্যাকরণ পড়ানর সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল; 'মুগ্ধবোধ' উঠাইয়া দিয়া 'উপক্রমণিকা' পড়ান আরম্ভ হইল।
- ৪। অধিক ইংরাজি পড়াইবার ব্যবস্থা হইল; এতদিন ছাত্রেরা ইচ্ছামত ইংরাজি মাস্টারের কাছে অধ্যয়ন করিত।…
- ১। সংস্কৃত গণিত—লীলাবতী, বীজগণিত ইত্যাদি পড়া উঠিয়া গেল;
   ইংরাজিতে অঙ্কশান্ত্র পড়া আরম্ভ হইল।…
- ···তিনি না থাকিলে তথনকার হিন্দুসমাজের গোঁড়ামির দিনে সংস্কৃত কলেজে এত পরিবর্তন হইতে পারিত না।···

এই সময়ে ধীরে ধীরে বাঙালীর মন বাংলা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। এখনকার বাংলা সাহিত্যের বনিয়াদ প্রস্তুত করা হইল। •••সকলের অপেকা অধিক লিখিলেন বিভাসাগর মহাশ্র।•••

বিভাসাগর যথন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখনই যে তাঁহার সাহিত্যিক হিসাবে খাতির হইয়াছিল তাহা নহে। তিনি বালকদিগের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে ব্যস্ত হিলেন; সমাজের কুরুচি ব্যাপি দূর করিবার জন্ম সচেই হইবার অবসর তাঁহার ছিল না। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই যে সমাজের ও সাহিত্যের রুচি মার্জিত হইবে, ইহা তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। "পুরাতন প্রসঙ্গ", ১৩২০—বিপিনবিহারী গুপ্ত

এই 'পুরাতন প্রসঙ্গে'র মধ্যে আচার্য কৃষ্ণকমল বিশেষভাবে বিভাসাগর সম্বন্ধে বহু অজানিত সংবাদ দিয়াছেন। যাহা অতীব মূল্যবান। তাঁহার কথায় প্রকাশ:

"আমার এই পুরাতন প্রসঙ্গের মধ্যে বিভাসাগর কতথানি স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাহা বোধ হয় বেশ হুদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছ।"

"গুরাতন প্রদঙ্গ পৃষ্ঠা ২২২

এই গ্রন্থটি বর্তমানে অত্যন্ত ছম্প্রাপ্য। অবিলয়ে পুনর্মুদ্রণ করা উচিত।
পৃষ্ঠাঃ ৭৩-৪

বিভাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র প্রকাশক ছিলেন মেজর জি টি মার্শাল। তিনি বিভাসাগরের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ইংরাজিতে অন্থবাদ করেন। ইহার আখ্যাপত্র ও ভূমিকা অংশটি অত্যন্ত মূল্যবান। ইহা নিমে লিপিবদ্ধ হইল:

A GUIDE TO BENGAL, being a close translation of ISHWAR CHANDRA SHARMA'S, Bengalee Version of that portion of MAR HMAN'S HISTORY OF BENGAL, Which comprizes the rise and progress of the British Dominion, With notes and observations, By MAJOR G. T. MARSHALL, Secretary and Examiner to the College of Fort William. CALCUTTA: Published under the Patronage of the Government of Bengal. Printed and sold by Messrs P. S. D' Rozarion and Co M.D. CCC. L. [1850].

#### "PREFACE

In January, 1846, the Government of Bengal sanctioned and patronized the publication of two new Text Books for the examination of the Students of the College of Fort William in the Bengali language, one of which, it was proposed, should be descriptive of Hindoo nations, such as the History of one of their celebrated Mythological or classical personages, and the other should embody European ideas, such as the History of the British in Bengal or India. Accordingly two works were prepared by Ishwar Chandra Sharma, namely, "Betala Panchabingshati," being a translation of Hindee work "Bytal Pachisi, containing legends of Raja Vikramaditya, and "Banglar Itihas." being a free translation of that portion of Marshman's History of Bengal which comprehends the rise and progress of the British Dominion in Bengal. Of this last Book the following work is a retranslation into English, published with the sanction of Mr. J. C. Marshman, the talented author of the original English work, and under the patronage of the Government of Bengal.

My principal objects in this undertaking have been, to give a specimen of close and accurate translation combined with a due regard to the idiom of the language translated into, and to illustrate by notes the etymology and idiomatic peculiarities of the language translated from. I have added Notes and Observations bearing upon the Geography and Statistics of Bengal, and the opinions and customs of its inhabitants. Taking the work as a whole, it may be considered as conveying hints on a number of interesting subjects; and on this ground I have ventured to style it a "Guide to Bengal." It is no doubt a very impertect Guide, pointing out only prominent paths, and not entering into details, but I trust it is correct as far as it goes, and that the hints it conveys may assist and encourage intelligent Students further to enquire and discover for themselves."

### প্ৰকাঃ ৮০

১২৫৬ সালের ফান্ধন মাসে "সর্বশুভকরী" নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সভার সভ্যগণ ১২৫৭ মাঘ মাসে 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' প্রকাশ করেন। শভ্যুচন্দ্র এই পত্রিকার তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় যে প্রবন্ধ ছইটি প্রকাশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

#### পৃষ্ঠাঃ ৮৩

ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর (১৮৫৬-৬৮) খুস্টাব্দে বেথুন স্কুলের সম্পাদক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

#### পৃষ্ঠাঃ ৮৬

প্রথম সংস্করণের 'নীতিবোধ' গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:

" পরিশেষে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্বক অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর মহাশয় পরিশ্রমন্বীকার করিয়া আভোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এবং তিনি সংশোধন করিয়াছেন বলিয়াই আমি সাহস করিয়া এই পূস্তক মূদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এ স্থলে ইহাও উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক যে, তিনিই প্রথমে এই পূস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বির্বারের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বিন্তির প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপর্মতিত্ব, বিনয়, এই ক্রেকটি প্রস্তাব তাঁহার অম্বাদিত, এবং প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণস্করপ যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপোলিঅন্ বোনাপার্টের কণাও তাঁহার রচনা, কিন্ধ তাহার অবকাশ না থাকাতে তিনি আমার প্রতি এই পূস্তক প্রস্তুত করিবার ভারার্পণ করেন; তদম্পারে আমি এই বিষয়ে প্রস্তুত্ব হই।

কলিকাতা বছবাজার ৪ঠা শ্রাবণ, সন ১২৫৮।

গ্রীরাজকৃষ্ণ বস্থোপাধ্যায়

এ বিষয়টি সঠিক জানা না থাকায় বিভাসাগরের রচনাংশ এযাবৎ আত্মগোপন রহিয়াছে।

#### পৃষ্ঠাঃ ১০

ঈশরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত "সংবাদ প্রভাকরে" ২০শে মে ১৮৫২ তারিখে প্রকাশিত সংবাদে দেখা বায়:

"আমরা কোন বন্ধ বিশেষের ধারা অবগত হইরা অত্যন্ত খেদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি কয়েক দিবস হইল, আমারদিগের সিঘদান বন্ধ সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিজ্ক প্রাম রাধানগরের সালিধ্য দশুনার বাটাতে একদল দস্য প্রবেশ পূর্বক বধাসর্বন্ধ লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।"

ক্ষুদ্র রহৎ কোন জীবনচরিতে ঘটনার সঠিক তারিখ নাই। পৃষ্ঠাঃ ৯৫

"বিভাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতগুলিতে লিখিত হইয়াছে যে একদিন প্যারীবাব্র চোরবাগানস্থ বাটীর বৈঠকখানায় বিভা**লয়ে**র পাঠ্যপ্**ভক** সম্বন্ধে কথা উঠিলে, শ্বির হয় যে পারীচরণ ইংরাজী ভাষায় এবং বিভাসাগর মহাশয় বাঙালা ভাষায় বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুল পাঠ্য প্রাথমিক পুত্তকগুলি লিখিবেন, এবং সেই কথোপকথনের ফলম্বন্ধপ প্যারীবাবুর ফার্ম বুক এবং বিভাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ আদি পুস্তকাবলীর স্ষ্টি হয়। উক্ত কথোপকথনের কথা শ্রবণ করিলে সাধারণের ধারণা জনিতে পারে যে প্যারীবাবুর ফাস্টবুক ও বিভাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ একই সময়ে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। বাস্তবিক ঘটনা কিন্তু সেক্সপ নহে। বিভাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ খুঃ ১৮৫৫ অকে প্রকাশিত হয়; তাহার প্রায় পাঁচবর্ষ পূর্বে প্যারীবাব্ বারাসতে অবস্থান কালে তদীয় ফার্ন্ট বুক রচনা, প্রকাশ ও স্থানীয় বিভালয়ে প্রবর্তিত করেন। সভাবতঃ খৃঃ ১৮৫৪ অব্দে যখন প্যারীবাবু হেয়ার স্কুলের কর্ভৃত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া নবীন উভ্তমে তদীয় ফার্ক বুকাদি পুস্তকের সংস্করণ কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন সেই সময়ে উক্ত কথোপকথন হয়। এবং উক্ত কথোপকথন সত্য হইলে বোধ হয় বে প্যারীবাবুর দৃষ্টান্তে বা জাঁহার পরামর্শেই তদীয় সোদরপম অহুদর বিভাসাগর মহাশয় বাঙালা বর্ণপরিচয়াদি চিরক্মরণীয় স্কুলপাঠ্য পুস্তক ব্ৰচনাকাৰ্যে ব্ৰতী হয়েন।" "প্যারীচরণ সরকার" পৃষ্ঠা ৮৩-৪

এই ঘটনা নবকৃষ্ণ বোষের 'প্যারীচরণ সরকার' গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। প্যারীচরণ নানাভাবে বিভাসাগরের সহিত সখ্যুস্ত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ১৮৬৬ খুস্টান্দের উড়িয়া ও বাংলা দেশের ছভিক্ষ সময়ে বিভাসাগর মহাশয় ছংথীর ছংখ মোচনে অগ্রসর হন। কলিকাতায় নিজ্ব পল্লীতে প্যারীচরণ সরকার মহাশয় স্বল্পবিত হইলেও একটি আয়ছত্র উল্পুক্ত করিয়াছিলেন। এই কার্যে বিভাসাগর মহাশয়ও সাহাযেয়র জ্বল্ল উপস্থিত থাকিতেন। কিছুদিন পরে এই অয়ছত্রের কার্য শেষ হইলে যে উদ্ভূত্ত অর্থ থাকে তাহার কিছু অংশ বিভাসাগর মহাশয়ের পরিচালিত বীরসিংহ গ্রামের অয়ছত্রের সাহায্যে দান করা হয়। এ সম্বন্ধে নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখিত প্যারীচরণ সরকার" গ্রন্থে (প্র: ১২৭) লিখিত হইয়াছে:

"....the balance which with the proceeds of the sale of cooking utensils etc., which come up to about 500 Rupees be made over to Pandit Ishwarachandra Vidyasagara for paupers at and about Beershingha."

প্যারীচরণ ১২৮২ সালের ১৫ই আখিন তুর্গাপৃজার পূর্বে (মহালয়ার দিন) পরলোকগত হন। তাঁহার জন্ম বিভাসাগরের যে শোক হয়, ভাহা প্যারীচরণের ভ্রাতৃপুত্রকে লিখিত পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

#### My dear Bhooban Mohan,

I regret exceedingly that in the present state of my health of which you are aware, I am unable to attend this evening's meeting of Bengal Temperance Society. None knows better than yourself the profound grief with which the lamented death of my beloved friend Babu Peary Churn Sircar has filled me. We know each other from early youth, and were so closely attached that in him I have lost a dear and affectionate brother. To the public the loss cannot be easily replaced. His great ability, high character and single minded zeal in works of humanity rendered him highly useful to society at large, while his devotedness to the cause of temperance which was manifested in the foundation of the Bengal Temperance Society, in the publication of many valuable tracts in English and Bengali, and in other acts, will doubtless be long cherished

in grateful remembrance by all lovers and promoters of temperance in this country.

I remain Yours affectionately Iswara Chandra Sarma. 27th. November, 1875.

"প্যারীচরণ সরকার" পৃ: ১৮৪।

श्रुष्ठाः ५७२

মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউসনের অধ্যাপক ক্ষুদিরাম বস্থ বি এ পাস করিয়া অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হন। তিনি "বিভাসাগর-স্থৃতি" প্রসঙ্গে বলিতেছেন:

"আমি ১৮৭৮ খৃদ্টাব্দের মার্চ মাদে কাজ নিলাম। তখন ৩ টাকা মাহিনা ছিল, ক্লাদে ১০০।১৫০ ছেলে পড়ত। অনেকের বয়স আমার চেয়ে বেশি ছিল। অত ছেলেদের কাছে ইংরাজীতে সব বলতে হৈছে, আমার ত খুব ভয় হচ্ছে। অরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে সাহিত্য পড়াতেন, ছ্' ঘণ্টা করে। এখান থেকে তিনি পেতেন ২০০ টাকা। এই সময়ে Metropolitan College F. A.-তে প্রথম স্থান অধিকার করলে। তার ফলে রাশি রাশি ছেলে এসে কলেজে ভতি হতে লাগল। তখন B. A. পড়ান এখানে হত না; কেন না বাঙালী দ্বারা B. A. ক্লাস চালানো তখন এক রকম অসম্ভব ছিল! বিভাসাগর মশায় কিছ Free B. A. olass খুললেন। ছেলে এল ৩২ জন। তেনা বল্ধু-বান্ধরা তাঁকে প্রায়ই বলতেন, 'বি. এ. ক্লাস খুলেছ, কিছ তেমন ভাল লোক কই? শেবকালে কি মুখ হেঁট হবে?' তিনি ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতেন, 'কি রে পড়ান্ডনা কেমন হচ্ছে? এম. এ. টেমে এনে দেব?' বাস্তবিক তখন বি. এ.-র পাঠ্য এক হিসাবে শক্ত ছিল। ছেলেরা কিছ আমাকে ভালবেসে বলেছিল, ওঁর কাছেই পড়ব।"

সেবার কলেজ থেকে ৩২টি ছেলে বি. এ. পরীক্ষা দিতে যায়। বিদ্যাসাগর মশায় বলেছিলেন, 'দেখ, পরীক্ষার ফল যদি ভাল না দাঁড়ার, তা হ'লে সারকুলার রোড ধরে বাগবাজার হয়ে স্ট্রাণ্ড রোড দিয়ে সেই বে কর্মাটারে চলে যাব, কলকাতায় আর মুখ দেখাব না।' দায়িছবোধ আমার খুবই ছিল। বা হোক পরীক্ষার ফল যখন প্রকাশ হল, তখন দেখা গেল ৩২ জনের মধ্যে ১৯ জন ছেলে পাস হয়েছে। পরের বৎসর "A" course-এ ৬৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দিতে যায়, তার মধ্যে Philosophy-তে ৩২ জন পাস করে। পরিশ্রম করে যত্ন নিয়ে পড়ালে ছেলেরা যে পাস করতে পারে একথা একেবারে মিথ্যা নয়। আমাদের এখানে বাস্তবিক পক্ষেতেমন পড়ান হয় না।" 'বিভাসাগর-স্থৃতি' "পঞ্চ-পুষ্প" আয়াঢ়, ১৩৩৬

#### পৃষ্ঠা: ১৫৯

বিভাষাগর ওাঁহার পিতৃদেবকে যে সময়ে কাশীতে লইয়া যান সে সময়ের একটি ঘটনা অমৃতলাল বস্থ বিবৃত করিয়াছেন:

"বিভাসাগর তাঁহার পিতৃদেবকে কাশীতে রাখিতে গিরাছিলেন। লোকনাথবাব্র বাসাতেই তিনি উঠিলেন। বিভাসাগর মহাশয়ই লোকনাথবাব্ক হোমিওপ্যাথি শিখিতে বলেন। লোকনাথবাব্ যথাসাধ্য তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিলেন। তখন গঙ্গার উপরে সেতৃ নির্মিত হয় নাই। ভোর রাত্রে নৌকাযোগে নদী পার করিয়া বিভাসাগর মহাশয়কে রাজঘাট কৌশনে পৌঁহাইয়া দিতে হইবে। সে কার্যের ভার আমারই উপর পড়িল। ঘুমাইয়া পড়িলে চলিবে না; যদি ভোর রাত্রে জাগিতে না পারি ? স্থির করিলাম,— খুমাইব না; সতীর্থ বন্ধু মধুস্থদন লাহিড়ীর ইঙ্গিতে বিভাসাগর মহাশয়কে ধরিয়া বলিলাম—গল্প বলিতে হইবে। তিনি বলিলেন, 'গল্প শুন্বি ? ক্রিকম গল্প বলব—ছ মিনিটের মত, না আধ ঘণ্টার মত ?' হোট বড় বিচিত্র রূপকথায় বিভাসাগর মহাশয়ের সহিত নিশায়াপন করিলাম। গভীর নিশীথে বিভাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'ওরে চুড়ি কিন্তে হবে,…কাশীতে এসে চুড়ি না নিয়ে ফিরে যাব কি করে ?' সেই রাত্রে চুড়ি কিনিয়া আনা হইল।…জীবনের শেষ পর্যন্ধ সে রাত্রি ভূলিব না।"

"পুরাতন প্রসঙ্গ" ২য় পর্যায়, পৃঃ ৭৫

## পৃষ্ঠাঃ ২২১

বিভাসাগর মহাশরের গ্রন্থাগারে রক্ষিত গ্রন্থাদি হইতে 'হিন্দুশান্ত্র' ও 'ঋথেদ সংহিতা' প্রণয়নে কি ভাবে সাহাব্যপ্রাপ্ত হন যে বিষয়ে মনস্বী ুরুষেশচন্দ্র দক্ত বলিতেছেন:

"यथन त्राष्ट्रकीय कार्य रहेराज व्यवज्ञ नहेया क्लिकाजाय किছूपिन वाज. করিয়া ঋথেদ সংহিতার অহবাদ আরম্ভ করি, তখন সর্বদাই বিভাসাগর মহাশয়ের নিকট উপদেশ লইতে বাইতাম এবং তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচয় হইল। বলা বাছল্য যে তাঁহার উদারতা, তাঁহার সহদয়তা, তাঁহার প্রকৃত দেশহিতৈবিতা ও তাঁহার প্রকৃত হিন্দুযোগ্য সমদ্শিতা यठहे (पिरिट नागिनाम, उठहे विचिठ ও जानिक हहेरा नागिनाम। তাঁহার স্থপর পুস্তকালয় তিনি আমাকে দেখাইলেন, তাঁহার সংস্কৃত भूँ थिश्विम विषया विषया घाँ छिलाम, অনেক विषया मास्मर है है ल ভাঁহার নিকট উপদেশ চাহিতাম। বাঙালী মাত্র ঋথেদের অহুবাদ পড়িবে, এ কথা শুনিয়া যাহারা হিন্দুবর্মের দোহাই দিয়া পয়সা আদায় করে, তাহাদের মাথায় বজাঘাত পড়িল। ধর্ম ব্যাপারিগণ ঋথেদের ष्पिष्ठि व्यवमानना ७ मर्वनाम विनया गमावाजि कविएठ माणिम, গলাবাজিতে পয়সা আসে ! ধর্মের দোকানদারগণ অহ্বাদ ও অহ্বাদককে यर्थ्ड शानिवर्व। कदिएज नाशित्नन--शानिवर्षत् शयमा चारम। এ मन्द्र বিভাসাগর মহাশয় আমাকে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা আমি কলাচ-বিশ্বত হইব না। তিনি বলিলেন, 'ভাই,—উত্তম কাজে হাত দিয়াছ, কাজটি সম্পন্ন কর। যদি আমার শরীর একটু ভাল থাকে, যদি আমি কোনরূপে পারি, তোমাকে সাহায্য করিব।' "

"নব্যভারত", ভাদ্র, ১২৯৮

#### शृष्ठी : २००

রাজা মণিলাল সিংহ রায় বিভাসাগরের অন্ততম বাদ্ধব সারদাপ্রসাদ সিংহ রায়ের ধুল্লতাত ভ্রাতা। মণিলাল সিংহ রায় তাঁহার "শ্বতি-পূজা" পৃত্তিকায় লিখিয়াছেন:

"
 নায়পরিবর্তনের জন্ম স্বীয় প্রাতা ও কয়েকজন দৌহিত্রসহ চন্দন
নগরের হাটখোলার 'মেজরের কুঠি' নামক ঘোষবাবুদের এক বাগানবাটতে আসিয়া কিছুদিনের জন্ম অবস্থান করেন।
 অকিদিন প্রাতে

আমি তাঁহার বাটি যাইতেছি, এমন সময় পথে এক প্রৌচ আমায় বিভাসাগর

মহাশরের বাটি কোথায় জিজ্ঞাসা করায় আমি, বিভাসাগর মহাশয় বেং

चामांत शकार खानिर खानिर हिंचा नक्य ना कित्रमां, डाँ हार्क विनाम रव, जिनि कक्षनगर्द नाहे, किन्नां हा शिमाहिन। हे छात्रमद विश्वामां त्र महाभग्न खानियां छिशक्षि हहेरन ७ छार नाक्ष्म कि वार्ष छिशक्ष हहेरन ७ छार नाक्ष्म कि वार्ष के व

বিভাসাগর মহাশয়ের চন্দননগরে থাকা কালে তাঁহার আবাস কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরই নিকট যেন প্রকৃতই তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। এইখানেই আমি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ভায়রত্ব, সি. আই. ই.-র দর্শন লাভ করি। বিভাসাগর মহাশয়ের তাঁহার প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা ছিল। পিতা কোন এক বিষয়ে বিভাসাগর মহাশয়ের নিকট পরামর্শ চাহিলে তিনি তাঁহাকে উহা ভায়রত্ব মহাশয়ের নিকট হইতে লইতে উপদেশ দেন। এই সম্পর্কে পিতাকে বিভাসাগর মহাশয়ের স্বহন্ত লিখিত পত্রটি নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।…

#### শ্রীহরি:

#### শরণং

খুড়া মহাশয-

তিনবার কলিকাতা গিয়া শ্রীযুক্ত মহেশচন্ত্র ভায়রত্বের সাক্ষাৎ করিবার সবিশেব চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারি নাই। অভ্য ছয় দিন হইল তিনি ফরাশডাঙায় আসিয়াছিলেন। তোমার অভিপ্রায় ভাঁহাকে জানাইলাম। তিনি সে বিষয়ে সমত হইয়াছেন।

আমার অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতেছে। একদিনের জন্তও স্থন্থ নই।

এবানকার আর সকলে ভাল আছে। তোমাদের মঙ্গল সমাচার ছারা শিক্ষত্বেগ করিবে। ইতি ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮ সাল। শুভাকাজিক্ল:

ত্রীঈশ্বরচন্ত্র শর্মণ:"

এ স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিভাসাগর মহাশয় রাজা মণিলাল সিংহ রায়ের পিতাকে খুড়া বলিতেন।

পৃষ্ঠাঃ ২৩৯

বিভাসাগরের শেষকালীন অবস্থা সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাহা লিথিয়াছেন :

"১৮৯১ সালের প্রাবণ মাদের প্রথম রবিবারে আমি <del>গু</del>নিলাম— বিভাসাগর মহাশয় হাওয়া-বদলির জন্ম ফরাসডাঙার গঙ্গাতীরে বাড়িতে আছেন। ফরাসডাঙার গবর্নমেন্ট হাউসের দক্ষিণে কতকগুলি বাড়ি আছে, একেবারে গঙ্গার উপরেই। অনেক কলিকাতার লোক সেখানে হাওয়া বদল করিতে যায়। এবার বিভাসাগর মহাশয় উহারই একটি বাড়িতে ছিলেন। আমার তখন সাধ হইয়াছিল যে বিভাসাগর মহাশয় যখন এত কাছে আছেন, তখন একদিন তাঁহাকে বাড়িতে আনিয়া তাঁহার পদ্ধূলি লইব। তাই একখানি নৌকা করিয়া ফরাসডাঙার দিকে গেলাম; আমি বলিলাম—আপনি এত কাছে আছেন, তাই মনে করিয়াছি, যদি আপনার পায়ের ধূলা আমার বাড়িতে পড়ে। ... তিনি বলিলেন—কেন ? তুই আমাকে ঘটা করিয়া খাওয়াইবি নাকি ং ... আমি কি খাই তা জানিস্ ? বেলভ ঠের সঙ্গে বালি সেদ্ধ ক'রে তাই একটু একটু খাই। । । আমি বলিলাম — আমাদের দেশের ছটো জিনিস — নৈহাটির গজা আর রসমৃত্তি খাওয়াব। •••পরের রবিবারে ঐ ছটি জিনিস লইয়া আমি আবার নৌকা করিয়া তাঁহার বাড়ি গেলাম। । । । জিজ্ঞাসা করিলাম বিভাসাগর মহাশয় কোথা। তিনি ] জরুরী কাজ পড়ায় কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। ... মনটা বড় খারাপ হইল। সোমবারে কলিকাতায় আসিলাম। বৃহস্পতিবাবে স্কালে শুনিলাম-বিভাসাগর মহাশর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বছতর লোক খালি-পায়ে তাঁহার বাডিতে যাইতেছে। আমিও তাহাই করিলাম। দেখিলাম—তাঁহার বাড়িতে অনেক লোক। সকলে উৎস্থক

হইয়া শুনিতেছে—কেমন করিয়া তাঁহার মৃত্যু হইল, কেমন করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল, কোথায় কোথায় তাঁহার খাট নামানো হইল। আমিও একমনে তাহাই শুনিতে লাগিলাম। সেখানে একজন লোকের সঙ্গে দৈখা হইল। তিনি বিভাসাগর মহাশয়ের সেজভাই শস্তুচন্দ্র বিভারত্ব। তিনিই আমাকে সংস্কৃত কলেজে ভাত করিয়া দিয়া আসেন, প্রিলিপাল প্রসন্নবাবুর কাছে আমাকে চিনাইয়া দিয়া আসেন এবং দশ-পনর দিন সকালে আমার শৃড়া বলিয়া দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করেন। তিনি দাদার মৃত্যুতে বড়ই কাঁদিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক সান্ধনা দিলাম। কিছা ভাহার কালা থামিল না।

"বিভাসাগর প্রসঙ্গ" ভূমিকা

#### পৃষ্ঠাঃ ২৫০

ডেভিড হেয়ার ১ জুন, ১৮৪২ খঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রতি বৎসর

১ জুন তারিখে তাঁহার মৃত্যু বার্ষিক যাহাতে উদ্যাপিত হয়, দেজভ একটি
কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির মধ্যে বিভাসাগর মহাশয়ের উল্লেখ নাই।

#### প্রকা: ৩১৮

এই উইল প্রসঙ্গে বিভাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্র শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'Vidyasagar—In Homage to his Memory' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

"In 1875 at the age of 54, Pandit Iswar Chandra Vidyasagar draw up his last will and testament..... He lived 16 years after this date, and had another will drawn up with somewhat different bequests. One feature of it was the constitution of a board of trustees for the Metropolitan Institution. But he died before this will was signed.... His annual net income in 1875 seems to have exceeded rupees ten thousand,.... At the time of his death it was in the neighbourhood of rupees thirty thousand per annum.... Before his death in 1891, he had paid off the debts incurred for the College but his other debts had not been wiped out. For this reason he was unable to make that provision for welfare which he had in view for the teachers of his beloved schools and college....

Two other wills drawn up and signed by Iswar Chandra prior to 1875 which he cancelled by his last will and testament.

.... In the first will signed in 1865 he left for his father Thakurdas Bandyopadhyay a monthly allowance of rupees two hundred to meet the family expenses if he came to live in Calcutta.... In the second will of Vidyasagar, signed in 1873, the executors were Sri Rajkrishna Bandopadhyay and Vidyasagar's only son Narayan Chandra. In this will as well as in the other wills there is the invariable mention of debts." "Centenary Souvenir: 1859-1959, Metropolitan College."

পরিশেষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে বিভাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর অত্যল্পকাল
মধ্যে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি নষ্ট হইতে থাকে। শেব পর্যস্ত তাঁহার অতি
আদরের পুস্তক-সংগ্রহটি নিলামে বিক্রয় হয়। বর্তমানে উহা বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদে রক্ষিত আছে। পরিষদের কার্য-বিবরণে উল্লেখ আছে:

"বিভাসাগর-লাইত্তেরি লালাগোলার রাজা-বাহাত্বরের নিকট বন্ধক ছিল। রাজা-বাহাত্ব ১৯১৪ সনের ৯ই জাত্মারি রেজেস্টারী-কৃত দলিল-ারা সেই বন্ধকী সত্ব সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়াছেন।"

"পরিষৎ-পরিচয়" পু

সনৎকুমার গুপ্ত

# বিছাসাগর-জীবনচরিত

#### উপক্রম ণিকা

দেশ-বিদেশের অনেক কৃতবিভ মহামুভব ব্যক্তি, সাধারণের নিকট যশস্বী হইবার মানসে-বিভোৎসাহী, দেশহিতৈষী, অবলাবন্ধু, দয়াময়, আজন্ম-বিশুদ্ধচরিত, পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠাগ্রজ ঈশরচন্দ্র বিভাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তুনিয়া, স্বল্লমতি আমিও, ঐ সকল যশসী লেখকগণের স্থায় জীবনচব্নিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এবিশয়ে আমি নিশ্চয়ই সাধারণের নিকট উপহাসাম্পদ হইব। অথবা পাঠকবর্গ আমাকে বিভাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় সহোদর বলিয়া জানিতে পারিলে, অবজ্ঞা না করিতেও পারেন। আমি বাল্যকাল হইতেই অগ্রন্ধ মহাশয়ের নিতান্ত অমুগত ছিলাম। তাঁহার জন্মভূমির কীতিস্তভ্যস্তরপ বীরসিংহ বিভালয়, বালিকা বিভালয়, রাখাল স্কুল, দাতব্য-চিকিৎসালয় ও বৃত্তিভোগী নিরুপায় দরিজ-লোকদিগের মাসহরা বিলি, বিধবাবিবাহাদি কার্যসমূহ, এবং সন ১২৭২।৭৩ সালের বিষম ছণ্ডিক্ষসময়ে প্রত্যহ সহস্রাধিক দরিদ্র লোকের প্রাণরক্ষাদি কার্য আমার তত্ত্বাবধানে ছিল। আমি বাল্যকাল হইতে পিতামহী, মাতামহী ও জননীদেবীর প্রমুখাৎ তাঁহার বাল্যকালের যে সকল আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি বিশিষ্টক্ষপ অবগত হইয়াছি, অভাপি সে সকল কথা আমার স্থৃতিপথে জাজ্জামান রহিয়াছে। অগ্রজ মহাশয় কাশীধামে বৃদ্ধ পিতৃদেবের শেষাবস্থায় তাঁহার শুশ্রবাদি কার্যে প্রায় ৬।৭ বংসর আমায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তথায় পিতৃদেবের প্রমুখাৎ এবং আমি যৎকালে সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করি, তৎকালে কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক পূজাপাদ গলাধর তর্কবাগীশ, সাহিত্যাধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালস্কার, অলঙ্কারের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, বেদান্তের অধ্যাপক শস্তুচন্দ্র বাচম্পতি, দর্শনের অধ্যাপক নিমটাদ শিরোমণি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়গণের প্রমুখাৎ দাদার বাল্যকালের পাঠ্যাবস্থার যে সকল বৃজান্ত শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আমার হৃদয়পটে অন্ধিত রহিয়াছে। এজ্যু আশা করি, পাঠকবর্গ আমার লিখিবার রীতি-নীতি বিষয়ে যে সকল দোষ অবলোকন করিবেন, তাহা বিভাসাগর মহাশয়ের অসুগত ভৃত্য ও সহোদর বলিয়া, আমার সেই সকল দোষ ক্ষমা করিতে পারেন, এই সাহলে প্রোৎসাহিত হইয়া এই ছন্তর কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

হুগলি-জেলার অন্ত:পাতী তারকেশ্বরের পশ্চিম ও জাহানাবাদ মহকুমার পূর্বে, প্রায় চার ক্রোশ অন্তর্ম্বিত বনমালিপুর গ্রামে ভূবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাস করিতেন। তিনি সঙ্গতিপন্ন ও সংস্কৃতশান্ত্রে স্প্রপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র, সকলেই সংস্কৃতভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তৃতীয় পুত্রের নাম রামজয় বল্যোপাধ্যায়। রামজয়, ঘাঁটাল মহকুমার অন্ত:পাতী বীরসিংহ-গ্রামবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের হুর্গানায়ী কনিষ্ঠা কন্সার পাণিগ্রহণ করেন। কালক্রমে রামজয়ের ছইটি পুত্র ও চারিটি ক্ষা জনিয়াছিল। পুত্রম্বের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠের নাম कानिनाम। क्या চार्तिष्ठित नाम मन्नना, कमना, शाविसमात्री ও अन्नभूगी। ज्यानश्वत, वार्यकानिवञ्चन मानवनीना मञ्चत्र कत्रितन भन्न, जाहान भूवगरणन বিষয়-বিভাগ-উপলক্ষে পরম্পর বিষম মনাস্তর ঘটে। রামজয়, ধার্মিক ও উদারস্বভাব ছিলেন। তিনি অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের জ্বন্স, প্রাণসম সোদরবর্গের সহিত বিরোধ করা অতি গহিত কর্ম বিবেচনা করিয়া, ছইটি পুত্র ও চারিটি কলা রাখিয়া, কাছাকেও কোন কথা প্রকাশ না করিয়া, সন্ন্যাসীর বেশে তীর্থ-পর্যটনে প্রস্থান করেন। কিছু দিন পরে, তাঁহার পত্নী ছুর্গাদেবীর বনমালিপুরে অবস্থিতি করা নিতান্ত অসম্থ হইয়া উঠিল; স্থতরাং পুত্রদম্ম ও কস্তা-চতুষ্টয়কে লইয়া, পিতৃভবন বীরসিংহায় আগমন করিলেন। ওাঁহার পিতা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত, সমাদরপূর্বক নিরাশ্রয় ছহিতা ও তাঁহার সস্ততিগণকে স্বীয় সদনে রাখিলেন। তৎকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্ত ঠাকুরদাসের বয়:ক্রম দশ বৎসর ও কনিষ্ঠ কালিদাসের বয়:ক্রম সাত বৎসর। তর্কসিদ্ধান্ত, উভয় দৌহিত্তের লেখাপড়া শিক্ষার নিমিন্ত বীরসিংহনিবাসী

গ্রহাচার্য পণ্ডিত কেনারাম বাচম্পতিকে নিযুক্ত করিলেন। আচার্য মহাশয় তৎকালে এ প্রদেশের মধ্যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পশ্তিত ছিলেন। তিনি यह निर्मात मर्था लाज्यस्य वाजाना जारा, एजहरी यह ७ कमिनारी সেরেন্ডার কাগজ শিক্ষা দিয়া, পরে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নিতান্ত অথর্ব হইলে, সাংসারিক কার্যের ভার পুত্র রামস্থন্দর ভট্টাচার্যের হস্তে অর্পণ করেন। উক্ত রামস্থন্দর ভটাচার্যের পত্নীর দহিত ফুর্গাদেবীর মনাস্তর ও বচসা হইতে লাগিল। রামস্থন্দর অত্যন্ত দ্রৈণ ছিলেন। একদিনস তিনি ও তাঁহার স্ত্রী, তুর্গাদেবীকে বলেন যে, তোমার ছুইটি পুত্র ও চারিটি ক্সাকে অতঃপর আমরা প্রতিপালন করিতে পারিব না, তুমি পথ দেখ। স্পষ্টাক্ষরে ইহা বলায়, তুর্গাদেবী নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, পরিশেষে বৃদ্ধ পিতা তর্কসিদ্ধান্তকে সবিশেষ অবগত করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি সকলই বিশেষক্রপ অবগত আছি। অতঃপর উহাদের সহিত তোমার একত্র সম্ভাবে नाम कर्त्रा व्यक्ति ना। अथक् द्वार्त्त नाम कर्त्रा निजास आवश्वक। धूर्भारिनी তাহাতে সম্মতা হইলেন। প্রদিন তর্কসিদ্ধান্ত গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগকে আব্বান করিয়া বলিলেন যে, রামস্থলরের ও বধুমাতার সহিত ছুর্গার একগৃহে বাস করা ছম্বর, অতএব আমি স্বতন্ত্র স্থানে ইহার গৃহ নির্মাণ করিয়া দিব স্থির করিয়াছি। তাহাতে গ্রামস্থ লোকগণও সন্মত হইলেন। অনস্তর বার্ষিক ৯।/০ টাকা জমায় কিঞ্চিৎ ভূমি লইয়া, তাহাতে গৃহ নির্মাণ করিয়া रान ; পরে জমিদারকে বলিয়া ও অহরোধ করিয়া, নাথরাজ করিয়া দিবার স্থির করেন। ইতিমধ্যে তর্কসিদ্ধান্ত ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরিত ছন। স্বতরাং ঐ নৃতন বাস্ত আর নাখরাজ হইল না। ঐ বাস্তর বার্ষিক क्त क्रिमात्रक निष्ठ श्रेम। प्रशांतिनीत मःगात-निर्वारित উপায়ান্তর ছিল না। তৎকালে বিলাতি স্তার আমদানি হয় নাই; এ প্রদেশের নিরুপায় অনেক স্ত্রীলোকই স্থতা প্রস্তুত করিয়া; তাহা বিক্রয় করিয়া কটেস্টে সংসার-ষাত্রা নির্বাহ করিত। আশ্নীয়বর্গের উপদেশামুসারে ছর্গাদেবীও অগত্যা একটি চরকা ক্রয় করিয়া স্থতা কাটিতেন; কখন কখন আস্নাস্থতাও কাটিতেন। স্থতা বিক্রয় করিয়া বাহা কিছু উপার্জন হইত, তাহাতেই কণ্টে

সংসার্যাতা নির্বাহ করিতেন। একণে ঠাকুরনাসের বয়:ক্রম চতুর্দশ বৎসর অতীতপ্রায়; পড়াগুনা অধিক দিন করিলে সংসার চলা ছম্বর। আল্লীয়বর্গ এই উপদেশ দেন যে, সংস্কৃত অধ্যয়ন বন্ধ করিয়া, যাহাতে শীঘ্র উপার্জন করিতে সক্ষম হন, এরূপ বিভাশিক্ষা করা অত্যাবশুক।

এদিকে রামজয়, তীর্থ স্থানে থাকিয়া স্বপ্ন দেখেন যে, তুমি পরিবারবর্গকে কট দিয়া তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতেছ, ইহাই তোমার অধর্ম হইতেছে। একারণ পাঁচ বৎসরের পর দেশে আগমনপূর্বক বনমালিপুরে আসিয়া দেখেন যে, সহোদরেরা পৃথক হইয়াছেন, এবং শুনিলেন যে, তাঁহার প্রত্মী বীরসিংহায় পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন; স্বতরাং রামজয়, পরিবারবর্গকে আনয়ম করিবার জয় বীরসিংহায় গমন করিলেন। গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, হিন্দুস্থানী সয়্যাসার বেশে শশুরবাটীতে সমুপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ কাহাকেও আল্পরিচয় না দিয়া, গ্রামের মধ্যে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ কয়া অলপুর্ণাদেবী, পিতাকে চিনিতে পারিয়া, বাবা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন রামজয় আল্পরিচয় দেন। কয়েক দিবস বীরসিংহায় অবস্থিতি করিয়া, পরিবারগণকে বনমালিপুরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রত্মী বনমালিপুরে যাইতে সম্মতা হইলেন না। যেহেতু তাঁহার আত্বর্গ অসম্যবহার করিয়াছেন; এতাবৎ কালের মধ্যে তাঁহাদের কোন সংবাদ লয়েন নাই; স্বতরাং রামজয় অগত্যা বীরসিংহায় পরিবারগণকে রাখিতে বাধ্য হইলেন।

রামজয় অতি বৃদ্ধিমান্, রলশালী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। লোহয়ষ্টি
হল্তে লইয়া সর্বত্র ভ্রমণ করিতেন, কাহাকেও ভয় করিতেন না। এক সময়
বীরসিংহ হইতে মেদিনীপুর যাইতেছেন, পথিমধ্যে এক ভয়ুক দেখিতে
পাইলেন। ভয়ুক দেখিয়া ভয় না পাইয়া, এক রক্ষের অস্তরালে দণ্ডায়মান
হইলে, ভয়ুক তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জয় রক্ষের চতুর্দিকে তাঁহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ ঘূর্ণামান হওয়ায়, তিনিও অগ্রে অগ্রে ঘূরিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ
পরে ভয়ুক ছই হল্ত প্রসারণপূর্বক বৃক্ষটি আঁকড়াইয়া, তাঁহাকে ধরিবার চেটা
করিল; ঐ সময় রামজয়, বৃক্ষের অপর পার্শ্ব হইতে ভয়ুকের ছই হল্ত
পরিয়া রক্ষে ঘর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে ভয়ুক মৃতপ্রায়

হইলে ছাড়িয়া দিলেন। ভন্নুককে মৃতকল্প ভূপতিত দেখিয়া, প্রস্থান করিতে উত্থত হইলেন এমন সময় ভন্নুক উঠিয়া ক্রতবেগে দৌড়িয়া গিয়া, রামজন্মের পৃষ্টে নখাঘাত করিল; তখন পৃষ্টে শোণিতধারা বিনির্গত দেখিয়া, ক্রোধভরে লৌহদণ্ডপ্রহারে ভন্নুকের প্রাণবিনাশ করিলেন। ভন্নুকের পাঁচটি নখাঘাতের ক্রতে প্রায় মাসাধিক কন্ত পাইয়া পরে আরোগ্যলাভ করেন।

বীরসিংহায় বাস্ত-বাটীর ভূষামী, রামজয়কে নিষর ব্রশ্বোন্তর করিয়া দিবেন মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু রামজয় দান গ্রহণ করিতে সন্মত হন নাই। গ্রামের অনেকেই নাধরাজ করিবার জন্ম তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও অসুরোধ রক্ষা করেন নাই। তদবধি বাস্তুভূমির ৯। /০ টাক। কর আদায় হইয়া আসিতেছে। রামজ্যের মনোগত ভাব এই যে, নিষ্করে বাস করিলে, ভূষামী পুণ্যের অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তিনি আজন্মকাল মনে মনে অহঙ্কার করিতে পারিবেন যে, আমি উহাকে চিরকালের জন্ম বাসন্থান দান করিয়াছি; একারণ নিষ্করে বাস করিতে সন্মত হইলেন না।

ঠাকুরদাসের বাঙ্গালা, ভাগতি ও জমিদারী কাগজ শিক্ষা হইয়াছে দেখিয়া, রামজয়, ঠাকুরদাসকে সমভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তথায় বাগবাজারস্থ সঙ্গতিপন্ন জ্ঞাতি সভারাম বাচস্পতির ভবনে উপস্থিত হইলে, বাচস্পতি মহাশয় ঠাকুরদাসকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু রামজয় আশু অর্থকরী ইংরাজী-বিভা শিক্ষার জন্তু তাঁহাকে অহরোধ করিলেন; বেহেতু তিনি পৈতৃক সম্পত্তি আত্বর্গকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার কিছুমাত্র সম্পত্তি ছিল না। একারণ, যাহাতে পুত্রটি শীঘ্র উপায়ক্ষম হইতে পারে, এরূপ বিভাশিক্ষার উপদেশ প্রদান করিলেন। তৎকালে কলিকাতায় কোনও ইংরাজী বিভালয় ছিল না। বাচস্পতি মহাশয়, ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্ত একজন দালালকে অহরোধ করিলেন; দালাল, বাচস্পতি মহাশয়ের অহরোধের বশবর্তী হইয়া স্বয়ং শিক্ষা না দিয়া, ইংরাজীভাষায় স্থাশিক্ষত জাহাজের সীপ্সরকার, জনৈক কায়স্থকে শিক্ষা দিবার জন্ত অহরোধ করেন। সীপ্সরকার, প্রাতে ও সদ্ধ্যার পর রীতিমত ইংরাজী-ভাষা শিক্ষা দিতে প্রস্তু হইলেন। অল্পিনের মধ্যেই ঠাকুরদাস এক প্রকার কাজের লোক হইলেন; তাহা

দেখিয়া রামজয়, ঠাকুরদাসকে বলিলেন যে, ঈশর তোমার ভাল করিবেন, আমি ঈশবের আরাধনাভিলাবে পুনর্বার তীর্থপর্যটনে বাতা করিতেছি। ইহাতে ঠাকুরদাস অত্যম্ভ ছঃধিত হইলেন; তিনি এ সংবাদ বাটীতে লিখিলেন। কিছু দিন পরে শিক্ষক, ঠাকুরদাসকে অতি শীর্ণকায় দেখিয়া জিজাসা করিলেন, "তুমি দিন দিন শীর্ণ হইতেছ কেন ?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "মহাশয়! দিবা ছুই প্রহরের সময় ভোজন করি, রাত্রিতে ভোজন হয় না।" ইহার কারণ জিজ্ঞাসায় ঠাকুরদাস বলিলেন, "সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই বাচস্পতি মহাশয়ের ভবনে লোকের ভোজনের ব্যবস্থা শেষ হইয়া যায়। আমি রাত্রি দশটার পর আপনার বাটী হইতে তথা<del>র</del> यारे, क्ष्ठताः आमात्र ट्याजन रय ना। এकात्र जनाराद्य क्रमनः प्रदेन হইতেছি।" তাহাতে শিক্ষক বলিলেন, "তুমি যদি পাক করিতে পান্ধ, তাহা হইলে আমার বাদায় অবস্থিতি কর।" তাহাতে ঠাকুরদাস সন্মত হইয়া, দয়ালু শিক্ষকের বাসায় অবস্থিতি করিয়া ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে এক এক দিন শিক্ষকের কার্যবাহল্যপ্রযুক্ত বাদায় আসিতে অধিক রাত্রি হইত। ঠাকুরদাস কুধায় কাতর হইতেন। হাতে পয়সা একটিও নাই যে, কুলা পাইলে এক পয়সার জলপান খান; তাঁহার প্ঁজির मर्सा এक शिज्ला थान ७ এक शिज्ला क्रमशाव हिन। मर्स मस्न স্থির করিলেন, ইহা বিক্রয় করিলে কিছু পয়সা হইবে; সময়ে সময়ে কুণা পাইলে, এক এক পয়সার জলপান ক্রয় করিয়া খাইলেও দিনপাত হইবে। এই স্থির করিয়া যোড়া-সাঁকোর নৃতন বাজারে এক কাঁসারীর দোকানে ঐ থালা ও জলগাত্র বিক্রেয় করিতে যান। কাঁসারী থালা ও ঘটি ওজন করিয়া ১৷০ মূল্য স্থির করেন; কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির নিকট পুরাতন দ্রব্য ক্রম করিতে ভয় করিয়া বলিল যে, ইতিপুর্বে এক ব্যক্তির নিকট পুরাতন দ্রব্য ক্রয় করিয়া, আমরা বিষম বিপদে পড়িয়াছিলাম; তদবধি সকল দোকানদার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, অপরিচিত লোকের নিকট কখনও পুরাতন দ্রব্য ক্রয় করিব না। ইহা গুনিয়া ঠাকুরদাস হতাশ হইয়া থালা ও ঘটি লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। মধ্যে মধ্যে এক এক দিন শিক্ষক দিপ সরকারের বাটা আসিতে অধিক রাত্রি হইত,

ঠাকুরদাস কুধায় কাতর হইতেন। একদিন শিক্ষক প্রাত:কাল হইতে কার্যের বাহল্যপ্রযুক্ত বাসায় সমাগত না হওয়ায়, ঠাকুরদাস কুধায় ব্যাকুল হইয়া, সন্নিহিত এক বৃদ্ধার মুড়ির দোকানের সমুখে কিয়ৎকণ দণ্ডায়মান থাকিয়া বলিলেন, "একটুকু জল দিতে পার, আমার তৃষ্ণা পাইয়াছে।" তাহাতে বৃদ্ধা পিতলের রেকাবে মুড়কি দিয়া পানীয় জল দিল; উহা থাইতে থাইতে ঠাকুরদাদের চক্ষে জল আসিল, তাহাতে বৃদ্ধা জিজ্ঞাদা করিল, "বাবা ঠাকুর, তুমি কাঁদ কেন ?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "মা! আজ সমস্ত দিন আমার ভোজন হয় নাই।" वृक्षा जिल्लामा कविन, "त्कन रत्र नारे ?" जिनि वनितन, "প্রাত:कान হইতে সরকার মহাশয় বাসায় আগমন করেন নাই।" ইহা শুনিয়া দয়াময়ী বৃদ্ধা, দধি ও মুড়কি মুড়ি দিয়া ফলাহার করাইল এবং বলিল, ষেদিন তোমার ভোজন না হইবে, সেই দিন এখানে আসিয়া ফলাহার করিবে। একদিন সরকার অধিক রাত্রিতে বাটা আসিয়া শুনিলেন যে, ঠাকুরদাসের সমস্ত দিবসের মধ্যে পাকাদি কার্য হয় নাই, ইহাতে অত্যস্ত ত্ব:খিত হইলেন এবং বলিলেন, "তোমার যাহা শিক্ষা হইয়াছে তাহাতে কার্যক্ষম হইয়াছ, অতঃপর আর তোমার এক্নপ ক্লেশ-স্বীকারের প্রয়োজন নাই। অভ একণে আহারাদি সমাধা কর, কল্য প্রাতেই তোমার সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা বাচম্পতি মহাশয়কে বলিব।" প্রদিন প্রাতে বাচম্পতি মহাশয়ের বাটী যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, "আপনার জ্ঞাতি ঠাকুরদাস কর্মক্ষম হইয়াছেন, বাঙ্গালায় ও ইংরাজীতে হিসাব করিবার ভালরূপ ক্ষমতা হইয়াছে; আপনি কাহাকেও বলিয়া ইহাকে কর্মে নিযুক্ত করিয়া দিন। ইহার চরিত্রও উত্তম।" বড়িসাগ্রামে বাচস্পতির এক সম্ভান্ত কুটুম ছিলেন। তিনি এক নাবালক পুত্র ও স্ত্রী রাখিয়া পরলোক-গমন করেন। অস্ত কেহ অভিভাবক না থাকায়, একজন কার্যদক্ষ বিশ্বাসী লোক রাখা আবশুক হইয়াছিল।

বাচম্পতি মহাশয়, ঠাকুরদাসকে বলিলেন, "তোমাকে অস্ততঃ এক বংসরের জন্ম তথায় অবস্থিতি করিয়া বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।" ঠাকুরদাস অগত্যা স্বীকার পাইয়া বড়িসায় কিছুদিন থাকিয়া, নাবালকেয় বিশিপ্তক্ষপ আদায় ও বন্দোবন্ত করিলেন। তজ্জ্ঞ বাচম্পতি, ঠাকুরদানের সাংসারিক ব্যয়-নির্বাহার্থে রীতিমত টাকা পাঠাইয়া দিতে কাতর হন নাই। ঠাকুরদাসের জননী মাসে মাসে কিছু পাইতে লাগিলেন; তাহাতে ক্টের অনেক লাঘৰ হইয়াছিল। এক বংসর কাল বড়িসায় অবস্থিতি করিয়া, বাচম্পতি মহাশয়কে বলেন যে, "মহাশয়, অনেক কণ্টে ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছি। আপনি আমাকে ইংরাজীর হিসাবের কার্য নির্বাহ করিবার জন্ম কাহাকেও অমুরোধ করিয়া নিযুক্ত করিয়া দিন।" বাচস্পতি মহাশয়, ঠাকুরদাসের কর্মের শৃঙ্খলা ও সৌজ্জ দর্শনে সম্ভষ্ট ছিলেন, একারণ বড়বাজার দোয়েহাটা-নিবাসী পরম দয়ালু ভাগবত সিংহের বাটীতে কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ভাগৰতবাৰু পরম ধার্মিক ও দয়ালু ছিলেন; তাঁহার আফিলে ঠাকুরদাসকে ছই টাকা বেতনে নিযুক্ত করিলেন, এবং বাটীতে বাসা দিয়া খোরাক পোশাক দিতেন। ঠাকুরদাস ঐ ২ ছই টাকা জননীর সাংসারিক ক্লেশ নিবারণের জ্বন্থ বাটীতে পাঠাইয়া দিতেন। এইক্লপ মাসে মাসে ছই টাকা পাইয়া ছর্গাদেবীর সাংসারিক ব্যয়নির্বাহের স্থবিধা হইল। ভাগবত-বাবু, ঠাকুরদাদের কার্যদক্ষতা অবলোকন করিয়া, ক্রমশঃ রীতিমত বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে লাগিলেন। ইহার কিছু দিন পরে ভাগবতবাবু বলেন, "ঠাকুরদাস, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালিদাসকে আনাইয়া কাছে রাখিয়া रेश्ताकी निका पितन, তाहारक अधिकत्म नियुक्त कता हरेरत। छूरे मरशापरत कर्य कतिल मः मारत्रत कष्ठ निवात्रण घहेरव।" এकात्रण, कालिलामरक আনাইয়া ভাগৰতবাৰু বাটীতে রাখিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ভাগবত সিংহ কালগ্রাসে নিগতিত হইলে, তাহার পুত্র জ্গদ র্লভ সিংহ ও তৎপরিবারবর্গ ঠাকুরদাসকে পূর্বাপেক। ভাল বাসিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ শ্রাতা কর্মে পারগ হইলে, কিছুদিন ঠাকুরদাস কাশীজোড়া ও মগুলঘাটে অবন্থিতি করিয়া, রেশমের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন; তৎপরে দেশে অবস্থিতি क्रिया काँगाव वागत्नव वावमा क्रांचन। এইक्रिप नाना श्रकाव वावमा हाता সাংসারিক কণ্ট নিবারণ ও কিছু সঞ্চয় করিলেন। এদিকে কলিকাতায় তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার কর্মে থাকিয়া নানা প্রকার বিশৃঞ্চলা ঘটান; এজ্ঞ জ্বগদ্ধ ৰ্ল্ড সিংহ বলেন, তোমার স্রাতার দ্বারা আমার কার্যের বিন্তর ক্ষতি

হইতেছে; অতএব তুমি নিজে আসিয়া কার্য কর। বিশেষতঃ পিতা মৃত্যুকালে তোমাকে বিশাস করিয়া আমার বাটীর ও আফিসের সকল ভার দিয়াছেন। একারণ, ঠাকুরদাস ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্বার সিংহমহাশয়ের বাটীতে বিষয়কর্মে নিযুক্ত হইলেন। ১৭৩৫ শকে থানাকুল কৃষ্ণনগরের পশ্চিম পাতৃলগ্রামনিবাসী পঞ্চানন বিভাবাগীশের দোহিত্রী ও রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ছহিতা ভগবতী দেবীর সহিত ঠাকুরদাসের পাণিগ্রহণ-বিধি সমাধা হইল।

রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় জাহানাবাদ মহকুমার পশ্চিম গোঘাটগ্রামে বাস করিতেন। ইনি সংস্কৃত-ভাষায় স্থপণ্ডিত ছিলেন। বাটীতেই তাঁহার চতুষ্পাসী ছিল। ছাত্রগণকে অন্ন দিয়া শিক্ষা দিতেন। তন্ত্রশান্তে ইঁহার অত্যম্ভ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তিনি রামজীবনপুরের অতি দন্নিহিত করঞ্জী-গ্রামে মাতামহাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া, প্রায় প্রতি অমাবস্থার রাত্রিতে শব-সাধনা করিয়া সিদ্ধপুরুষ হন; শেষাবস্থায় কাহারও সহিত কথা কহিতেন না, মধ্যে মধ্যে "মঞ্জুর" এই শব্দটি বলিতেন। পাতৃল গ্রামের পঞ্চানন বিভাবাগীল অদিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর বাটীতে টোল ছিল; বিভাবাগীশ প্রত্যহ অতিথি ও অভ্যাগত লোক সমূহকে ভোজন করাইতেন। দেশের সকল লোকেই বিভাবাগীশকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। ইহাঁর চারিটি পুত্র ছিল;— জ্যেষ্ঠ রাধামোহন বিভাভূষণ, মধ্যম রামধন তর্কবাগীশ, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ শিরোমণি, কনিষ্ঠ বিশেশর তর্কালকার। সকলেই গুণবান্ ও দয়ালু ছিলেন। বিভাবাগীশের ছই ক্সা ছিল। জ্যেষ্ঠা গলামণি দেবী, দিতীয়া তারাস্করী দেবী। জ্যেষ্ঠা গঙ্গামণির গর্ভে হুই ক্সাজনে। জ্যেষ্ঠার নাম লক্ষীমণি দেবী, কনিষ্ঠার নাম ভগবতী দেবী। রামকান্ত প্রায় প্রতি রাত্তিতে শ্মশানে বসিয়া জপ করিতেন ও সংসারের সকল বিষয়ে ওদাস্থাবলম্বন করিয়াছিলেন। জামাতা রামকান্ত শব-সাধন করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার খণ্ডর উক্ত পাতৃলগ্রামনিবাসী বিভাবাগীণ মহাশয়, করঞ্জীগ্রাম হইতে জামাতা রামকাস্ত, কন্সা গঙ্গামণি ও ডাঁহার ত্ইটি কন্সাকে পাতুলগ্রামে আনম্বন করেন। পঞ্চানন বিভাবাগীশ ও রাধামোহন বিভাতৃষণ প্রভৃতি ইহাদিগকে আম্বরিক ক্ষেহ করিতেন; তাঁহাদেরই ষত্নে বীরসিংহ-

নিবাসী ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ভগবতীদেবীর বিবাহকার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। ইতিপূর্বে রামজয়, (পুত্র ঠাকুরদাস লেখাপড়া ভালরুপ শিখিয়াছেন, বিষয়কর্মে লিপ্ত ছইয়া পরিবারবর্গের কট নিবারণ ও ভরণপোষণাদি কার্য নির্বাহ করিতে পারিবেন দেখিয়া) জন্মের মত **लैय**जाताथनाय ठीर्थत्कव পर्यहान अञ्चान करतन। वह च्रुनीर्चकारनत मर्स्य ভাঁহার পরিবারগণের কোন সংবাদ পান নাই। "রামজয় একদিবস (কেদার পাছাড়ে) নিশীথসময়ে স্বপ্ন দেখেন যে, "রামজয়! তুমি বুণা কেন শুমণ করিতেছ ? স্বদেশে যাও তোমার বংশে এক স্পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তোমার বংশের তিলক হইবেন। তিনি সাক্ষাৎ দ্বার সাগর ও অম্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া, নিরম্ভর বিচ্চাদান ও নিরূপায় লোকদিগের ভরণপোষণাদির ব্যয়নির্বাহ দারা তোমার বংশের অনস্তকালস্থায়িনী কীর্তি স্থাপন করিবেন।" রামজয়, পাছাডের মধ্যে নিশীথসময়ে এরূপ অসম্ভব স্বপ্ন-দর্শন করিয়া চিস্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি বছদিন অতীত হইল সংসারাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া, নিভূত স্থানে ঈশ্বরারাধনায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করিতেছি। এক্ষণে তাহারা কি করিতেছে ও কে আছে না আছে, তাহাও জানি না। এবম্বিধ চিস্তায় নিমগ্ন হইয়া পুন্বাক নিদ্রাভিভূত হইলে, কে যেন বলিয়া দিল, তুমি পরিবারগণের নিকট প্রস্থান কর, আর বিলম্ব করিও না; তোমার প্রতি ঈশব সদয় হইয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে, নানাপ্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া, রামজয় খদেশাভিমুখে যাতাঃ করিলেন। অনবরত ছয় মাস পদত্রজে গমন করিয়া, বীরসিংহায় সমুপস্থিত रहेशा छनिएनन, जाहात পूज ठाकूत्रनाम कनिकाजाय विवयक्तर्य नियुक् থাকিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেছেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাসের ও কনিষ্ঠ कानिमारमत विवारकार्य मण्यन रहेगारह এवः खार्ष्ठभूव ठीकृतमारमत भन्नी গর্ভবতী হইয়া অবধি উন্মাদগ্রস্তা হইয়াছেন। অনস্তর রামজর দেশে আগমন করিয়াছেন, এ সংবাদ কলিকাতায় পুত্রম্বাকে লেখা হইল। সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্রেই বছকালের পর পিতৃসন্দর্শনার্থে ঠাকুরদাস ও কালিদাক কলিকাতা হইতে বীরসিংহায় আগমন করিলেন।

১৭৪২ শকাব্দা: অর্থাৎ সন ১২২৭ সালের ১২ই আখিন মঙ্গলবার দিবা বিপ্রহরের সময় জ্যেষ্ঠাগ্রজ ঈশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভূমিষ্ঠ হন। হইতে সমাগত পিতামহ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, নাড়ীচ্ছেদনের পূর্বে আল্তায় এই ভূমিষ্ঠ বালকের জিহ্বার নিয়ে ক্য়েকটি কথা লিখিয়া, তাঁহার পত্নী তুর্গাদেবীকে বলেন, লেখার নিমিন্ত শিশুটি কিন্তংক্ষণ মাতৃত্বশ্ব পান করিতে পায় নাই; বিশেষতঃ কোমল জিলায় আমার কঠোর হস্ত দেওয়ায়, এই বালক কিছুদিন তোত্লা হইবে। এই বালক क्रनबन्धा, অविजीय शुक्रम ও পরম দয়ালু হইবে এবং ইহার কীতি मिगखनाि नि इटेरन । এই नालक जन्मश्रहण कतात्र, आमात्र नः लित्र हित्रसात्री কীতি থাকিবে। ইহাকে দেখিয়া আমি চরিতার্থ হইলাম। এই বালককে **ष्या प्राप्त कर एक मन्न ना एक ; ष्या रहेए प्राप्त है हो इ प्राप्त करें मा ।** এ বালক সাক্ষাৎ ঈশ্বরতুল্য, অতএব ইহার নাম অন্ন হইতে আমি ঈশ্বরচন্দ্র রাথিলাম। আজ রামজয় তীর্থকেতের সেই স্বথকে সত্য জ্ঞান করিলেন। দ্বিরচন্দ্র যৎকালে গর্ভে ছিলেন, তৎকালে জননী ভগবতী দেবী দশমাস উন্মন্তার স্থায় ছিলেন। পিতামহী ছ্র্গাদেবী, বধুর রোগোপশমের জন্স কতই প্রতিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই। তৎকালে কোন কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, পিতামহী ও মাতামহীকে বলিতেন, ভূতে পাইয়াছে; আবার কেহ কেহ বলিতেন, ডাইনি পাইয়াছে। এই সকলের রোজা আনাইয়া দেখান হয়, কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই। অবশেষে উদয়গঞ্জনিবাদী পণ্ডিতপ্রবর ভবানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্য মহাশয়কে দেখান হয়। তিনি এ প্রদেশের মধ্যে চিকিৎসা ও গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন: রোগের তথ্যস্বসন্ধানবিষয়ে তাঁহার বিশিষ্টক্রপ ক্ষমতা ছিল। ইনি রোগনির্ণয়ের পূর্বে রোগীর কোষ্ঠা গণনা করিতেন। ইনি পিতামহীকে বলেন, আমি তোমার বধুমাতার রোগনির্ণয় করিলাম, একণে ইহার কোষ্ঠা দেখিতে ইচ্ছা করি। চিকিৎসক ভটাচার্য মহাশয় উক্তরূপ কথা বলিলে,

ছুর্গাদেবী তাঁহার কোটা দেখিতে দিলেন। কিরৎক্ষণ পরে ভবানক্ষ গণনা করিয়া বলিলেন, ইহাঁর কোন রোগ নাই; ঈশ্বরাস্গৃহীত কোন মহাপ্রুষ ইহাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার তেজঃপ্রভাবে এরূপ হইতেছে, কোনরূপ ঔষধ সেবন করিবেন না। গর্ভস্থ বালক ভূমিট হইলেই ইনিরোগমুক্তা হইবেন। ভবানক্ষ ভট্টাচার্য মহাশয় বাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। প্রসবের পরক্ষণেই তাঁহার আর কোন উন্মাদ-চিল্থ লক্ষিত হইল না। একারণ, পিতামহী সর্বদা ভবানক্ষ ভট্টাচার্যের গণনার ভূমুসী প্রশংসা করিতেন।

জেষ্ঠাগ্রজ ভূমিষ্ঠ হইবার কিষৎক্ষণ পূর্বে, পিতৃদেব দ্রব্যাদি ক্রম করিবার জ্ঞ অতি সন্নিহিত কুমারগঞ্জের হাটে গিয়াছিলেন। তথা হইতে বাটীতে স্বাসিতেছেন দেখিয়া, পিতামহ রামজয় কিছু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, ঠাকুরদাস। অভ আমাদের একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে। তৎকালে আমাদের একটি গাভীও গত্তিণী হইরাছিল। পিতৃদেব মনে করিলেন, গর্মবতী গাভীটি প্রদান হইয়াছে; কিন্তু বাটী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গাভী প্রদাব হয় নাই। তখন পিতামহ ঈষৎ হাস্তবদনে স্থতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া, অগ্রন্থকে দেখাইয়া বলিলেন, এ ছেলে এঁড়ের মত বড় একগুঁয়ে হইবে, একারণ এঁড়ে বাছুর বলিলাম। ইছার দ্বারা পরে দেশের বিশেষরূপ উপকার হইবে। তুমি ইহাকে সামাভ এঁড়ে জ্ঞান করিবে না, এ নিজের জিদ্ বজায় दाथित, এবং সর্বত্র জয়ী হইবে; আজ আমার স্বপ্পর্ণন সত্য হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে গ্রহবিপ্র-শ্রেষ্ঠ কেনারাম আচার্য আসিয়া, বালকের ঠিকুজী প্রস্তুত করিলেন। আচার্য গণনার দারা ব্যক্ত করিলেন, এই বালক क्रनक्तमा উচ্চগ্রহ দকল প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হইতেছে, এক্নপ ফল কাহারও কোষ্ঠাতে অভাপি দেখিতে পাই নাই। এ বালক জগদিখ্যাত, নৃপত্ল্য ७ एशामस हरेत, এবং দীর্ঘায়ু हरेशा नित्रखत धन ७ विकामान कतिया, সাধারণের কট নিবারণ করিবে। এই রুডান্ত পিতামহী, মাতামহী ও পিতৃদেবের প্রমুখাৎ বেদ্ধপ অবগত হইয়াছিলাম, তাহা অবিকল লিখিলীম।

দাদার জন্মগ্রহণের পর অবধি পিত্দেবের অবস্থার ক্রমশ: উন্নতি হইতে লাগিল। পঞ্চমবংসর বয়সের সময় দাদার বিভারত হয়। তৎকালে

বীরসিংহ-গ্রামের স্নাতন বিশ্বাস পাঠশালার সরকার ছিলেন। স্নাতন, ছোট ছোট বালকগণকে শিক্ষা দিবার সময় বিলক্ষণ প্রহার করিতেন, তজ্জ্য শিশুগণ সর্বদা শঙ্কিত হইয়া পাঠশালায় যাইতে ইচ্ছা করিত না: একারণ পিত্দেব, বীরসিংনিবাসী কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে শিক্ষক মনোনীত করিলেন। কালীকান্ত ভঙ্গকুলীন ছিলেন; স্নতরাং বছবিবাহ করিতে আলম্ভ করেন নাই। তিনি ভদ্রেশ্বরের নিকট গোরুটিগ্রামেই প্রায় অবস্থিতি করিতেন, অপরাপর শশুরভবনেও টাকা আদায় করিবার জন্ম মধ্যে মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেন। পিতৃদেব, ভদ্রেশ্বর ও শ্রীরামপুর ঘাইয়া অমুসন্ধান দারা জানিলেন যে, কালীকান্ত সর্বদা গোরুটিতে থাকেন। তথায় যাইয়া তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়া, সমভিব্যাহারে করিয়া বীরসিংহায় আনিলেন এবং কয়েক দিন পরে পাঠশালা স্থাপন করিয়া দিলেন। কালীকান্ত অত্যন্ত ভদ্রলোক ছিলেন। শিশুগণকে শিক্ষা দিবার বিশেষরূপ প্রণালী জানিতেন এবং শিল্ডগণকে আম্বরিক যত্ন ও স্নেহ করিতেন; একারণ, ছোট ছোট বালকগণ তাঁহার নিকট সর্বদা অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিত। এতস্কিন্ন তিনি সকলের সহিত সৌজন্ম প্রকাশ করিতেন। স্থানীয় লোকগণ কালীকাস্ত চটোপাধ্যায়কে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত, এবং সকলেই তাঁহাকে গুরুমহাশয় বলিত। কালীকান্তের নিকট অগ্রজ মহাশয় কিঞ্চিদূন তিন বংসর ক্রমাগত শিক্ষা করিয়া, বাঙ্গালা-ভাষা ও স্থাথতি অঙ্ক কবিতে শিখিলেন। ঐ সময়েই তাঁহার হস্তাক্ষর ভাল হইয়াছিল। এই সময়ে অগ্রজ মহাশয় প্লীহা ও উদরাময়ে অত্যন্ত কষ্টভোগ করেন। বীরসিংহায় কোন প্রকারে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই; এজন্ম জননীর মাতুল পাতৃলনিবাদী রাধামোহন বিভাভৃষণ স্বীয় আবাদে অগ্রজ, মধ্যম ভ্রাতা ও জননীদেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান। তথায় খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত কোঠরা গ্রামে যে সকল চিকিৎসাব্যবসায়ী বৈভ বাস করিতেন, তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট চিকিৎসককে আনাইয়া শাস্ত্রমত চিকিৎসা করান হয়। রাধামোহন বিভাভূষণের যত্নে ও কবিরাজ রামলোচনের স্লচিকিৎসায়, অগ্রজ মহাশয় সে যাত্রা রক্ষা পান। বাল্যকালে অগ্রজ মহাশয় জননীদেবীর সহিত মধ্যে মধ্যে পাতৃলগ্রামে ঘাইতেন। রাধামোহন বিভাভূষণ ও তাঁহার স্রাত্বর্গ অগ্রজকে আন্তরিক ভালবাসিতেন; তক্ষণ্ড অগ্রজ মহাশয় বাবজ্জীবন রাধামোহনের পরিবারসমূহকে যথেষ্ট স্নেছ ও শ্রদ্ধা করিয়া, মাসিক-ব্যয় নির্বাহার্থে বন্ধোবস্ত করিয়াছিলেন।

প্রায় ছয় মাস পাতৃলগ্রামে অবস্থিতি করিয়া, সম্পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ-পূর্বক, বীরসিংহায় আসিয়া তিনি পুনবার পাঠশালায় অধ্যয়নার্থ নিযুক্ত হন।

বাল্যকালে অথ্যন্ধ অত্যন্ত ছ্রন্ত ছিলেন। ৫।৬।৭।৮ বংসর বয়ঃক্রমকালে প্রত্যুবে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় বাইবার সময়, প্রতিবেশী অহগত মথ্রামোহন মগুলের মাতা পার্বতী ও পত্নী স্নভদ্রাকে বিরক্ত করিবার মানসে, প্রায় প্রত্যহ তাহাদের দারে মলমূত্র ত্যাগ করিতেন। মথ্রের পত্নী স্নভদ্রা ও জননী পার্বতী ঐ বিষ্ঠা প্রত্যহ স্বহন্তে পরিকার করিতেন। যদি কোন দিন মথ্রের পত্নী স্নভদ্রা বিরক্ত হইয়া বলিত, ছাই বাম্ন প্রত্যহই তুমি পাঠশালা যাইবার সময় আমার দারে মল ত্যাগ করিবে ? অতঃপর এরূপ গহিত কার্য করিলে গুরুমহাশয় ও তোমার পিতামহীকে বলিয়া তোমাকে শাসন করাইব। ইহা শুনিয়া স্নভদ্রার শ্রশ্র, বৌকে এই বলিয়া উপদেশ দিতেন যে, এই ছেলেটি সহজ নহে; ইহার পিতামহ বার বংসর বিবাগী হইয়া তীর্থক্ষেত্রে জপ তপ করিয়া দিনপাত করিতেন। তিনি সাক্ষাৎ ঋষিতৃল্য ছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, এই বালক অন্বিতীয়্ব-শক্তিসম্পন্ন হইবে। অতএব তুমি বিরক্ত হইও না; আমি স্বয়ং ইহার মলমূত্র পরিকার করিব। ভবিয়তে ঐ বালক যে কে, তাহা জানিতে পারিবে।

বাল্যকালে অগ্রজ মহাশয় শশুক্ষেত্রের নিকট দিয়া যাইবার সময়, ধানের শীষ লইয়া চর্বণ করিতে করিতে যাইতেন। একবার যবের ক্ষেত্রের এক শীষ লইয়া, চর্বণ করিতে করিতে যবের হুঙা গলায় লাগিয়া মৃতকল্প হন। পিতামহী অনেক কত্তে গলায় অঙ্গুলি দিয়া, যবের শীষ নির্গত করেন, তাহাতেই রক্ষা পান।

কালীকাস্ত নানাপ্রকার কৌশল ও স্নেহ করিয়া শিখাইতে কিছুমাত্র ক্রটি করেন নাই। তিনি আপন সস্তান অপেক্ষাও অগ্রজ মহাশয়কে ভালবাসিতেন। গুরুমহাশয় অপরাহে অপরাপর ছাত্রগণকে অবকাশ দিতেন; কেবল অগ্রজ মহাশয়কে তাঁহার নিকটে রাথিয়া, সন্ধ্যার পর নামতা ও ধারাপাতাদি শিক্ষা দিতেন। অধিক রাত্রি হইলে, প্রত্যহ স্বয়ং ক্রোড়ে করিয়া বাটীতে আনিয়া, পিতামহীর নিকট পঁছছাইয়া দিতেন। গুরুমহাশয় একদিবস সন্ধ্যার সময় পিতৃদেবকে বলিলেন, "আপনার পুত্র অন্বিতীয় বৃদ্ধিমান্, শ্রুতিগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাঠশালায় যাহা শিখিতে হয়, তৎসমন্তই ইহার শিক্ষা হইয়াছে। ঈশ্বরকে এখান হইতে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া অত্যন্ত আবশুক হইয়াছে। আপনি নিকটে রাখিয়া ইংরাজী শিক্ষা দিলে ভাল হয়। এ ছেলে সামাত ছেলে নয়, বড় ৰড় ছেলেদের অপেক্ষা ইহার শিক্ষা অতি উত্তম হইয়াছে। আর হস্তাক্ষর राक्रभ हरेगारह, তাহাতে भूँथि निभित्त भावित।" ज काल वाकाना ছাপাথানা প্রায় ছিল না। যাদের হস্তাক্ষর ভাল হইত, তাহারা সংস্কৃত পুত্তক হাতে লিখিত। হস্তাক্ষর ভাল হইলে, তাহারা সাধারণের নিকট স্মানিত হইত। একারণ অনেকে হস্তাক্ষর ভাল করিবার জন্ম বিশেষ যত্ন পাইত। তৎকালে এপ্রদেশে সমন্ধ করিতে আসিলে, অগ্রে পাত্রের হস্তাক্ষর দেখিত, তৎপরে সমন্ধের স্থিরীকরণের ইচ্ছা করিত। অগ্রন্ধকে কলিকাতা লইয়া যাইবার নাম শুনিয়া, জননীদেবী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে তংকালে এপ্রদেশের কাহারও লেখাপড়া শিক্ষার জন্ম किनकां यारेवात तीि हिन मा। वाक्ष्मण्डनम्भा तक्र तक्र वानाकात्न টোলে পড়িত। অধিক বয়স হইলে বিদেশের টোলে অধ্যয়নার্থে যাত্রা করিত, কেহ কেহ জমিলারী সেরেস্তায় কাগজপত্র লিখিতে শিক্ষা করিত।

পিতৃদেব ইং ১৮২৯ ও বাঙ্গালা ১২৩৫ সালের কার্তিকমাসে গুরুমহাশম্ম কালীকাস্ত চট্টোপাধ্যায় ও অগ্রন্থকে সমন্তিব্যাহারে লইয়া, কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

কলিকাতা, বীরসিংহ হইতে প্রায় ছাব্দিশ ক্রোশ পূর্বে। তৎকালে এখান হইতে কলিকাতা যাইবার ভাল পথ ছিল না; বিশেষতঃ পথে অত্যন্ত শহুতে ছিল। প্রায় মধ্যে মধ্যে অনেকেই ঠেঙ্গাড়ের হাতে পড়িয়া প্রাণ হারাইত—বিশেষ সতর্কতাপূর্বক যাইতে হইত। ঘাঁটাল হইয়া ক্লপনারায়ণ নদী দিয়া জলপথে নৌকারোহণে কলিকাতা যাইবার উপায় ছিল বটে,

কিন্ত দস্মাভয়প্রযুক্ত নৌকায় যাইতে কেহ সাধ্যমতে ইচ্ছা করিত না; স্বতরাং পদত্রজেই যাইতে হইল। অগ্রজ মহাশয় সমস্ত পথ চলিতে পারিবেন না বলিয়া, আনন্দরাম গুটিকে সমভিব্যাহারে লইলেন। অক্ষম হইবেন, তথন মধ্যে মধ্যে ঐ বাহক, ক্রোড়ে বা স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবে। প্রথম দিবদ বাটী হইতে ছয় ক্রোশ অস্তর পাতুলগ্রামে রাগামোহন বিভাভূষণের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পরদিবদ সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময়, তথা হইতে দশ ক্রোশ অস্তর সন্ধিপুর গ্রামে রাজচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে পঁছছিলেন। প্রদিবদ প্রাতে শ্যাখালা-গ্রামের প্রান্তভাগে যে বাঁধা রাজপথ শালিকা পর্যন্ত গিয়াছে, সেই পথ দিয়া গমনকালে অগ্ৰজমহাশয় পথে মাইলস্টোন দেখিয়া বলিলেন, "বাবা! এখানে হলুদ বাটিবার শিল মাটিতে পোঁতা রহিয়াছে কেন ? আর ইহাতে কি লেখার মত চিহ্ন রিংয়াছে ?" তাহাতে পিতৃদেব বলিলেন, "ইহাকে মাইল-স্টোন বলে। ইহাতে ইংরাজী-ভাষায় নম্বর লেখা আছে। এক মাইল (বাঙ্গালা অর্ধ-ক্রোশ) অন্তর এক একটি এইরূপ পাথর পোঁতা আছে।" শাখালা হইতে শালিকার ঘাট পর্যন্ত ঐক্নপ পাথরে ইংরাজী অঙ্ক দেখিয়া, অগ্ৰন্ধ মহাশয় ইংরাজী এক সংখ্যা হইতে দশ পর্যন্ত চিনিলেন। কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও পিতৃদেব, মধ্যে, জগদীশপুরে যে স্থানে মাইল-স্টোন ছিল, সেইস্থান দেখান নাই; ইহার কারণ, অক্ষর চিনিতে পারিয়াছেন কি না, জানিবার অভিপ্রায়ে উভয়ে যুক্তি করিয়াছিলেন। অগ্রজ বলিলেন, "ইছার পূর্বে তবে একটা পাণর আমরা দেখিতে বিশ্বত হইয়াছি।" তখন কালীকান্ত বলিলেন, "ঈশ্বর! তোমাকৈ ঠকাইবার জন্ত আমরা এরূপ করিয়াছি। তুমি যে বলিতে পারিলে, তাহাতে আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম।" শ্বাখালা গ্রাম হইতে শালিকার গঙ্গার ঘাট দশ ক্রোশ। সন্ধ্যার সময় তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং গঙ্গা পার হইয়া विक्रवाकारतत वावू क्रगम र्ने मिश्टरत वांगेरिक छेशन्तिक इहेरनन । शत्रिनन প্রাতে পিত্দেব, জগদ র্লভ বাবুর এক ইংরাজী বিল ঠিক দিতেছিলেন; তথায় অগ্রজ মহাশয় বসিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি ইহা ঠিক দিতে পারি। তাহা গুনিয়া উক্ত সিংহ মহাশয় বলিলেন, "ঈশর ! তুমি ইংরাজী অঙ্ক কেমন করিয়া জানিলে ?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "কেন, বাবা ও কালীকান্ত খুড়া শ্যাখালা হইতে শালিকার ঘাট পর্যন্ত পাথরে অঙ্কিত মাইল-সৌন দেখাইয়াছেন। তাহাতেই ইংরাজী অঙ্কের এক সংখ্যা হইতে ১০ সংখ্যা পর্যন্ত শিখিয়াছি। সেই জন্ম ঠিক দিতে পারিব সাহস করিয়াছি।" সিংহ মহাশয়, কয়েকটা বিল ঠিক দিবার জন্ত দাদাকে দিলেন। ঐ বিলে मानात ठिक म्बडम निर्जून इहेमारह मिरिया, कानीकास हर्देगाशाम তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বনপূর্বক বলিলেন, "তুমি চিরজীবী হও, আমি যে তোমার প্রতি আন্তরিক যত্নের সহিত পরিশ্রম করিয়াছি, তাহা অগু আমার সার্থক হইল।" উপস্থিত সকলে বলিলেন, "বল্ডোপাণ্যায় মহাশয়! আপনার এই বৃদ্ধিমান্ পুত্রটিকে ভালব্ধপ লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।" তাহাতে পিতৃদেব বলিলেন, "ইহাকে হিন্দু-কলেজে পড়িতে দিব মনে মনে স্থির করিয়াছি।" তাহা গুনিয়া, উপস্থিত সকলে বলিলেন, ''আপনি মাসিক ১০২ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন, তাহাতে হিন্দু-কলেজে কেমন করিয়া অধ্যয়ন করাইবেন ?'' এই কথা শুনিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে উত্তর করিলেন, "ছেলের কলেজের মাসিক বেতন 🖎 টাকা দিব, আর वाठीत थत्र ७ ोका পाठाहैव। देश एनिया कर कह विलासन, "চোরবাগানের ইংরাজী স্কুলে নিযুক্ত করিলে, সামান্ত বেতন লাগিবে।" এই বিষয়ে মাসাবধি আন্দোলন চলিতে লাগিল। জগদ র্লভ সিংহের ভগিনী রাইমণি দাসী ও তাঁহার পরিবারগণ জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয়কে অতি শিশু দেখিয়া, অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। পিতৃদেব চাকরি উপলক্ষে প্রাতঃকাল श्हेर् (तना नयुष्टे। পर्यन्त कार्य ममाथा कतिया तामाय जानिया, পাকাদিকার্য সম্পন্ন করিয়া, উভয়ে ভোজন করিতেন। আফিস হইতে বাদায় আসিয়া রাত্রি দশটার সময় পুনবার পাকাদিকার্য সমাধা করিয়া, উভয়ে নিদ্রা যাইতেন। প্রাতঃকাল হইলে অষ্টমবর্ষীয় বালক অগ্রজ মহাশ্যু, প্রায় সমস্ত দিন ঐ দ্যামগ্রী স্ত্রীলোকম্বয়ের দ্যার উপর নির্ভর করিয়া, বিদেশে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহারা স্নেহপূর্বক খাবার দিতেন ও ক্থাবার্তায় ভুলাইয়া রাখিতেন। দাদা যখন জননী প্রভৃতির জন্ম ভাবনা করিতেন, তখন ঐ স্ত্রীলোকদ্বয়, ভুলাইয়া ও কত প্রকার গল্প করিয়া

সান্ধনা, করিতেন এবং দেশের জন্ম বা জননীর জন্ম ভাবিতে দিতেন না। উক্ত রাইমণি দাসী ও জগদ্দ র্লভ সিংহের পত্নীর দয়াগুণেই শৈশবকালে অগ্রজ মহাশয় বিস্তর উপকার পাইয়াছিলেন। তাঁহারা এরপ দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ না করিলে, দাদা কলিকাতায় অবন্ধিতি করিতে পারিতেন না। অগ্রাপি ঐ দয়ায়য়ীদের নাম স্মরণ হইলে, দাদার চক্ষে জল আসিত।

জগদ র্লভ বাবুর বাটীর সন্নিহিত বাবু শিবচন্দ্র মল্লিকের বাটীতে এক পাঠশালা ছিল। তথায় রামলোচন সরকারের নিকট শিক্ষা করিবার জন্ম দাদাকে নিযুক্ত করেন। কাতিক, অগ্রহায়ণ ছইমাস কাল তাঁহার নিকট লেখাপড়া শিক্ষা করেন। দাদা প্রত্যহ পিতৃদেবকে বলিতেন, "বীরসিংহায় কালীকান্ত খুড়ার পাঠশালে যেরূপ উপদেশ ও শিক্ষা পাইয়াছি, তদপেকা ইহাঁর নিকট অতিরিক্ত কিছুই শিক্ষা করিবার আশা নাই। এই পার্চশালে যাইয়া কেবল বসিয়া থাকিতে হয়। এখানে সরকার মহাশয় আমায় নৃতন কিছুই শিখান নাই, যাহা দেশে শিখিয়াছি, এখানেও সেই সেই বিষয় বলিয়া দিয়া থাকেন। অতএব বাঁহার নিকট নুতন বিষয় শিথিতে পারি, আমাকে সেইরূপ গুরুমহাশয়ের নিকট नियुक्क कक़न, नरह९ विस्तर्भ थाकिवात आवश्रक कि ?" ইशात करत्रक দিন পরে, অগ্রজ মহাশয় উদরাময়ে আক্রান্ত হইয়া, সর্বদা অসাবধান হইয়া শ্য্যায় মলমূত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন। অন্ত কেহ অভিভাবক না थाकाम, পিতৃদেৰকেই ঐ বিষ্ঠা স্বহন্তে পরিষ্কার করিতে হইত। এক এক দিন এক্লপ হইত যে, সিঁড়িতে মলত্যাগ করিলে, সমস্ত সিঁড়িতে তরল মল গড়াইয়া পড়িত। পিতৃদেব স্বহস্তে ঐ বিষ্ঠা পরিষ্কার করিতেন। তংকালে যদিও অগ্রজ মহাশয় বালক ছিলেন, তথাপি মনে করিতেন যে, বাবা এত কেন করেন। কয়েক দিন পরে পিতামহী, পৌত্রের এক্লপ পীড়ার সংবাদ পাইয়া, অনতিবিলম্বে কলিকাতায় যাইয়া, তথা হইতে পৌত্রকে দেশে আনয়ন করিলেন। দেশে তিন চারি মাস অবস্থিতি করিয়া, রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। পুনর্বার জ্যৈষ্ঠমানে পিতৃদেব দেখে व्यामिया, मामादक ममिक्याहादा नहेवा कनिकाला यावा कविद्रानन। व সময় অগ্রজকে পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন ঈশ্বর! এবার বরাবর

वांगे रहेरा किना जाय हिना याहेरा भावित कि ना १ यिन हिनार না পার, তাহা হইলে একজন লোক সঙ্গে লইব। সে মধ্যে মধ্যে তোমাকে কোলে করিবে।" তাহাতে দাদা উত্তর করিলেন যে, "এবার চলিয়া यारेट পाরित; मह्म लाक नरेतात आवशक नारे।" পরদিন রবিবার প্রাতে ভোজনাম্ভে পিতার সহিত ছয় ক্রোশ পথ গমন করিয়া, পাতৃল-গ্রামে রাধামোহন বিভাভূষণের ভবনে অবস্থিতি করিলেন। তৎপরদিবদ তথা হইতে প্রায় আট ক্রোশ অম্বরস্থিত তার্কেশ্বরের সন্নিহিত রামনগর গ্রামে কনিষ্ঠা পিতৃষ্পার বাটী যাত্রা করিলেন। রাজ্বলহাটের দোকানে উপস্থিত হইয়া উভয়ে ফলাহার করিলেন। তথা হইতে উঠিবার সময় দাদা বলিলেন, "বাবা, আমি আর চলিতে পারিব না।" পিতা কতই বুঝালেন; তাহাতে দাদা বলিলেন, "দেখুন পা ফুলিয়া গিয়াছে, আর পা ফেলিতে পারিব না।" পিতা বলিলেন, "খানিক চল, আগে যাইয়া তরমুজ কিনিয়া দিব"; এই বলিয়া ভুলাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্ত তিনি কিছুতেই এক পাও চলিলেন না। পিতৃদেব বলিলেন, "যদি চলিতে ना পারিবে, তবে লোক সঙ্গে লইতে কেন নিবারণ করিলে ?'' এই বলিয়া थरात कतिरान । थरात খारेषा मामा त्वामन कतिराज नागिरान । ''তবে তুই এখানে থাক্, আমি চলিলাম,'' এই বলিয়া পিতা কিয়দ,র যাইয়া দেখিলেন, দাদা সেই স্থানেই বসিয়া আছেন, এক পাও চলেন নাই: কি করেন অগত্যা ফিরিয়া আসিয়া দাদাকে স্কন্ধে লইয়া চলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "এবার খানিক চল, আগের দোকানে তরমুজ কিনিয়া দিব।'' পিতৃদেব অতি খর্বকায় ও ক্ষীণজীবী ছিলেন; স্থতরাং অইমবর্ণীয় বালককে স্বন্ধে করিয়া অধিক দূর গমন করা সহজ ব্যাপার নহে; একারণ কিয়দ,র ঘাইয়া স্কন্ধ হইতে নামাইলেন। তথায় তরমুজ খা ওয়াইলেও চলিতে অসমর্থ হইলেন। স্থতরাং পিতা কখন কাঁথে, কখন ক্রোড়ে করিয়া চলিলেন। অনস্তর তাঁহারা সন্ধ্যার সময় রামনগরের রামতারক মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। দাদার পদহয়ের त्यमा ভान इरेवात कम পिত्यमा व्यापूर्ण (मवी छेक रेजन निया, পদ হয় মর্দন করিয়া দিলেন। প্রদিন তথায় অবস্থিতি করিলেন। একদিবস তথায় থাকায়, পায়ের বেদনার হ্রাস হইল। স্থতরাং অক্লেশে পরদিন বৈছবাটীর পথে গমন করিলেন, এবং তথা হইতে নৌকারোহণে সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় বড়বাজারের বাসায় উপস্থিত হইলেন।

কয়েকদিন পরে পিতা স্থির করিলেন যে, আমাদের বংশের পূর্ব-পুরুষগণ मकलारे मःश्रु अधायन कतिया विधानान कतिया हिन, किनल आमारक ছুর্ভাগ্য-প্রযুক্ত বাল্যকাল হইতে সংসার-প্রতিপালন-জন্ত আশু অর্থকরী ইংরাজী বিভা শিক্ষা করিতে হইয়াছে। **ঈশ্ব**র সংস্কৃত অধ্যয়ন করিলে, দেশে টোল করিয়া দিব। জগদুর্লভ সিংহের বাটীতে অনেক পণ্ডিত বার্ষিক আদায় করিতে আসিতেন; তন্মধ্যে পটলডাঙ্গাস্থ গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত-কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহিত পিতৃদেবের আলাপ ছিল। তাঁহাকে প্রামর্শ জিজ্ঞাসায় তিনি উপদেশ দিলেন (य. कल्लाइ প্রবিষ্ট করিয়া দিলে পাঁচ-ছয় মাস পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, আপাততঃ মাদে মাদে পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইবে, দেশের টোলে পড়িতে দিলে সংক্ষিপ্তসার অধ্যয়ন করিতে দীর্ঘকাল লাগিবে। কলেজে মুশ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া, তিন বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, কাব্যের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ তৎকালে পাতুলগ্রামনিবাসী রাধামোহন বিভাভুষণের পিতৃব্যপুত্র মধুস্থদন বাচম্পতি, সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করিতেন এবং বৃত্তি পাইতেন। পিতৃদেব উক্ত বাচম্পতিকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও পরামর্শ দেন যে, ঈশ্বরকে সংস্কৃত-কলেজে ভতি করিয়া দাও। পিতৃদেব তাঁহাদের উপদেশের অম্বর্তী হইয়া, দাদাকে ইংরাজী বিভালয়ে নিযুক্ত না করিয়া, সংস্কৃত-কলেজেই প্রবেশ াইয়া দেওয়া সর্বতোভাবে শ্রেয়োজ্ঞান করিলেন।

## বিভালয়চরিত

ইংরাজী ১৮২৯ সালের জুন মাসের প্রথম দিবসেই পিতৃদেব, অগ্রজ মহাশয়কে কলিকাতাস্থ পটলডাঙ্গা গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত-কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়স নয় বৎসর ইহার পূর্বে তাঁহার সংস্কৃত-শিক্ষা আরম্ভ হয় নাই। হালিশহরের নিকটস্থ কুমারহটনিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীণ ঐ শ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন। ইনি শিশুগণকে শিক্ষা দিবার ভালরূপ রীতি-নীতি জানিতেন। বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক বালকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ম তর্কবাগীশ মহাশয় বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতেন; একারণ, কলেজের মধ্যে ব্যাকরণের অন্তান্ত শিক্ষক অপেক্ষা তর্কবাগীশ মহাশয় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অনেকেরই সংস্কার ছিল যে, তর্কবাগীশের নিকট অধ্যয়ন করিলে, ছাত্রগণের ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি कत्म। পিতৃদেব প্রত্যহ প্রাতে নয়টার মধ্যে দাদাকে ভোজন করাইয়া, পটলভাঙ্গার কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে বসাইয়া, তর্কবাগীশ সহিত সাক্ষাৎপূর্বক পুনর্বার প্রায় ছই মাইল অন্তরন্থিত বড়বাজারের বাসায় যাইয়া ভোজনান্তে আফিসে যাইতেন। পুনর্বার বৈকালে চারিটার সময় আফিস হইতে কলেজে যাইয়া, অগ্রজকে সঙ্গে করিয়া বাদায় রাখিয়া তৎপরে আপনার কার্যে যাইতেন। এইরূপে ছয় মাস গত হইলে পর, জ্যেষ্ঠ মহাশয় পথ চিনিতে পারিলেন ও জমশ: সাহস হইল। তৎপরে আর পিতৃদেব দঙ্গে ঘাইতেন না। কলেজে প্রবিষ্ট হইবার ছয় মাস পরে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া, মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইলেন। মধুস্থদন বাচম্পতি মহাশয়, শৈশবকালে পঠদশায় সর্বদা দাদার তত্ত্বাবধান করিতেন; একারণ তিনি বাচম্পতিকে কখন বিশ্বত হন নাই; অগ্নাপি তাঁহার পুত্র স্থরেন্দ্রকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। বড়বাজার হইতে পটলডাঙ্গার কলেজে অধ্যয়ন করিতে যাইবার সময় যথন পথে ছাতা মাথায় দিয়া যাইতেন, তথন লোকে মনে করিত যে, একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে। দাদা বাল্যকালে অত্যন্ত খর্ব ছিলেন। অস্তাস্ত লোকের মস্তক অপেক্ষা জ্যেষ্ঠের মন্তক অপেক্ষাকৃত স্থুল ছিল; তদ্রূপ প্রায় দৃষ্টিগোচর হইত না। একারণ, বাল্যকালে উহাঁকে কলেজের অনেকে "যশোরে কৈ \* বলিত এবং কেহ কেহ যশোরে কৈ না বলিয়া, "কন্মরে জৈ" বলিত। ইহা শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় রাগ করিতেন। ক্রোধোদয় হইলে, তখন তিনি সহসা কথা কহিতে পারিতেন না; যেহেতু, বাল্যকালে তিনি তোত্লা ছিলেন।

অগ্রজ, কলেজে ব্যাকরণের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া, তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট প্রত্যহ যাহা পডিয়া আসিতেন, প্রত্যহ রাত্রিতে তাঁহাকে পিতার নিকট তাহা বলিতে হইত। পিতা, পুত্রের প্রমুখাৎ প্রত্যহ ব্যাকরণের পাঠ শ্রবণ করিতেন। দশ-পনের দিন পরে তিনি যাহা বিশ্বত হইতেন, তাহা পিতা অক্লেশে অবিকল বলিয়া দিতেন। পুত্রের নিকট প্রত্যাহ শ্রবণ করিয়া, পিতার বিলক্ষণ ব্যাকরণে জ্ঞান জন্মিয়াছিল। দাদা মনে করিতেন যে, পিতদেব ব্যাকরণ ভালরূপ জানেন। কারণ, কলেজে তর্কবাগীশ মহাশয় যেরপ বলিয়া দিতেন, পিতাও দেইরূপ বলিয়া দেন। বস্তুত: পিতৃদেব সংস্কৃত-ব্যাকরণ পূর্বে কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। পিতা, প্রত্যহ রাত্রি নয়টার পর কর্মস্থান হইতে বাসায় আসিতেন। যে দিবস রাত্রিতে পড়িতে দেখিতেন, সে দিন পরম আহলাদিত হইতেন; যে দিন আসিয়া দেখিতেন বে, প্রদীপ অলিতেছে, আর তিনি নিদ্রা যাইতেছেন, সেই দিন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত প্রহার করিতেন। মধ্যে মধ্যে এক্লপ প্রহার করায়, জগদ র্লভ সিংহের ভগিনী ও তাঁহার পত্নী বলিতেন, এরূপ ছোট ছেলেকে যদি অতঃপর এরপ অভায়রপে প্রহার করেন, তাহা হইলে আপনার এ বাটীতে অবস্থিতি করা হইবে না। কোনু দিন প্রহারে ছেলেটা মরিয়া याहेरत ; आभारतत नकलरकरे निशरत शिएरा रहेरत । शृहस्र এই ज्ञाश धमक দেওয়ায়, প্রহারের কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল। রাত্রিতে পভিবার সময় নিদ্রাকর্ষণ হইলে, তিনি প্রদীপের সর্ষপ-তৈল চক্ষে লাগাইতেন। চক্ষে তৈল লাগিলে চক্ষু জালা করিত; স্থতরাং নিদ্রাকর্ষণ হইত না। পিতা, রাত্রি নয়টার সময় বাসায় আসিয়া পাক করিয়া, উভয়ে ভোজন করিয়া শয়ন

<sup>\*</sup> যশোহর জেলার কৈমাছ আট-দশ দিম নৌকার আসিরা, কলিকাডার গামলার কিছুদিন বাকিত; একস্ত ঐ মাছের মাবা মোটা এবং অপর অংশ সক্র হইত

করিতেন। শেষ রাত্রিতে পিতার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, প্রত্যহ দাদাকে উন্তট-কৰিতা মুখে মুখে শিখাইতেন। এইন্ধপে তিনি, পিতার নিকট প্রায় ছই শত সংস্কৃত-ল্লোক শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন; স্থুতরাং অভান্ত বালক অপেক্ষা ভাল পাঠ বলিতে, শব্দ রূপ করিতে, সন্ধি বলিতে ও ধাতু রূপ করিতে পারিতেন; একারণ, অধ্যাপক তর্কবাগীশ মহাশয় সকল ছাত্র অপেক্ষা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার প্রতি সম্ভষ্ট হইয়া, প্রত্যহ একটি করিয়া উদ্ভট-কবিতা শিখাইতেন এবং ঐ কবিতার অন্বয় ও অর্থ বলিয়া দিতেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকটেও দাদা প্রায় ছই শত সংস্কৃত শ্লোক শিক্ষা করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ-শ্রেণীতে তিন বৎসরের মধ্যে ছই বৎসর পরীক্ষায় উত্তমক্ষপে পারিতোদিক পাইয়াছিলেন। এক বংসর অপর একটি মন্দ বালক ভাল প্রাইজ পাইল দেখিয়া, তাঁহার মনে এত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে, "কলেজে আর অধ্যয়ন করিব না, দেশে যাইয়া দণ্ডিপুরে বিশ্বনাথ সার্বভৌম পিদামহাশয়ের টোলে অধ্যয়ন করিব," এই স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতৃদেব, তর্কবাগীশ মহাশয় ও মধুস্দন বাচম্পতির অন্ধরোধের বশবর্তী হইয়া, কলেজ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। ঐ বৎসর ভালরূপ প্রাইজ না পাইবার কারণ এই ্ম, ঐ বৎসর প্রাইস্ সাহেব পরীক্ষক ছিলেন। সাহেব ভাল বুঝিতে পারিতেন না। দাদা যাহা উত্তর করিতেন, তাহা ভালন্ধপ বিবেচনাপূর্বক করিতেন, তাহা নিভূল হইত। যে বালক বিবেচনা না করিয়া তাড়াতাড়ি वित्राहिन, जाहा खानरे रुपेक खात मनरे रुपेक, मारहव जाहारक वृक्षिमान् জানিয়া প্রাইজ দিয়াছিলেন।

ি দাদা, বাল্যকালে অত্যন্ত একগুঁয়ে ছিলেন। নিজে যাহা ভাল বোধ করিতেন, তাহাই করিতেন; অপরের উপদেশ গ্রাহ্ম করিতেন না। গুরুতর লোক উপদেশ দিলেও ঘাড় বাঁকাইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তজ্জন্ত পিতা প্রহার করিলেও শুনিতেন না। আপনার জিদ্ বজায় রাখিবার জন্ত শৈশবকাল হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ঘাড় সোজা করিতেন না বিলিয়া, পিতা বলিতেন, "আমার পিতা তোমাকে যে, ঘাড়বাঁকা এঁড়ে গরুর সহিত তুলনা করিয়াছিলেন, তাহা সত্য।" পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া

চলিতেন। যে দিন সাদা বস্ত্র না থাকিত, সে দিন বলিতেন, আজ ভাল কাপড় পরিয়া কলেজে যাইতে হইবে। তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যে দিন বলিতেন আজ স্লান করিতে হইবে, শ্রবণমাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্লান করিব না; পিতা প্রহার করিয়াও স্লান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া টাকশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা, চড় চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্লান করাইতেন। অগ্রজের যাহা ইচ্ছা হইত, শৈশবকাল হইতে একাল পর্যন্ত তাহাই করিয়াছেন। তিনি বাল্যকাল হইতে এ পর্যন্ত নিজের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিয়াছেন এবং অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। পিতা ইছাকে ঘাড় কেঁদো নাম দিয়াছিলেন, অর্থাৎ ঘাড় বাঁকাইলে সোজা হইবার নহেশ

আমা হইতে ক্লাসে আর কেহ ভাল শিক্ষা করিতে না পারে, এরপ জিদের উপর লেখাপড়া শিথিতে দাদা চিরকাল আন্তরিক যত্ন পাইয়াছিলেন। এমন কি, শৈশবকালেও প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া অভ্যাস করিতেন। প্রায়ই পিতাকে বলিতেন, "রাত্রি দশটার সময় আহার করিয়া শয়ন করিব, আপনি রাত্রি বারটা বাজিলে আমায় তুলিয়া দিবেন, নচেৎ আমার পাঠাভ্যাস হইবে না।" পিতা, আহারের পর ত্বই ঘন্টা বিসিয়া থাকিতেন, নিকটে আরমাণি গির্জার ঘন্টারব শুনিয়া, তাঁহার নিদ্রা ভালাইয়া দিতেন; তিনি উঠিয়া সমস্ত রাত্রি পাঠাভ্যাস করিতেন। এইরূপ অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া, মধ্যে মধ্যে তিনি অত্যন্ত কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইতেন। ব্যাকরণ-শ্রেণীতে তিন বৎসর ছয় মাস ছিলেন; কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যেই ব্যাকরণ সমাপ্ত করেন। শেষ ছয় মাস কাল অমরকোষের মহ্যুবর্গ ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্যন্ত পাঠ করিয়াছিলেন।

একাদশবর্ষ বয়:ক্রমকালে অগ্রজ মহাশয়ের উপনয়ন সংস্কার হয়।
দাদশবর্ষ বয়:ক্রমসময়ে অগ্রজ মহাশয় সাহিত্যশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন।
তৎকালে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় সাহিত্যশাস্ত্রের শ্রেণীতে অধ্যাপক
ছিলেন। শুনিয়াছি, তর্কালঙ্কার মহাশয় কাশীধামে বাল্যকাল হইতে
সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গলপত্ত-রচনা-বিষয়ে তাঁহার তুল্য লোক প্রায় কেহ তৎকালে জনগ্রহণ করেন

নাই। একারণ সংস্কৃত-কলেজ স্থাপনসময়ে উইলসন সাহেব, তাঁহাকে कामीधाम हटेट जानाहेम्रा এই পদে नियुक्त करतन। উहेनमन माह्य প্রথমতঃ বেনারদের টাঁকশালে কর্ম করিতেন। তদনস্তর কলিকাতার সংস্কৃত-কলেজে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। কাশীধামে সাহেবের সহিত তর্কালম্বার মহাশরের বিশেষরূপ আলাপ হইয়াছিল; এজন্ত সংস্কৃত-কলেজের সাহিত্যশ্রেণীর শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত করিবার জন্ম তাঁহাকে আনম্বন করিমা-ছিলেন। বাঙ্গালাদেশে কাব্যশাস্ত্রে ইঁহার তুল্য পণ্ডিত আর কেহই ছিলেন না। দাদার সাহিত্যশ্রেণীতে প্রবেশকালে মুক্তারাম বিভাবাগীশ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি অনেক বিভার্থী এই সাহিত্যশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে তিনি সকল ছাত্র অপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছিলেন; এজন্য প্রথমত: তর্কালম্বার মহাশয় বলেন যে, "ঈশ্বর এত ছোট ছেলে, কাব্য বুঝিতে পারিবে কি ?" এজন্ম তিনি ভট্টির কয়েকটি কবিতার অর্থ করিতে বলেন। অগ্রজ যেরূপ অর্থ ও অন্বয় করিলেন, অন্ত কোন ছাত্র সেরূপ অন্বয়ার্থ করিতে পারিলেন না, তজ্জন্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার প্রতি অতিশয় সম্ভষ্ট হইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়, বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিত অপেক্ষা কাব্য-ণাস্ত্রে স্থপণ্ডিত ছিলেন সত্য বটে; কিন্তু ছাত্রগণকে পড়াইবার সময়, যে কবিতার অম্বয় করিতেন, তাহার অর্থ বলিতেন না, যাহার অর্থ ও ভাব বলিতেন, তাহার অন্বয় করিতেন না; স্থতরাং যে সকল ছাত্র ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে নাই, তাঁহাদের পক্ষে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া কিছুমাত্র ফলোদয় হইত না। অগ্রজ মহাশয়ের ব্যাকরণে বিশিষ্টক্রপ ব্যুৎপত্তি জনিয়াছিল। বিশেষত: ভট্টি-কাব্যের প্রথম হইতে পঞ্চম সর্গ ও প্রান্ন ৫০০ শত উদ্ভট্ট-কবিতা ভালরূপ কণ্ঠস্ব ছিল, এজন্ম তাঁহার নিকট শিক্ষা-বিষয়ে ইহাঁর কোন অস্ত্রবিধা ঘটে নাই। প্রথম বংসর রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, রাঘবপাগুরীয় প্রভৃতি সাহিত্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া, বার্ষিক-পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া প্রধান পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। তৎকালে পুস্তক-পারিতোধিকেরই ব্যবস্থা ছিল। দিতীয় বংসরে মাঘ, ভারবি, মেঘদূত, শকুস্তলা, উত্তরচরিত, বিজ্ঞারশী, মুদ্রারাক্ষ্স, ্কাদম্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি মুখস্থ করিয়া, সাহিত্যশাস্ত্রে বিশেষ প্রতিপত্তি

লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে রবিবারে কলেজ বন্ধ হইত না। অষ্টমী ও প্রতিপদে সংস্কৃত অফুশীলন নিষেধ ছিল; এজন্য উক্ত দিবসম্বয় কলেজ বন্ধ থাকিত। দাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, অমাবস্তা ও পূর্ণিমায় নৃতন পাঠ বন্ধ থাকিত; একারণ ঐ কয়েক দিবদ সংস্কৃত-রচনা-শিক্ষার অমুশীলন হইত। কোন দিন সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা অমুবাদ, কোন দিন বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃত অমুবাদ হইত। অগ্ৰন্ধ মহাশয়, সকল ছাত্ৰ অপেক্ষা ভাল অমুবাদ করিতে পারিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার ব্যাকরণভূল বা বর্ণান্ডদ্ধি আদে হইত না। একারণ অধ্যাপক তর্কালম্বার মহাশয়, তাঁহাকে অত্যম্ভ ভাল বাদিতেন। তিনি কাব্য বা নাটক যাহা অধ্যয়ন করিতেন, তাহাই প্রায় কঠস্থ করিতেন। তাঁহার স্থায় স্মরণশক্তি কোন ছাত্রেরই ছিল না। নাটকের প্রাকৃত-ভাষা প্রায় তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। একারণ, যেমন সংস্কৃত কথা কহিতে সমর্থ ছিলেন, সেইরূপ অনর্গল প্রাকৃত-ভাষাও কহিতে পারিতেন। এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া, তৎকালের পণ্ডিতব্যক্তিরা বলিতেন যে, ঈশ্বর শ্রুতিধর; এই বালক দীর্ঘজীবী হইলে অদিতীয় লোক হইবে। সাহিত্যশ্রেণীতে দিতীয় বৎসরের পরীক্ষায় । সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া, অগ্রজ সর্বপ্রধান পরিতোষিক পাইয়াছিলেন। তৎকালে নিয়ম ছিল, যে ছাত্রের হস্তাক্ষর ভাল হইত, সে লেখার জন্ম স্বতন্ত্র একটি পারিতোষিক পাইত। ক্লাদের মধ্যে দাদার হস্তাক্ষর ভাল ছিল; এজন্ত তিনি প্রতি বৎসরেই লেখার প্রাইজ পাইতেন। সেই সময়ে অনেক সংস্কৃত-পুস্তক মুদ্রিত ছিল না; অগ্রজ মহাশয় স্থবিধা অহুসারে অনেক সংস্কৃত-পুস্তক स्रवास निश्चित्राष्ट्रितन ।

এই সময় পিতৃদেব তাঁহার মধ্যমপুত্র অষ্টমবর্ষীয় দীনবন্ধুকে লেখাপড়া শিক্ষার মানসে কলিকাতায় আনয়ন করিলেন। ঐ সময় হইতে অগ্রজকে ছই বেলা সকলের পাকাদি-কার্য সম্পন্ন করিতে হইত। বাসায় কোন দাস-দাসী ছিল না। প্রত্যুবে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আর্তি করিয়া, বড়বাজার টাঁকশালের গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া আদিবার সময়, বড়বাজার কাশীনাথ বাবুর বাজারে যাইতেন। তথা হইতে মংস্ত ও আলু পটল প্রভৃতি তরকারী ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাসায় পঁছছিয়া, প্রথমতঃ হরিদ্রাদি

ঝাল-মশলা বাটিয়া, উনন ধরাইয়া মুগের দাউল পাক করিয়া, মংস্থের ঝোল তখন বাসায় চারিজন লোক ভোজন করিতেন। . ভোজনের পর সমুদয় উচ্ছিষ্ট পরিষার ও বাসনাদি ধৌত করিতে হইত। হোঁড়ি মাজিয়া, বাদন ধৌত করিয়া ও স্থান পরিষ্কার করিয়া দাদার অস্থুলির অগ্রভাগ ও নথগুলি ক্ষ হইয়া যাইত। হরিদ্রা বাটার জন্ম হতে হরিদ্রার চিহ্ন থাকিত। ভোজন করিতে করিতে যদি একটি ভাত ছড়ান হইত বা পাতে কিছু উচ্ছিষ্ট পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে পিতৃদেব তৎক্ষণাঁৎ চড় মারিতেন, তজ্জা ভোজনের সময় পাত পরিষ্কার করিয়া খাইতে হইত। িতিনি বাল্যকালে পিতার নিকট এই সকল রীতি শিক্ষা পাইয়াছিলেন এবং বরাবর ভোজনের পাত্র পরিষ্কার করিয়া আছার করিতেন। তাঁহার উচ্ছিষ্টপাত্তে অনেকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভোজন করিতে ইচ্ছা করিত। অগ্রজ মহাশয়, মধ্যম সোদর দীনবন্ধুকে সংস্কৃত-কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। তৎকালে হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন উক্ত শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। দীনবন্ধ, বাল্যকালে লেখাপড়া শিক্ষাবিষয়ে ওদাস্থ অবলম্বন করিতেন বটে, কিন্তু অধিতীয় বুদ্ধিমান ছিলেন। অনেকে দীনবন্ধুকে শ্রুতিধর বলিত। অধিক কি, সংস্কৃত-কবিতা একবারমাত্র শ্রবণ করিলেই দীনবন্ধুর কণ্ঠস্থ হইত। পিতৃদেব স্বীয় কার্য সমাধা করিয়া, রাত্রি নয়টার সময় বাসায় আসিতেন। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র উভয়ে মনোযোগপূর্বক পাঠাভ্যাস করিতেছেন দেখিলে, তিনি পরমাহলাদিত হইতেন। প্রদীপ অলিতেছে, পুস্তক খোলা রহিয়াছে, অথচ উভয়েই নিদ্রা যাইতেছে দেখিবামাত্র, ক্রোধান্ধ হইয়া অত্যন্ত প্রহার করিতেন। প্রহারে উভয়ে অত্যন্ত চীৎকার করিয়া রোদন করিতেন, ইহাঁদের রোদন শুনিয়া গৃহস্বামী সিংহ মহাশয়ের পরিবারগণ অত্যন্ত ছুঃখিত হইতেন এবং তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন, ছোট ছোট প্রাণসম সম্ভানগণকে এরপ প্রহার করা উচিত নহে। এরপ প্রহারে কোনদিন মরিয়া যাইতে পারে, তজ্জ্য আপনাকে আমরা পুন:পুন: বলিয়া থাকি যে, ছোট ছোট ছেলেকে এক্লপ নির্দয়ভাবে যদি প্রহার করেন, তাহা হইলে আপনার এখানে খাকা হইবে না। ইহাতে প্রহারের অনেকটা লাঘ্ব হইয়াছিল। পিতৃদেব রাত্রি নয় ঘটিকার সময় বাসায় আগমন করিয়া পাকারম্ভ করিতেন; পাক ও

আহার করিয়া রাত্রি একাদশ ঘটিকার পর সকলে শয়ন করিতেন। পুনর্বার শেষরাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, পিতার নিকট যে সকল উদ্ভট-কবিতা শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেইগুলি আবৃত্তি করিতেন। স্থর্গোদয় হইলে পর, কলেজের পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করিতেন; তৎপরে গঙ্গাস্থান করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিতেন এবং পাকাদিকার্য সমাধানান্তে ভোজন করিয়া বিভালয়ে যাইতেন। অগ্রজ মহাশয় সন্ধ্যার ক্রমগুলি প্রকাশ্যরূপে দেখাইতেন। লোকে জানিত যে, অগ্রজ মহাশয়ের সন্ধ্যাভ্যাস আছে; কিন্তু সন্ধ্যা সমস্তই বিশ্বত হইয়াছিলেন। সন্দেহপ্রযুক্ত একদিবস কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পিতৃব্য মহাশয় তাঁহাকে विलालन, "আমরা সন্ধ্যা ভূলিয়া গিয়াছি, বিশেষতঃ আমরা বিষয়ী লোক, তুমি সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছ, তোমার শুদ্ধ হইবে, অতএব একবার সন্ধ্যাটি তুমি আরুত্তি কর, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।" তিনি সন্ধ্যা ভুলিয়া গিয়া-ছিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না। পিতৃব্য, পিতৃদেবকে বলিলেন যে, "ঈশ্বর সন্ধা সমস্ত ভূলিয়া গিয়াছে; মিথ্যা কেবল হাতনাড়াদি কার্য করিয়া থাকে।" পিতদেব তাহা শুনিয়া বিলক্ষণ প্রহার করেন। সন্ধ্যা শিক্ষা না रुरेल जन शारेरा पित ना तलाय, অগ্रজ মহাশয় সন্ধ্যার পুঁথি দেখিয়া পুনর্বার সন্ধ্যা মুখস্থ করেন।

বীরসিংহ হইতে জননীদেবী চরখায় হতা কাটিয়া, উভয় পুত্রের জন্ম প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন। উভয় ভ্রাতা সেই মোটা বস্ত্র পরিয়া, অধ্যয়নার্থ পটলভাঙ্গার কলেজে যাইতেন। এক্ষণে সেইরূপ চরখা-কাটা হতায় প্রস্তুত মোটা বস্ত্র উড়িয়াদেশীয় বেহারা বা জঙ্গলবাসী পাঙ্গড়-গণকে পরিধান করিতে দেখা যায়। অগ্রজ মহাশয়কে বরাবর মোটা বস্ত্র পরিধান করিতে দেখা গিয়াছে, তিনি কখনই হক্ষা বস্ত্র পরিধান করেন নাই। অগ্রজ মহাশয়, কলেজে মাসিক বৃত্তি যাহা পাইতেন, তাহা পিতাকে দিতেন।

এইরপে তাঁহার উন্নতি হওয়াতে পিতৃদেব বলেন যে, "তোমার এই টাকায় জমি ক্রয় করিব; কলেজের অধ্যয়ন শেষ হইলে, দেশে টোল করিয়া দিব। দেশস্থ লোক যাহাতে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে পারে, তাহা তুমি করিবে। তোমার বৃত্তির টাকায় যে জমি ক্রয় করা হইবে, তাহার উপস্বত্বের

দারা বিদেশীয় ছাত্রগণের ব্যয়নির্বাহের কিছু সাহায্য হইতে পারিবে।" ইহা। স্থিব করিয়া, কাঁচিয়াগ্রাম প্রভৃতিতে কয়েক বিঘা জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে বলেন, "তোমার টাকায় তোমার আবশুক পুস্তকাদি ক্রয়. করিবে।" তাহাতে দাদা অনেকগুলি হস্তাক্ষরিত পুঁথি ক্রন্ন করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত পু<sup>\*</sup>থি অভাপি তাঁহার প্রসিদ্ধ লাইত্রেরীতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অগ্রজ মহাশয়, ব্যাকরণ ও কাব্য-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। যথন দেশে (বীরসিংহায়) আসিতেন, তৎকালে কাহারও বাটীতে আঁছপ্রাদ্ধ হইলে, কৃতী, নিমন্ত্রণার্থ অগ্রছের নিকট কবিতা রচনা করাইতেন; সমাগত সভাস্থ পণ্ডিতগণ ঐ কবিতা দেখিয়া বলিতেন যে, "এ কবিতা কাছার রচনা ?'' তাহা গুনিয়া কৃতী বলিলেন, এই বালক রচনা করিয়াছে। সমাগত পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত ব্যাকরণের বিচার করিতেন: বিচারসময়ে তিনি সংস্কৃত-ভাষায় কথা কহিতেন। তজ্জন্ম দেশস্ব পণ্ডিতগণ আশ্চৰ্য হইতেন। ক্রমশঃ দেশে প্রচার হইল যে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছেন; যেহেতু তিনি বিচারসময়ে সংস্কৃতভাষা অবলম্বন করিয়া কথা কহিয়া থাকেন। তৎকালে দেশীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত-ভাষায় কথা কহিতে সম্পূর্ণব্লপ সক্ষম ছিলেন না।

দেশে অনেকে অগ্রজকে কন্সাদান করিবার জন্স বিশিষ্টরূপ যত্ন পাইয়া-ছিলেন। প্রথমতঃ রামজীবনপুরের আনন্দচন্দ্র অধিকারী সমন্ধ স্থির করিয়া যান। তাঁহাদের যাত্রার সম্প্রদায় ছিল; একারণ তাঁহাদিগকে অধিকারী বলিত; তজ্জ্য অগ্রজ মহাশয় তাঁহাদের বাটীতে বিবাহ করিতে অসমতি প্রকাশ করেন; এবং তাঁহারা ধনশালী লোক ছিলেন, আমাদের ইষ্টকনির্মিত বাটা নয় দেখিয়া, তাঁহারাও সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন। পরে জগন্নাথপুরে চৌধুরীদের বাটীতে সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। নানা কারণে সেই স্থানেও বিবাহ ঘটিল না। অবশেষে ক্ষীরপাইনিবাসী শক্রম্ম ভট্টাচার্য মহাশয় আসিয়া বলিলেন, "ইম্বর বিদ্বান্ হইয়াছেন; সৎপাত্রে কন্যাদান করিতে আমি বাসনা করিয়াছি।" এ প্রদেশের মধ্যে তৎকালে ক্ষীরপাই সর্বপ্রধান গ্রাম ছিল। তথন কলের কাপড় ছিল না। উক্ত গ্রামে নানা দেশের লোক আসিয়া, কাপড়ের ব্যবসা করিত। পশ্চিম হইতে হিন্দুস্থানী মহাজনেরা আসিয়া, তথায়,

রেশম ও কাপড়ের ব্যবসার জন্ম কুঠী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য মহাশয়, ক্ষীরপাই গ্রামের মধ্যে ক্ষমতায়, মান্তে ও সন্ত্রেয় সর্বপ্রধান লোক ছিলেন। বিশেশতঃ কন্সাটি অতি স্থলক্ষণা ও দর্শনীয়া ছিলেন এবং কোষ্ঠার ফলও ভাল ছিল। ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, "আমার এই কন্সা পাছকা। কোষ্ঠী-গণনার ফলে জানিবেন য়ে, এই কন্সা যাহাকে দান করা যাইবে, সর্বপ্রকারে তাঁহার অচলা লক্ষ্মী হইবে।" পুনরায় ভট্টাচার্য মহাশয় পিতৃদ্বকে বলিলেন, "বন্দ্যোপাধ্যায়! তোমার ধন নাই, কেবল তোমার পুত্র বিশ্বান্ হইয়াছেন, এই কারণে আমার প্রাণসমা তনয়া দিনময়ীকে তোমার পুত্রের করে সমর্পণ করিলাম।" বিবাহ করিতে অগ্রজের আন্তরিক ইছােছিল না। যাবজ্জীবন লেখাপড়া শিখিব, সাধ্যাম্বসারে দেশের উপকার করিব, তাঁহার এই আন্তরিক ইছা ছিল। কেবল পিতার ভয়ে অগত্যা বিবাহ করিতে সন্মত হইয়াছিলেন। ক্ষীরপাইনিবাসী শক্রম ভট্টাচার্য মহাশয়ের দিনময়ীনায়া অন্তমবর্বীয়া স্থলক্ষণা ও দর্শনীয়া ছহিতার সহিত অগ্রজের পাণিগ্রহণ-বিধি সমাধা হইল।

সংস্কৃত-রচনায় অগ্রজের বিশিষ্টরূপ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, একারণ, তর্কবাগীশ মহাশয় সকল ছাত্র অপেকা তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। এই সময়ে তাঁহাকে প্রত্যন্থ ছই বেলা পাকাদিকার্য সমাধা করিতে হইত। পাক করিতে করিতে ইনি নিজের পাঠ্য-পুন্তক লইয়া পাঠাম্থীলন করিতেন। অগ্রজ মহাশয় ও মধ্যমাগ্রজ মহাশয়, বেলা দশটার সময় বড়বাজার হইতে পটলভাঙ্গান্থ কলেজে যাইবার সময়ে, পথে বহি দেখিতে দেখিতে গমন করিতেন। বাসায় প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া অধ্যয়ন করিতেন। জেন্ট্যাগ্রজ অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া, উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলেন; প্রত্যহ রক্তভেদ হইতে লাগিল। কলিকাতায় থাকিয়া ঔবগাদি দারা রোগ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না, অগত্যা দেশে আসিতে হইল। দেশে আসিয়াও নানাবিধ ঔবধ সেবনে রোগের উপশম হইল না। অবশেষে প্রতিবাসী কাশীনাথ পালের অভিষ্টদেব, তক্রমিশ্রত করিয়া সিদ্ধ ওল ভোজন করিবার ব্যবস্থা করেন। এই ঔবধ কতিপয় দিবস ব্যবহার করায়, সম্পূর্ণক্রপ আরোগ্যলাভ করিয়াভিলেন।

অনস্তর প্নর্বার কলিকাতায় ষাইয়া রীতিমত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পূর্বের ভায় স্বয়ং পাকাদিকার্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। একদিন নর্ম সহোদর দীনবন্ধকে সন্ধ্যার সময় বাজার করিতে পাঠাইয়াছিলেন। রাত্রি একাদশ ঘটিকা অতীত হইল, তথাপি দীনবন্ধ বাসায় উপস্থিত না হওয়াতে, তাঁহার অত্যস্ত ছর্ভাবনা হইল। প্রাতার জন্ত উচ্চে:য়রে রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে অন্যান্ত লোকের উপদেশাসুসারে প্রথমতঃ বড়বাজারে কাশীনাথবাব্র বাজারে অমুসন্ধান করিলেন। তথায় অমুসন্ধান না পাওয়ায়, পরিশেষে জোড়াসাঁকো নৃতন বাজারে অমুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, দীনবন্ধ বাজারে দেওয়াল ঠেস্ দিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তথন নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে বাসায় লইয়া গেলেন। অগ্রজ মহাশয় ছোট ছোট ভাই ও ভগিনীদিগকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন। এরূপ আত্মহেহ অপর কাহারও.দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

অগ্রজ মহাশয় শৈশবকাল হইতে কাল্পনিক দেবতার প্রতি কখনই ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিতেন না। জগতের মধ্যে কেবল হিন্দুগণ দেবদেবী প্রতিমার প্রতি বেদ্ধপ হৃদয়ের সহিত ভক্তি প্রকাশ করেন, তিনি জনক-জননীকে বাল্যকাল হইতে তদ্ধপ আস্তরিক শ্রদ্ধা ও দেবতাস্বদ্ধপ জ্ঞান করিতেন। অগ্রজ মহাশয় দেশে আগমন করিলে, আদিশিক্ষক কালীকাস্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আন্তরিক ভক্তি-সহকারে প্রণাম করিবার নিমিন্ত তাঁহার বাটীতে যাইতেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহাকে সন্তানসদৃশ স্নেহ করিতেন। অগ্রজ মহাশয়, দেশের কি ইতর কি ভদ্র সকল সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি সৌজ্য-প্রকাশ করিতেন। ছোট ছোট ছেলের সহিত তিনি কপাটি খেলিতেন, এতন্ব্যতীত কখন তাস, শতরঞ্জ প্রভৃতি ক্রীড়া করিতেন না ও জানিতেন না।

অলঙ্কার-শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় বিভালয়ের ছুটি হইলে, ঠন্ঠনিয়ার চৌরাস্তার কিয়দ,র পূর্বে তারাকান্ত বিভাসাগর, তারানাথ তর্কবাচম্পতি ও মধুস্থদন বাচম্পতি মহাশয়দের বাসায় যাইতেন। ঐ সময় তাঁহাদের কলেজের অধায়ন শেষ হইয়াছিল। উহাঁরা অগ্রজকে অত্যম্ভ স্নেহ্ করিতেন; একারণ, তিনি প্রত্যহ ছুটির পর তাঁহাদের বাসায় যাইতেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত তথায় অবন্ধিতি করিয়া, সাহিত্যদর্পণ দেখিতেন। একদিবস বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রবেস্তা জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়, জজ পঞ্জিতের পদ প্রাপ্তাভিলাবে ল-কমিটির পরীক্ষা দিবেন বলিয়া, তারানাথ তর্কবাচম্পতির দহিত যুক্তি করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি তথায় অগ্রজ মহাশয়কে সাহিত্যদর্পণ আরম্ভি করিতেছেন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং বাচম্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্নপ অল্পবয়স্ক বালক সাহিত্যদর্পণ বুঝিতে পারে কি ?" ইহা শ্রবণ করিয়া বাচম্পতি মহাশয় বলিলেন, "কেমন শিখিয়াছে ও সংস্কৃতে ইহার কীদৃশী ব্যুৎপত্তি জনিয়াছে, প্রশ্ন করিয়া অবগত হউন।" সাহিত্যদর্পণের রসের বিচারস্থল জিজ্ঞাসা করিলে, অগ্রজ মছাশয় যেক্সপ ব্যাখ্যা করিলেন, তাছা শ্রবণ করিয়া তর্কপঞ্চানন মছাশয় আশ্চর্যাম্বিত হইয়া বলিলেন, "এই বালকের বয়োর্দ্ধি হইলে, বাঙ্গালা দেশের মধ্যে অদ্বিতীয় লোক হইবে। এত অল্পবয়সে এক্সপ সংস্কৃত-ভাষায় ব্যুৎপন্ন লোক আমার কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই।" ইহা শুনিয়া তারানা তর্কবাচম্পতি বলিলেন, "আমরা এই বালককে কলেজের মহামূল্য অলঙ্কারণ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকি।"

তর্কপঞ্চানন মহাশয় শেষাবস্থায় কাশীবাস করিয়াছিলেন। তথায় সোণারপুর মহলাতে বহুসংখ্যক হিন্দুখানী, বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রীয়, দণ্ডী, পর্মহংস ও ব্রহ্মচারীকে ভায়, বৈশেষিক, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা
—এই বড়দর্শন ও অভাভ দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করাইতেন। তর্ক-পঞ্চানন মহাশয় মধ্যে মধ্যে ঐ সকল দণ্ডী প্রভৃতি ছাত্রগণের নিকট অগ্রজের বিষয় গল্প করিতেন। আমি কাশীতে তর্কপঞ্চাননের প্রমুখাৎ জ্যেঠের বাল্যকালের বহুতর গল্প শ্রবণ করিয়াছি।

এই সময় দাদা কলেজে মাসিক আট টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎকালীন কলেজের নিয়মামুসারে অলঙ্কার, স্থায়, বেদান্ত ও তৎপরে স্থৃতিশাস্ত্র পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ছাত্রগণ প্রথমে স্থায়দর্শন-শাস্ত্রের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন করিত; তাহার পর বেদান্ত-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া, বেদান্ত অধ্যয়ন করিত; তদনস্তর শাতির শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া মহুসংহিতা, মিতাক্ষরা, জীমতবাহন-কৃত দায়ভাগ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া, জজ-পণ্ডিতের পদ-প্রার্থনায় ল-কমিটির পরীক্ষা দিবার জন্ম প্রস্তুত হইত। অগ্রজ মহাশয়, কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট আবেদন করিয়া, অলঙ্কার-শ্রেণী হইতে অগ্রে শ্বতি-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় রামচন্দ্র বিভাবাগীশ প্রভৃতি শ্বতি-শাস্ত্রের উপযুক্ত অধ্যাপকগণ, নানা কারণে পদ্চাত হইয়াছিলেন। তৎকালীন বিভালয়ের অধ্যক্ষগণ, দর্শন-শাস্ত্রজ্ঞ হরনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে শ্বতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়, দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বটে; কিন্তু প্রাচীন স্থৃতিশাস্ত্রে তাঁহার তৎপূর্বে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না; স্থতরাং শ্বতির ব্যবহারাধ্যায়ে ভালরূপ ব্যবস্থা স্থির করিতে অক্ষম ছিলেন। যদিও অগ্রজ স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি ঐ পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়া মনের তৃপ্তি জন্মাইত না; একারণ, অদ্বিতীয় ধীশব্জিসম্পন্ন হরচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট যাইয়া স্থৃতি অধ্যয়ন করিতেন। সাধারণ পশুতগণ ছই তিন বৎসরে যে সমস্ত প্রাচীন শ্বতিশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দিতেন, তিনি শ্বতির সেই সকল গ্রন্থ ছয় মাসে মুখস্থ করিয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মানসে পিতৃদেবকে বলিলেন, "আমি ছয় মাস পাকাদিকার্য সম্পাদন করিতে পারিব না।" স্থতরাং তাঁহার অহজ দীনবন্ধুকে ছইবেলা পাকাদিকার্য সমাধা করিতে হইত।
তথন মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধুর বয়:ক্রম দশ বংসর মাত্র। জ্যেষ্ঠাগ্রজ প্রাত:কাল
হইতে বেলা নয় ঘটিকা পর্যন্ত অনস্তকর্মা ও অনস্তমনা হইয়া, সমগ্র
মত্মগংহিতা মিতাক্ষরা প্রভৃতি শ্বতিগ্রন্থ আবৃত্তি করিতেন এবং ভোজনাত্তে
বড়বাজার হইতে পটলভাঙ্গান্থ বিভালরে ঘাইবার সময় পথে আবৃত্তি করিতে
করিতে গমন করিতেন। কলেজে উপস্থিত হইয়া পড়া বন্ধ করিতেন।
পুনরায় চারিটার পর বাসায় আদিবার সময়, পথে আবৃত্তি করিতে করিতে
বাসায় আদিতেন। রাত্রি দশটার সময় ভোজন করিয়া, ছই ঘণ্টা নিজা
ঘাইতেন। নিকটস্থ আরমাণি গির্জার ঘড়িতে রাত্রি বারটা বাজিলে,
পুনর্বার নিজা হইতে উঠিয়া, সমস্ত রাত্রি শ্বতি আবৃত্তি করিতেন। এইরূপ
অনবরত ছয় মাস কাল সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া, ল-কমিটির পরীক্ষায়
উত্তীর্গ হইলেন।

অভাপি যাহার শাশ্রারেখারও উদয় হয় নাই, দেই সতেরো-আঠারো বৎসরের বালক পরীক্ষায় উত্তীর্গ হইয়া, ল-কমিটির সার্টিফিকেট্ পাইলেন। এত অল্পরাসে, ছয় মাদের মধ্যে তিনি সমগ্র প্রাচীন স্থতিগ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন; ইহাতে অধ্যাপক মহাশয়েরা তাঁহার অলোকিক ক্ষমতা দর্শনে বিম্মাপন্ন হইয়াছিলেন। ল-কমিটির সার্টিফিকেট্ প্রাপ্তির কিয়দিবস পরে, ত্রিপুরা জেলার জজ্-পণ্ডিতের পদ শৃত্য হইলে, অগ্রজ ঐ পদ-প্রোপ্তির প্রার্থনায় আবেদন করেন। অগ্রজকে ঐ কার্যে নিযুক্ত করিবার জন্ত গরণমেন্ট এই নিয়োগপত্র দেন যে, তুমি ত্বায় ত্রিপুরায় আসিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হও। কিন্তু পিতৃদেবের অসমতি-নিবন্ধন তাঁহার ঐ কার্যে যাওয়া ঘটিল না।

এখনকার মত তৎকালে থিয়েটার বা হাপ আথড়াই প্রভৃতি ছিল না।
তৎকালে কলিকাতায় কবি ও কৃষ্ণাত্রা হইত। দাদার কবি শুনিবার
অত্যস্ত শধ ছিল; কোথাও কবি হইলে তিনি শুনিতে যাইতেন। যথন
দেশে যাইতেন, তখন সমবয়স্ক ভাই বন্ধু লইয়া কবি গান করিতেন।

আত্মীয় লোকের পীড়া হইলে, মাতৃদেবীর অমুকরণে তিনিও তাহাদের বাটীতে যাইয়া, শুশ্রধাদি-কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন; এরূপ কার্যে তাঁহার কিছুমাত্র ঘূণা ছিল না। নিঃসম্পর্কীয় অর্থাৎ কোনরূপ সংস্রব না থাকিলেও, পীড়িত-লোকের মলমূত্র স্বহন্তে পরিষ্কার করিতেন। পীড়িত-লোকের শুশ্রবাদি-কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতেন। যে সকল সংক্রামক-রোগাক্রাস্ত রোগীকে অপরে স্পর্শ করিতেও ভীত হইত, তিনি নির্ভয়ে ও অসম্কৃচিতচিত্তে সেই সকল রোগীর শুশ্রবাদি-কার্যে লিপ্ত থাকিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই পরম দ্যালু ছিলেন। তাঁহার এবম্বিধ গুণ থাকার, তৎকালে তিনি কলেজের সকল শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের পরম প্রিম্বাপাত্র ছিলেন।

বৈকালে, কলেজের নিকট ঠন্ঠনিয়ার চৌমাথার কিছু পূর্বে, বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিঠাইয়ের দোকান ছিল। তথায় কলেজের ছুটির পর জল থাইতেন। কলেজের যে কোন ছাত্র সমূথে থাকিত, সকলকেই মিষ্টান্ন বাওয়াইতেন। তিনি মাসিক যে আট টাকা রুন্তি পাইতেন, তাহা অপরাপর বালককে বৈকালে জল খাওয়ানতেই খরচ হইত। এতন্তিম কলেজের দারবান্দের নিকটও যথেষ্ট টাকা ধার করিতেন। যে সকল বালকের वश्र कीर्ग एनथिएजन, ये शांत कता होकांत्र एमरे मकन वानरकत वश्र क्य क्रिया मिट्छन। वर्ष्ट्रवाकाद्वत वामाय त्य मकन मशाधायी याहेटछन, তাহাদিগকে জল খাওয়াইতেন; একারণ, অনেকে মনে করিতেন যে, ষ্ট্রপ্তর ধনশালী লোক। পূজার অবকাশে দেশে আগমন করিলে, যে যে প্রতিবাসিগণ পীড়িত হইয়াছেন শুনিতেন, তাহাদের বাটীতে সর্বদা যাইতেন এবং তাহাদের শুক্রবাদি-কার্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতেন। অপর লোকে রোগীর শুশ্রুষাদিকার্যে নিযুক্ত থাকিতে ঘূণা প্রকাশ বা ক্লেশ বোধ করিত, কিন্তু অগ্রন্থ মহাশয় যে কোন জাতীয় লোকের পীড়া হুইলে, সম্বর্ষ-চিত্তে তাহাদের সেবা করিতে অত্যন্ত সম্ভোষ প্রকাশ করিতেন। একারণ, তৎকালে দেশস্থ লোকগণ দাদাকে দয়াময় বলিত। অনেকেই দেখিয়াছেন যে, সামাগু বিড়াল বা কুকুর মরিলেও তাহা দেখিয়া দাদার চক্ষে জল আসিত; কোন লোক রোদন করিলে, তিনিও তাহাদের সহিত রোদনে প্রবন্ত হইতেন।

পূজার অবকাশে গ্রামের গদাধর পাল, ব্রজমোহন চক্রবর্তী ও ছোট ছোট ভ্রাতৃগণের সহিত কপাটি খেলিতেন। অস্ত কোনক্রপ ক্রীড়ায় কখন তাঁহাকে আসক হইতে দেখি নাই। কপাটি খেলিলে অত্যন্ত শ্রম হয়, তাহাতে উদরাময় প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়, এতদভিপ্রায়ে কপাটি খেলায় প্রবৃত্ত হইতেন। এতদ্বাতীত কখন কখন মদনমোহন মণ্ডলের সহিত লাঠি খেলিতেন।

দেশস্থ যে সকল লোকের দিনপাত হওয়া ছ্ছর দেখিতেন, তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। অস্তান্ত লোকের পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে, গামছা পরিধান করিয়া, নিজের বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন। বাল্যকালে দেশে যাইয়া, কৃষকগণের সহিত মাঠে কান্তিয়া লইয়া ধান্ত কাটিতেন। আতৃগণকে বলিতেন, সকলে মাঠে চল্, মাঠ হইতে ধান বহিয়া আনিতে হইবে। মজ্বদের সহিত ধান বহিয়া তিনি পরম আহলাদিত হইতেন।

অগ্রন্থ মহাশয় উনিশ বৎসর বয়:ক্রমকালে, বেদাস্ত-শাস্ত্রের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পূজ্যপাদ শস্তুচন্দ্র বাচষ্পতি মহাশয়, ঐ সময় বেদান্ত-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি দাদাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বাচস্পতি মহাশয়ের যাথা কিছু যুক্তি বা পরামর্শ, তৎসমস্তই দাদার সহিত হইত। বেদান্ত, পাতঞ্জল কি সাঙ্খ্য গ্রন্থের যে যে স্থলে পাঠের সন্দেহ হইত বা অসংলগ্ন বোধ হইত, তদিষয়ে সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ তাঁহার সহিত বাদাহবাদ করিতেন। তাহাতে তিনি আম্বরিক সম্বর্ত হইয়া বলিতেন যে, তুমি ঈশ্বর। ঐ সময়ে পিতৃদেব, অষ্টমবর্ষবয়:ক্রমকালে বিভাশিক্ষার মানসে আমায় কলিকাতায় লইয়া আইসেন। কয়েকদিন পরে, দাদা আমাকে সংস্কৃত-কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। তৎকালে ঐ শ্রেণীতে গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন। আমি ঈশ্বরের তৃতীয় সহোদর, একারণ তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তিন ভ্রাতা ও পিতা এবং দয়ালচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলের ছই বেলার পাকাদিকার্য অগ্রজ মহাশয়ই সম্পন্ন করিতেন। যে গৃহে পাক করিতেন, তাহার অতি সন্নিহিত স্থানে অপরের পাইখানা ছিল; স্মৃতরাং পাকশালায় বসিলেই অত্যন্ত पूर्वक त्वाथ इरेज। এক। यिউनिमिशानि हैं वत्नावत्त शारेशानाय आव সেরপ হুর্গন্ধ থাকে না। তৎকালে কলিকাতায় মিউনিসিপালিটি ছিল না, পথে ময়লা ফেলিলেও কেই কোন কথা বলিতেন না। পাকগৃহটি অত্যন্ত অন্ধনার ছিল, একটি মাত্র হার ব্যতীত জানালা ছিল না। পাকশালা অত্যন্ত ছোট ছিল এবং উহা তৈলপায়ী অর্থাৎ আরম্বলায় পরিপূর্ণ থাকিত। প্রায় মধ্যে মধ্যে ছই চারিটা আরম্বলা ব্যঞ্জনে পতিত হইত। দৈবাৎ একদিন অগ্রন্তের ব্যঞ্জনে একটা আরম্বলা পড়িয়াছিল। প্রকাশ করিলে বা পাতের নিকট ফেলিয়া রাখিলে, ভ্রাতৃগণ বা পিতা মহাশ্য ঘূণাপ্রযুক্ত আর ভোজন করিবে না, এই আশঙ্কায় তিনি সমস্ত আরম্বলা, ব্যঞ্জনসহিত উদরস্থ করিলেন। ভোজনের কিয়ৎক্ষণ পরে, আরম্বলা খাইবার কথা ব্যক্ত করিলেন। তাহা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই আক্র্যাধিত হইলেন।

যে স্থানে আহার করিতে বৃদিতেন, তাহার নিকটস্থ নর্দামা হইতে কেঁচো ও অন্যান্ত কৃমি উঠিয়া ভোজনপাত্রের নিকটে আদিত ; এজন্ত তিনি এক ঘটী জল ঢালিয়া দিয়া, কুমিগুলিকে সরাইয়া দিতেন। ঐ সময় জগদূর্লভ সিংহের বাটীর সমুথে তিলকচন্দ্র ঘোষের সোণাক্রপার খোদাইখানার গৃহ ছিল। তিলকচন্দ্র ঘোষ ও উহার পুত্র রামকুমার ঘোষ অতি ভদ্র লোক ছিলেন। তাঁগারা দাদাকে অত্যস্ত ভালবাসিতেন। ঐ বাটীর উপরের গৃহে পিতৃব্য কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাত্রিতে শয়ন করিতেন; উহার নিমন্থ গৃহে অগ্রজ মহাশয় রাত্রিতে পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া অধিক রাত্রিতে শয়ন করিতেন। সন্ধ্যার সময় হইতে তাঁহার শয্যায় আমিও শয়ন করিতাম। এক দিবস আমার উদ্রাময় হওয়ায়, সন্ধ্যার সময় অসাবধানতাপ্রযুক্ত বস্ত্রেই মলত্যাগ করিয়াছিলাম; তক্ষ্ম্য যদি ডোজন করিতে না দেন, এই আশঙ্কায় উহা প্রকাশ করি নাই। অগ্রজ মহাণয় অধিক রাত্রিতে শয়ন করিয়া, তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভিত্নত হইলেন। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে, তাঁহার পীঠ, বুক ও হস্ত প্রভৃতিতে বিষ্ঠা লাগিয়া রহিয়াছে। আমায় কোন কথা না বলিয়া, গাত্র গৌত করিয়া সমস্ত भगा यहरस कुर्लानक बाजा श्रक्षां निज कतिरान। जिनि वानाकान हरेराजरे পিতামাতার প্রতি ভক্তি এবং ভাতা ও ভগিনীদিগকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া আদিতেছেন। এক্নপ পিতৃমাতৃভক্তি ও আতৃত্বেহ অন্ত কেহ করিতে পারেন

না। জননীরও সকল পুত্র অংগেক্ষা অগ্রজ মহাশয়ের প্রতি আম্ভরিক ক্ষেষ্ট ছিল।

বেদান্তের শ্রেণীতে যথন অধ্যয়ন করিতেন, তখন প্রত্যহ ক্লাসের পড়া (मन कित्रा, भगवदननात्र आमारक ७ मशुमाश्रक नीनवक्तूरक नुगकत्रावत खनी। হইতে আনিয়া, নিজের নিকটে বসাইয়া রাখিতেন। একদিন বাচস্পতি মহাশয় আমাকে বলিলেন, "শস্তু, তুমি আমার নামটি চুরি করিয়াছ কেন ?" তাহা শুনিয়া আমি উত্তর করিলাম, "মহাশয়! আমি চুরি করি নাই, বাবা চুরি করিয়াছেন।" ইহা শ্রবণ করিয়া বাচম্পতি মহাশয় পরম আহলাদিত হইয়াছিলেন, এবং তদ্বধি প্রত্যহ শেষবেলায় ব্যাকরণ-শ্রেণী হইতে আমায় আহ্বান করিতেন। বাচম্পতি মহাশয়, অগ্রজকে আন্তরিক ভালবাসিতেন ও অদিতীয় বুদ্ধিমান্ ছাত্র বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সম্ভষ্ট হইবেন বলিয়া, বাচম্পতি মহাশয়, আমাদিগকে প্রত্যহ কাছে বসাইয়া সন্ধি জিজ্ঞাসা করিতেন। বাচম্পতি মহাশয়ের পত্নী কালগ্রালে নিপতিতা হইলে, কিয়দিবস পরে তিনি বৃদ্ধ-বয়সে পুনর্বার বিবাহ করিবার জন্ম বিলক্ষণ যত্ন পাইতে লাগিলেন। বিবাহ করা উচিত কি না, এই বিষয়ে একদিন নির্জনে অগ্রজের সহিত পরামর্শ করেন। তিনি বলিলেন, "এরূপ বয়সে মহাশয়ের বিবাহ করা পরামর্শসিদ্ধ নয় !" বাচম্পতি মহাশয় তাঁহার পরামর্শ কোনজপে শুনিলেন না। একারণ তিনি রাগ করিয়া, বাচস্পতি মহাশয়ের বাটী ষাইতেন না। বাচম্পতি মহাশয়, তৎকালে কলিকাতার অন্বিতীয় ধনশালী ও সম্রান্ত রামছলাল সরকারের পুত্র ছাতুবাবু ও লাটুবাবুর দলের সভাপণ্ডিত ছিলেন। নড়ালের রামরতনবাবুও বাচস্পতি মহাশয়কে অতিশয় মাত্র করিতেন। ইহাঁরা উভয়ে ঐক্য হইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া, এক পরমাস্ক্রনী ক্যার সহিত বাচম্পতি মহাশ্রের বিবাহকার্য সমাধা করান ৷ বাচস্পতি মহাশয়, অগ্রজকে স্নতনির্বিশেষে স্নেহ করিতেন; এজন্ত এক দিবস বলেন, "ঈশর ! তোমার মাকে এক দিনও দেখিতে গেলে না।" ইহা শুনিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। পরে এক দিন জ্বোর করিয়া, দাদাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া যান। বাচম্পতি মহাশয়ের নুতন বিবাহিতা পত্নীকে দেখিবামাত্র অগ্রজ রোদন করিতে লাগিলেন। বাচস্পতি মহাশয় তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়া সাম্বনা করেন। ইহার কিছু দিন পরেই বাচস্পতি মহাশয় পরলোকগমন করেন। অগ্রজ, শস্তুনাথ বাচস্পতির দেশস্থ কোন লোককে দেখিলেই তাহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

১৮৩৮ খুষ্টাদে এই নিয়ম হইয়াছিল যে, স্মৃতি, ভায়, বেদাস্ত এই তিন প্রধান শ্রেণীর ছাত্রদিগকে বাৎসরিক পরীক্ষার সময়ে সংস্কৃত গভ ও পভ রচনা করিতে হইবে। যাহার রচনা সর্বাপেক্ষা ভাল হইবে, সে গভ-রচনায় একশত টাকা ও কবিতা-রচনায় একশত টাকা পারিতোদিক পাইবে। এক দিনেই উভয় প্রকার রচনার সময় নির্ধারিত হয়। দশটা হইতে একটা পর্যস্ত গভা রচনা এবং একটা হইতে চারিটা পর্যস্ত কবিতা-রচনার সময় ছিল। গভ-পভ পরীক্ষার দিবসে, বেলা দশটার সময়ে, সকল ছাত্র পরীক্ষান্থলে উপস্থিত হইয়া লিখিতে আরম্ভ করিল। অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়, অগ্রজকে পরীক্ষাস্থলে অফুপস্থিত দেখিয়া, বিভালয়ের তৎकानीन अक्षक मार्र्गन मारहत मरहामग्रतक तनिया, अগ्रज्जरक तनपूर्वक তথায় লইয়া গিয়া একস্থানে বসাইয়া দিলেন। অগ্রজ বলিলেন, "মহাশয়! আমার রচনা ভাল হইবে না, আমি লিখিতে পারিব না।" তর্কবাগীশ মহাশয় তাহা শুনিয়া অত্যন্ত রাগায়িত হইয়া বলিলেন, "যা পার লিখ, नर्চ९ অशुक्र यार्ट्न मार्टिव बाग कबिर्वन।" অগ্रজ वनिर्निन, "िक লিখিব ?" তিনি বলিলেন, "সতং হি নাম আরম্ভ করিয়া লিখ।" তদফুসারে তিনি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সত্য-কথনের মহিমা, গভ-রচনার বিষয় ছিল। তিনি উক্ত বিষয় যেক্সপ লিখিয়াছিলেন, তাহা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, আমার লেখা বোধ হয় ভাল হয় নাই; কিন্তু পরীক্ষক মহাশয়েরা সকল ছাত্রের রচনা অপেক্ষা তাঁহার রচনাকে সর্বোৎকৃষ্ট স্থির করিয়াছিলেন। স্থতরাং তিনি গগু-রচনার পারিতোষিক এক শত টাকা প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার অব্যবহিত পরে পিতৃদেব, মধ্যমাগ্রজের বিবাহকার্য সমাধা করেন; এতছ্পলক্ষে পিতৃদেবের বিলক্ষণ ঋণ হইয়াছিল। বীরসিংহাস্থ ভবনের ব্যয়ের কিছুমাত্র লাঘব করিতে পারিলেন না, স্বতরাং অগত্যা কলিকাতাস্থ বাসার ব্যয়ের হ্রাস করেন। ছগ্ধ, মংস্থাদি কিছুকালের জন্ম রহিত হয় বৈকালে জল খাইবার জন্ম আধ প্রসার ছোলা আনিয়া ডিজান হইত, আধ প্রসার বাতাসা আদিত; ইহাই বৈকালে সকলের জলখাবার ব্যক্ষাছিল। ঐ আর্দ্র ছোলার কিয়দংশ আবার রাত্রে কুমড়ার ব্যক্জনের সহিত পাক হইত। ঐ সময় কটের পরিসীমা ছিল না। প্রাতে ও রাত্রিতে ছোলা-মিশ্রিত কুমড়ার ডাল্না ও পোস্তভাজা ব্যক্তন হইত। তৎকালে এরূপ কট স্বীকার করিয়া, স্বহস্তে পাকাদি সম্পন্ন করিয়া, অগ্রজ ষেরূপ লেখা-পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণকার ছেলেরা ভাল ভাল দ্রব্য খাইয়া এবং উত্তম বসন পরিধান করিয়াও সেরূপ ষত্নপূর্বক লেখাপড়া শিক্ষা করে না।

এই বংসর কার্তিক মাসে কলিকাতা বড়বাজারের বাবু জগদ র্লভ সিংহের যে বাটাতে বাসা ছিল, অগত্যা ঐ বাটা প্রায় তিন-চার মাসের জন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার কারণ এই যে, উক্ত সিংহ অমক্রমে চোরাই কোম্পানির কাগজ ক্রেয় করিয়া, রাজঘারে দণ্ডার্হ হন। তাঁহার বাটা কিছু দিনের জন্ত প্লিশকর্মচারী ঘারা বেষ্টিত হয়। স্নতরাং অগ্রজ মহাশরের সহিত আমরা ছই মাসকাল পাতৃলগ্রামনিবাসী গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পিসা মহাশরের বাসায় অবন্থিতি করিয়া, কলেজে অধ্যয়ন করি। ঐ সময় অগ্রজ, কলেজের সকল ছাত্র অপেক্ষা পত্তে অতৃংক্ত সংস্কৃত-কবিতারচনা করেন; তজ্জন্ত শিক্ষা-সমাজ তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকা প্রস্কার প্রদান করেন। উপরি উক্ত জগদ র্লভ সিংহ মকদ্রমা করিয়া ঋণগ্রস্ত হন। আমরা তাঁহার বাটাতে ভাড়া না দিয়া দীর্ঘকাল অবন্থিতি করিতাম। তিনি অত্যন্ত হ্রবন্থা-প্রযুক্ত তেতালায় যে গৃহে আমাদের বাসা ছিল, তাহা তন্মুক্দাস নামক হিন্দুস্থানীকে ভাড়ায় বিলি করেন। ঐ ভাড়ার টাকায় ঐ সিংহের সংসার চলিতে লাগিল। স্বতরাং আমাদিগকে ঐ বাটীর নিম্বগ্রেছ অগত্যা বাস করিতে হইল।

বড়বাজারের নিয়তলস্থ গৃহ অত্যন্ত আর্দ্র; তাহাতে শয়ন করিয়া অগ্রজ মহাশয় বিষম রোগাক্রান্ত হইয়া, অনেক কষ্টভোগ করেন। সর্বদা আমবাতের মত হইত। অনেক প্রতিকার দ্বারা পরে প্রকৃতিস্থ হন। ঐ সময়ে অগ্রজ মহাশয়, বেদান্তের শ্রেণী হইতে স্থায়শাস্ত্রের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। তৎকালে নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয় কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময়ে তিনি বঙ্গদেশের মধ্যে অদ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্রবেস্তা ছিলেন। তাঁহার সহিত বিচারে সকল দর্শনবেস্তা-দিগকে পরাস্ত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার নিকট দাদা এক বৎসর ভাষাপরিছেদ, সিদ্ধাস্তমুক্তাবলী, কুস্থমাঞ্জলি, শন্দশক্তিপ্রকাশিকা প্রভৃতি প্রাচীন হ্যায়গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষার সময় দর্শনশাস্ত্রে সকল ছাত্র অপেক্ষা সর্বোৎকৃষ্ট হন; একারণ দর্শনের প্রাইজ একশত টাকা পান, এবং সংস্কৃত কবিতা-রচনায় সর্বাপেক্ষা ভাল কবিতা লিখিয়া একশত টাকা প্রস্কার প্রাপ্ত হন।

নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয়, ঐ সময় ইছজগৎ পরিত্যাগ করেন। ইহাঁর মৃত্যুতে অগ্রজ মহাশয়, কিছু দিন ফুর্ভাবনায় দ্লান হইয়াছিলেন। কয়েক মাস সর্বানন্দ ভায়বাগীশ দর্শনশ্রেণীর ছাত্রগণকে শিক্ষা দেন; কিন্তু তিনি ভালরপ ভাষ পড়াইতে পারিতেন না। অগ্রজ মহাশয় উদ্যোগী रुरेया **अधाक मार्ट्स मार्ट्स मार्ट्स मार्ट्स** मार्ट्स করেন। তজ্জন্ত বিভালয়ের সেক্রেটারি সাহেবের আদেশ হয় যে, কর্ম-প্রার্থী দর্শনশাস্ত্রবেক্তা পণ্ডিতগণ আবেদন করুন। পরীক্ষায় যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, তিনিই দর্শনশ্রেণীর অধ্যাপক হইবেন। নানাস্থানের পণ্ডিতগণ এই পদপ্রার্থনায় দরখান্ত করেন। কিন্তু জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রথমতঃ আবেদন করেন নাই। অগ্রজ মহাশয়, শালিকায় তর্কপঞ্চাননের টোলে কয়েকবার যাইয়া, তাঁহার স্বাক্ষর করাইয়া, আবেদনপত্র স্বয়ং অধ্যক্ষ সাহেবের হল্তে অর্পণ করেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। বিশেষতঃ ষৎকালে অলম্কারশ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, ঐ সময়ে তাঁহার সহিত তারানাথ তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের বাসায় শাস্তালাপ হইয়া, পরস্পরের সহিত হৃত্ততা জ্মিয়াছিল। আর যে বৎসর তিনি ল-কমিটির পরীক্ষা দেন, সেই বৎসর তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও ঐ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। কর্ম-প্রার্থী দর্শনশাস্ত্রবেন্তাগণের মধ্যে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তজ্জন্ত পরীক্ষক মহাশয়েরা জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে কলেজের দর্শনশাস্ত্রের যোগ্য অধ্যাপক স্থির করিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষেরা তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন। অগ্রজ্ঞ ইহার নিকট তিন বৎসর, এবং নিমটাদ শিরোমণির নিকট এক বৎসর এই চারি বৎসর রীতিমত পরিশ্রম করিয়া, প্রায় সমগ্র দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহাতে অক্যান্ত পণ্ডিতগণ অবাক্ হইয়াছিলেন। কারণ, অপরে দশ-বার বৎসরে যে শাস্ত্র শেষ করিতে পারে না, ঈশ্বর এত স্বল্প সময়ের মধ্যে কেমন করিয়া তাহা শেষ করিল।

यरकारल पर्नन-त्यागीरा व्यथायन करवन, ज्यन एएटम याहरल व्यत्तरकव স্থিত তাঁহার বিচার হইত। সকলেই তাঁহার সৃথিত বিচারে সম্ভষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেন। একদা বীরসিংহ গ্রামের ক্লফচন্দ্র বিশ্বাস সমারোহপূর্বক মাতৃশ্রাদ্ধ করেন। তিনি দাদার নিকট শ্রাদ্ধে ভট্টাচার্য-নিমন্ত্রণ-জন্ত সংস্কৃত-কবিতা প্রস্তুত করাইয়া লন। প্রাদ্ধের দিন নানাস্থান ছইতে পণ্ডিতমণ্ডলী আদিয়াছিলেন। কে এক্লপ কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্ম পণ্ডিতগণ ব্যগ্র হইলেন। পরে অগ্রজকে ঐ কবিতা-রচয়িতা জানিয়া, সকলে তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরাস্ত হন। অবশেষে কুরাণগ্রামনিবাসী স্থবিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রবেস্তা রামমোহন তর্কসিদ্ধান্তের প্রাচীন স্থায়গ্রন্থের বিচার হয়; বিচারে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পরাজয় হয় ভনিয়া, পিতৃদেব, তর্কসিদ্ধান্তের পদরজঃ লইয়া দাদার মন্তকে দেন। পিতৃদেব অনেক শুবস্তুতি করিয়া তর্কসিদ্ধান্তকে সান্থনা করেন। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় বিচারে পরাজিত হইয়া, পিতৃদেবকে বলেন যে, "তোমার পুত্র ঈশ্বর যেরূপ কাব্য, অলঙ্কার, শ্বৃতি ও স্থায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে, এক্লপ বন্ধদেশের মধ্যে কেছই শিক্ষা করিতে পারেন না: উত্তরকালেও যে. অপর কেছ শিক্ষা করিতে পারিবেন, এরপ আশা করা যাইতে পারে না। দ্বারের প্রতি সরস্বতীর কুপাদৃষ্টি হইয়াছে, নচেৎ এই অল্পবয়সে এত শাস্ত্র কেমন করিয়া শিক্ষা করিয়াছে।" কোন কোন পণ্ডিত সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করিলেন যে, "ঈশ্বরের পিতামহ বছকাল তীর্থক্ষেত্রে তপস্তা করিতেছিলেন; স্বপ্ন দেখিয়া দেশে আসিয়া ঈশ্বর ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র, জিহ্বায় কি মন্ত্র লিখিয়া निश्चािष्ट्रालन ; ज्ब्बल देनवनकिन्द्रल ममल भारत भारतमी हरेशाएछ।" কোন পণ্ডিত বলিতেন যে, "ঈশবের মাতামহ শবসাধন কোন

করেন, তাঁহারই আশীর্বাদ-প্রভাবে এত অল্প বয়দে এক্লপ পণ্ডিত হুইয়াছে।"

যৎকালে অগ্রজ, স্থায়শাস্ত্রের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তৎকালে ব্যাকরণের দিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন পীড়িত হইয়াছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়, অগ্রজকে উপযুক্ত পণ্ডিত বিবেচনা করিয়া, ছই মাসের জন্ম প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করেন। তিনি প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত থাকিয়া চল্লিশ টাকা প্রাপ্ত হন এবং সেই টাকা পিতৃদেবের হস্তে অর্পন করিয়া বলেন, "এই টাকায় পিতৃক্ত্য-সম্পাদনার্থ গয়ায়াম প্রভৃতি তীর্থ-পর্যটনে যাত্রা করুন।" ছেলেমাস্থ্য, পিতাকে তীর্থক্ষেত্রে যাইতে উপদেশ দিতেছেন, এই কথায় আয়ীয় বন্ধুবায়ব সকলেই পরম আহলাদিত হইলেন।

পিতৃদেব তৎকালে কলিকাতা যোড়াশাঁকোনিবাসী বাবু রামস্কলর মল্লিকের অফিনে চাকরি করিতেন। রামস্কলর মল্লিক যদিও অতি ধার্মিক লোক ছিলেন, তথাপি তিনি পিতৃদেবকে ঐ সময তীর্থ-পর্যটনে থাইতে নিষেধ করেন; সেই জন্ম পিতা, তাঁহার অবাধ্য হইয়া যাইতে সাহস করেন নাই। এজন্ম দাদা, বাবু রামস্কলর মল্লিকের বাটীতে যাইয়া, যাহাতে পিতা গয়া যাইতে পারেন, রামস্কলরবাবুকে এক্নপ ধর্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন। বৃদ্ধ রামস্কলরবাবু, ছেলেমাস্থনের প্রমুখাৎ নানাপ্রকার হিত্যার্ভ উপদেশ শুনিয়া পরম আফ্লাদিত হইলেন এবং পিতৃদেবের গয়াবারের বিষয়ে আর নিবারণ করিতে পারিলেন না। তখন রেলের পথ হয় নাই; তজ্জন্ম পিতৃদেব পদব্রজেই প্রস্থান করেন।

ঐ সময় মার্শেল সাহেব, সংস্কৃত-কলেজের সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগ করিলেন। ঐ পদে কলিকাতার ছোট আদালতের জজ বাবু রসময় দত্ত মহাশয় নিযুক্ত হইলেন। তৎকালে বাঙ্গালীর মধ্যে ইঁহার তুল্য আর কাহারও অধিক বেতন ছিল না। দত্তবাবু যদিও সংস্কৃত-ভাগায় অনভিজ্ঞ, তথাপি রাজকীয় ব্যক্তিগণ ইঁহার হন্তেই সংস্কৃত-বিভালয়ের গুরুতর ভার অন্ত করিয়াছিলেন। মধ্সদন তর্কালঙ্কার ইঁহার আসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি ছিলেন। কলেজের তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষার সময়, দত্ত মহাশয়, অগ্নীপ্র রাজার তপস্থা-সংক্রোন্ত কতিপয় কথা লিথিয়া, পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে এই

বিষয়ের শ্লোক রচনা করিতে বলেন। অগ্রন্তের উক্ত বিষয়ের রচনা উদ্ধৃত করিলাম না। যেহেতু তাঁহাব সংস্কৃত-রচনা-নামক পৃস্তকে সেই সমস্ত মুদ্রিত হইয়াছে।

ঐ সময়ে কলেজে নিম্ন-শ্রেণীর বালকগণকে একঘণ্টা কাল ভূগোল ও আছ শিক্ষা দেওয়া হইত, আর উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণকেও একঘণ্টা কাল আইন শিক্ষা দেওয়া হইত। ঐ বিষয় শিক্ষা দিবার জন্ম বাবু নবগোপাল চক্রবর্তী মহাশয় নিমৃক হইয়াছিলেন। দাদা, তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় দর্শন-শাস্ত্রে সর্বপ্রধান হইয়াছিলেন, তজ্জন্ম ন্থায়ে একশত টাকা, কবিতারচনায় একশত টাকা, ক্লাসের মধ্যে হস্তাক্ষর সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া লেখার প্রয়ার আট টাকা, আইনের পরীক্ষায় সর্বপ্রধান হইয়াছিলেন বলিয়া পৌচশ টাকা, একুনে ছইশত তেত্রিশ টাকা পারিতোধিক পাইয়াছিলেন। পরে পিত্দেব তীর্থপর্যটন করিয়া জলপথে কলিকাতায় সমৃপন্থিত হইলে, প্রস্কারের সমস্ত টাকা পাইয়া পরম আহলাদিত হইলেন।

কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালক্কার মহাশয়, ভায় ও শ্বতির শ্রেণীর ছাত্রদিগকে মধ্যে মধ্যে কবিতা রচনা করিতে দিতেন।
অনেকেই তাঁহার সমক্ষে বিদয়া কবিতা রচনা করিতেন; কিন্তু অগ্রন্থ মহাশয়
তদমুসারে কবিতা-রচনায় কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। বার্ণিক পরীক্ষায়
রচনার পারিতোমিক পাইবার পর, জয়গোপাল তর্কালক্কার বলিলেন,
"আর আমি তোমার কোন ওজর শুনিব না। অভ তোমায় কবিতারচনা করিতেই হইবে।" এই বলিয়া, তিনি পীড়াপীড়ি করাতে, নিতান্ত
অনিচ্ছাপূর্বক কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

"গোপালায় নমোহস্ত মে," এই চতুর্থ চরণ নির্দিষ্ট করিয়া তর্কালয়ার মহাশয়, সকলকে শ্লোক-রচনায় নিয়ুক্ত করিলেন। দাদা, পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! কোন্ গোপালের বিষয় বর্ণনা করিব ? এক গোপাল আমাদের সমাথে উপস্থিত রহিয়াছেন; আর এক গোপাল বছকাল পুর্বে র্ন্দাবনে লীলা করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। এ উভয়ের মধ্যে কাহার বর্ণনা আপনার অভিপ্রেত, স্পষ্ট করিয়া বলুন।" পৃজ্যপাদ তর্কালয়ার মহাশয়, অগ্রজ মহাশয়ের এই কৌতুক-কর জিজ্ঞাসা-বাক্য শ্রবণ করিয়া

বলিলেন, "রুদ্ধাবনের গোপালের বর্ণনা কর।" অগ্রন্ধ মহাশয় ঐ বিষয়ে পাঁচটি শ্লোক লিখিয়াছিলেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্লোক পাঁচটি দেখিয়া প্রম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। সেই পাঁচটি শ্লোক এই—

"যশোদানক্ষণায় নীলোৎপলদলপ্ৰিয়ে।
নক্ষোদালবালায় গোপালায় নমোহস্ত মে॥ ১॥
ধেণুরক্ষণদক্ষায় কালিকীকুলচারিণে।
বেণুবাদনশীলায় গোপালায় নমোহস্ত মে॥ ২॥
ধৃতপীতত্বকুলায় বনমালাবিলাসিনে।
গোপন্ত্ৰীপ্ৰেমলোলায় গোপালায় নমোহস্ত মে॥ ৩॥
বৃষ্ণিবংশাবতংসায় কংসধ্বংসবিধায়িনে।
দৈতেয়কুলকালায় গোপালায় নমোহস্ত মে॥ ৪॥
নবনীতৈকচৌরায় চতুর্বগৈকদায়িনে।
জগস্তাগুকুলালায় গোপালায় নমোহস্ত মে॥ ৫॥

অগ্রজ চারি বৎসর দর্শনশাস্ত্রের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া বড়দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়, মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "ঈশ্বরের হ্যায় বৃদ্ধিমান্ ছাত্র আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইহাকে পড়াইবার জহ্য দর্শনশাস্ত্রে আমায় বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল; তজ্জ্যে দর্শনশাস্ত্রে যে আমার বিশেষরূপ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পড়াইবার সময় এরূপ বোধ হইত, যেন কতকাল পূর্বে ঈশ্বরের ঐ সকল শাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ অধিকার ছিল। নচেৎ চারি বৎসরের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রে এরূপ কাহারও অধিকার হইতে পারে না।"

ঐ সময় বড়বাজারের বাবু জগদ র্লভ সিংহের যে বাটীতে আমানের বাসাছিল, তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত হীন হওয়ায়, ঐ বাটীর সদরের সমস্ত গৃহ তনস্থকদাস হিন্দুস্থানীকে ভাড়া বিলি করা হইয়ছিল। অন্তঃপুরস্থ নিম-পৃহে সিংহবাবু আমাদের বাসা অবধারিত করিয়া দেন। নিম-গৃহে অবস্থিতি-প্রযুক্ত অগ্রজ মহাশয় পীড়িত হইলেন। চিকিৎসকগণ পিতৃদেবকে বলিলেন, "কলিকাতায় নিম-গৃহে—বিশেষতঃ বড়বাজারে অবস্থিতি করা রোগীর পক্ষেকদাপি উচিত হয় না। নিম-গৃহে শয়ন-প্রযুক্ত ইতঃপূর্বে ইনি একবার

বিষম রোগাক্রান্ত হইয়া, অনেক কটে আরোগ্যলাভ করেন। তথাপি আপনারা ওরূপ গৃহ পরিত্যাগ করেন না। ওরূপ গৃহে শয়ন করিলে, নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন। রাত্রিতে সমস্ত শয়্যা যেন জলসিক বোধ হইয়া থাকে; অতএব যত শীঘ্র পারেন, আপনারা এই গৃহ পরিত্যাগ করুন।" এই সকল নানা কারণে বড়বাজারের বাসা পরিত্যাগপূর্বক, বছবাজারের পঞ্চানন্তলায় আনন্দচন্দ্র সেনের বাটীতে বাসা স্থির হইল। সেই বাটীর মধ্যে স্বতক্স গৃহে দেশস্থ বিশ্বস্তর ঘোষ ও যশোদানন্দন ঘোষ প্রভৃতি অবস্থিতি করিতেন। দেশস্থ লোকসহ একত্র এক বাটীতে অবস্থিতি করায়, বিশেষ স্থাবিধা বোধ হইয়াছিল।

ইহার কিয়দিবস পরে, আখিন মাসে, অগ্রস্ক মহাশয় অস্কৃতা-নিবন্ধন দেশে প্রস্থান করেন। মধুস্থান তর্কালম্কার সংস্কৃত কলেজের এসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার পণ্ডিত অর্থাৎ প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কার্তিক মাসে তর্কালম্বারের মৃত্যু হইলে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ঐ পদ প্রাপ্ত্যভিলাযে অনেকেই মার্শেল সাহেবের নিকট আবেদন করিতে লাগিলেন। বছবাজারের মলঙ্গা-নিবাসী বাবু কালিদাস দন্ত মহাশয়, অপর এক পণ্ডিতকে ঐ পদ দেওয়াইবার আশয়ে, মার্শেল সাহেবকে অহুরোধ করিতে যান। সাহেব বলেন, "ঈশ্বরচন্দ্র নামে সংস্কৃত-কলেজের এক ছাত্র আছে, তাহাকে এই কর্ম দিবার মানস করিয়াছি। আমি যৎকালে সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষতা-কার্যে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় হইতে বিশিপ্তরূপ অবগত আছি যে, ঈশ্বর অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সংস্কৃত-ভাষায় বিশেষরূপ ব্যুৎপন্ন।" সাহেবের প্রমুখাৎ ইহা প্রবণ করিয়া, কালিদাসবাবু বলেন, "তিনিও আমার আত্মীয় লোক, তিনি এ পদ পাইলে, আমি পরম আহ্লাদিত হইব।" এই বলিয়া কালিদাসবাবু প্রস্থান করেন। অনস্তর, মার্শেল সাহেব, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে ডাকাইয়া বলেন, "তোমার ক্লাদের ছাত্র ঈশ্বর কোথায় ? আমি তাহাকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের কর্ম দিব মানস করিয়াছি। কিন্তু ঈশ্বর নিতান্ত ছেলেমানুষ। গভর্ণমেণ্ট ছেলেমাত্মব দেখিলে, এ পদ তাছাকে দেন কি না সন্দেহ।" ইহা গুনিয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলেন, "ঈশ্বর, ২২ বৎসর বয়সে সংস্কৃত-কলেজের

ল-কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর, এক বৎসর বেদান্ত-শান্তের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছে, তৎপরে দর্শন-শ্রেণীতে প্রায় চারি বৎসর সমগ্র দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। অতএব ঈশ্বরের বয়স একণে সাতাশ বৎসর অতীত হইয়াছে।" অতরাং সাহেব আর কম বয়সের আপন্তি করিতে পারিলেন না। নচেৎ কম বয়সে এ পদ পাইবার কোন আশা ছিল না। সাহেব, যৎকালে সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় হইতেই অগ্যজের প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তজ্ঞ্জ্য তিনি বহুবাজার মলঙ্গা-নিবাসী বাবু রাজেন্দ্র দন্ত মহাশগ্র ঘারা আমাদের বাসায় ঐ সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। ঐ সময়ে অগ্রজ্ব দেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পিতৃদেব, রাজেন্দ্রবাবুর প্রমুখাৎ এ সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্রেই দেশে গম-পূর্বক অগ্রজকে সমন্ভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতায় পঁছছিলেন। প্রদিন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদপ্রাপ্তাভিলানে, মার্শেল সাহেবের নিকট আবেদন-পত্র প্রেরিত হইল এবং গভর্গমেন্ট, মার্শেল সাহেবের রিগোর্টে সম্বতি দান করিলেন।

ইং ১৮৪১ খঃ অন্দের ডিসেম্বর মালে অগ্রজ মহাশয়, মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলেন। সিবিলিয়ানগণ বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিয়া, প্রথমত: ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে, জেলায় (क्रमाय विठात-कार्य नियुक्त इंटेरजन। यिनि পরीक्राय উত্তীর্ণ इंटेरज ना পারিতেন, তিনি পুনর্বার পরীক্ষা দিতেন, তাহাতেওউন্তীর্ণ হইতে না পারিলে, স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইত। সিবিলিয়ানদের মাসিক পরীক্ষার কাগজ অগ্রজকেই সংশোধন করিতে হইত। অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব, যখন সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই সময়ে দাদাকে অসাধারণ-ধীশব্জি-সম্পন্ন এবং ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার-শান্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাইয়াছিলেন; তজ্জন্ত অগ্রজের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুস্বলা, উত্তরচরিত, বিক্রমোর্বশী প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিতে প্রবন্ত হন। তৎকালে অগ্রজ দামান্তরূপ ইংরাজী জানিতেন। মার্শেল সাহেব বলেন, "ঈশ্বরচন্দ্র ! তোমাকে রীতিমত ইংরাজী ও হিন্দীভাষা শিখিতে হইবে। যেহেতু, মাদে মাদে সিবিলিয়ান-বিভার্থী ছাত্রদের পরীক্ষার কাগজ দেখিয়া, দোষগুণ বিবেচনা করিতে হইবে। স্থতরাং অগ্রজ মহাশয় কয়েক মাস প্রাতে নয়টা পর্যন্ত, এক হিন্দুস্থানী পণ্ডিতকে মাসিক দশ টাকা বেতন দিয়া, হিন্দীভাষা শিক্ষা করেন। তাহাতে হিন্দী পরীক্ষার কার্য তাঁহার দ্বারা স্কচারুক্রপে নির্বাহ হইতে লাগিল।

তৎকালে তালতলানিবাসী বাবু ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হেয়ার সাহেবের স্কুলের দিতীয় শিক্ষক ছিলেন। তিনি প্রায়ই বৈকালে ছুই-তিন ঘন্টা আমাদের বাসায় অবস্থিতি করিয়া, নানা বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক ও হিতগর্ত্ত গল্প করিতেন। ঐ সময় ছুর্গাচরণবাবুর মত স্থবিজ্ঞ লোক অতি বিরল ছিল। তিনি অগ্রজের পরম বন্ধু ছিলেন। প্রথমতঃ ছুর্গাচরণবাবুই স্বয়্ম দাদাকে ইংরাজী-ভাষা শিখাইতে প্রব্ত্ত হইলেন। কিছু দিন পরে, জাহার ছাত্র বাবু নীলমাধ্ব মুখোপাধ্যায়ের উপর ইংরাজী পড়াইবার

ভারার্পণ করেন। নীলমাধববাবু সামান্ত দিন শিক্ষা দেন। অনম্বর তৎকালীন হিন্দু-কলেজের ছাত্র বাবু রাজনারায়ণ গুগুকে মাসিক পনের টাকা বেতন দিয়া, অগ্রজ মহাশয় প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে বেলা নয়টা পর্যস্ত ইংরাজী-ভাষা অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, সিবিলিয়ানগণের পরীক্ষার কাগজ দেখিতে যেরূপ ইংরাজী ভাষা অব্গত হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ শিক্ষা হইল।

পিতৃদেব তৎকাল পর্যস্ত সামান্ত বেতনের কর্ম করিতেন। মহাশয় অনেক অম্বনয় ও বিনয় করিয়া, পিতৃদেবকে কর্ম হইতে অবসর লইয়া দেশে অবস্থিতি করিবার জন্ম অমুরোধ করিলেন। কিন্তু পিতৃদেব কর্ম ত্যাগ করিয়া পুত্রের অধীনে থাকিয়া সংসারের ও অপর পুত্রগণের লেখাপড়ার ताय निर्वाष्ट कत्राय, अनिष्टा अकाम कतिरनन। अरनक नामाञ्चारमत शत জ্যেষ্ঠাগ্রজের স্বিশেষ অম্বোধে সম্মত হইলেন। কর্ম-পরিত্যাগ্রসময়ে তাঁহার প্রভু, পিতৃদেবকে উপদেশ দেন যে, "ছেলেমাপ্নদের কথায় উপস্থিত কর্ম ত্যাগ করিয়া, পরাধীন হওয়া উচিত নয়; যখন অসমর্থ হইবে, তখন ঐ ছেলে উচ্ছ্ছল হইয়া যদি তোমার সাহায্য না করে, তথন কি পুনরায় চাকরি করিতে আদিবে ?" পিতৃদেব তাঁহাকে বলেন যে, "আমার পুত্র সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠিরের মত ধর্মশীল এবং আমায় দেবতুল্য-জ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া পাকে। তাহার কথা অবহেলন করিতে পারিব না। যদি তাহাকে অধার্মিক ও মুশ্চরিত্র জানিতাম, তাহা হইলে কথনই কর্ম ত্যাগ করিতাম না।" তদৰধি অগ্ৰজ মাদিক-ব্যয়-নিৰ্বাহাৰ্থ, পিতৃদেৰকে প্ৰতি মাদেৱ প্রথমেই কুড়ি টাকা প্রেরণ করিতেন। অবশিষ্ট ত্রিশ টাকায় কষ্টেস্টে বাসার ব্যয় নির্বাহ করিতেন। তৎকালে বাসায় আমরা তিন সহোদর, ছুই জন পিতৃব্যপুত্র, ছুই জন পিতৃম্বস্রেয়, একজন মাতৃম্বস্রেয় ও পৈতৃক অনুগত ভূত্য শ্রীবাম নাপিত, এই নয় জন অবস্থিতি করিতাম। বাসায় পাচক-ব্রাহ্মণ ছিল না, সকলকেই প্রায়ক্তমে পাকাদিকার্য সম্পন্ন করিতে হইত। অগ্রজ্ঞ পর্যায়ক্রমে পাকাদিকার্য নির্বাহ করিতেন। যে বাটীতে বাসা ছিল, তাহাতে সকলের স্থান সংকুলান না হওয়ায়, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের পঞ্চাননতলাস্থ বৈঠকখানা-বাটীতে বাসা হইল।

ঐ বংশর ভাদ্রমাশে মার্শেল সাহেব, সংস্কৃত-কলেজের জুঁনিয়র ও সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের এস্কলার্শিপের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এই বংশর হইতে এই নৃতন পরীক্ষায় এড়কেশন কোউন্সেল হইতে নৃতন প্রথার আদেশ হয়। সাহেব, য়য়ং ভালরূপ সংস্কৃত জানিতেন না; য়তরাং তাঁহার পণ্ডিত ঈশরচন্দ্রকেই সমস্ত প্রশ্ন প্রস্তুত করিতে হইত। কাব্য ও অলঙ্কারের ক্লাস জ্নয়র ছিল; ঐ হই ক্লাসের জন্ম কাব্য, বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা অহবাদ, ব্যাকরণ ও লীলাবতীর প্রশ্ন প্রস্তুত করিতেন। সিনিয়ার ক্লাসের জন্ম দর্শন, বেদান্ত, য়তি, সংস্কৃত গল্প ও পদ্ম রচনা, বীজগণিতের অন্ধ প্রভৃতির প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া, গোপনে মৃদ্রিত করাইতেন; তান্তিয় কোন কোন বিষয়ের প্রশ্ন সহস্তেও লিবিয়া দিতেন। পরীক্ষার কার্যপ্রণালী দেখিয়া, সকলেই মার্শেল সাহেব ও অগ্রজের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ববংসর উপযুক্ত পরীক্ষকের অভাবে সকলই অসক্রত প্রশ্ন হইয়াছিল; তজ্জন্ম কোন ছাত্রই এস্কলার্শিপ প্রাপ্ত হন নাই।

কোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত হইনার পর, ইংরাজী-ভাষায় কৃতবিশ্ব
আনেক লোক অর্থাৎ বাবু শামাচরণ সরকার, বাবু রামরতন মুখোপাধ্যায়
প্রভৃতি অগ্রজের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন-মানসে বাসায় আসিতেন। তৎকালে
উপক্রমণিকা ব্যাকরণের স্পষ্ট হয় নাই। সংস্কৃত-ভাষা শিখিতে হইলে,
অগ্রে মুগ্ধবোধ বা অন্ত কোন ব্যাকরণ পড়িতে হইত; স্নতরাং অগ্রেই
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াইতেন। ব্যাকরণ শিখাইবার এমন কৌশল জানিতেন
যে, একবৎসরের মধ্যেই অনেকে ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া, কাব্য অধ্যয়ন
করিতে সক্ষম হইতেন। একারণ, ক্রমশঃ প্রাতে ও সায়ংকালে অনেক
বিষয়ী-লোক, সংস্কৃত শিকা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ক্রমশঃ বাসায় ছাত্রসংখ্যা
বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নিজে ইংরাজী পড়িতেন, তথাপি অপর যে সমস্ত লোক
সংস্কৃত শিকা করিতে আসিতেন, তাহাদের প্রতি কথনও ক্লণকালের জন্ত
বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতেন না। তিনি বাল্যকাল হইতে জ্ঞানদানকার্যে
কর্পন পরাজ্বণ ছিলেন না। যে সকল লোক সর্বদা বাসায় আসিতেন,

তাঁহারা পরস্পর মনে করিতেন যে, ঈশবের আমরাই পরম বন্ধু ও আন্ধীয়। কিন্তু আমরা দেখিতাম, কি আন্ধীয় কি শক্ত সকলের প্রতি তিনি সমভাব প্রকাশ করিতেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত হইবার অব্যবহিত পরে, তত্ত্বোধিনী সভার বিখ্যাত লেখক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর উক্ত সভায় যে সকল প্রবন্ধ প্রচার হইবে, তাহা অগ্রক্ত মহাশ্যের নিকট পাঠ করিয়া। শুনাইতেন। অগ্রন্ধ মহাশয়ের অভিপ্রায় অমুসারে অনেক স্থল পরিবর্তিত ও পরিত্যক্ত হইত। তাঁহার রচিত "বাহু বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার" নামক পুত্তক যৎকালে ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় অমুবাদিত হয়. তংকালে তিনি ঐ পুত্তক অগ্রজ মহাশয়ের নিকট আভোপান্ত দেখাইয়া नरेग्राहित्ननं, এবং যে সকল ছक्रह नक वाक्रानाग्र निशिष्ठ धक्रम হইয়াছিলেন, তাহা নৃতন প্রণালীতে তাঁহার দারা রচনা করাইয়া লইয়াছিলেন। ফলত: বাহু বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সমন্ধ বিচার পুস্তুক যে, সকলের আদরের বস্তু হইয়াছে, তাহা অগ্রজ মহাশয়ের সংশোধন-প্রণালীর ফল, ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তিনি আত্যোপাস্ত সংশোধন করিয়া না দিলে, অক্ষয়বাবুর ঐ পুত্তক সহজে সাধারণের বোধগম্য হইত না। এতদ্বাতীত অক্ষয়বাবুর অন্তান্ত কয়েকথানি পুস্তকও তিনি দেখিয়া দিয়াছিলেন। অগ্রজ মহাশয়, সর্বাথ্যে তত্তবোধিনীতে মহাভারতের বাঙ্গালা অহুবাদ প্রকাশ করেন। তৎকালে তত্ত্বোধিনীর সভ্যগণের অমুরোধবশবর্তী হইয়া, তিনি তথাকার তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছিলেন। কিন্ত কিছু দিন পরেই কোন বিশেষ কারণে, তত্ত্বোধিনীর সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করেন।

আমাদের তৎকালীন বাসার সমুথে হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী ছিল। ইঁহার পৌত্র বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিন্দু-কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি অল্লবয়সেই ইংরাজী পড়া পরিত্যাগপূর্বক নির্থক বাটীতে বিসিয়া থাকিতেন। তিনি নিত্যই দেখিতেন যে, অনেকে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া, বিষয়-কর্মে লিপ্ত থাকিয়াও অগ্রজের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছেন; এজন্ম তিনিও, তাঁহার নিকট মুয়্মবোধ ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে

প্রবৃত্ত হন। ইতিপূর্বে রাজকৃষ্ণবাবু কিছুমাত্র ব্যাকরণ অবগত ছিলেন না। তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম-সহকারে অগ্রজের নিকট অধ্যয়ন করিয়া, ছয় মাসের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ সমাপ্ত করেন। এজন্ত সংস্কৃত-কলেজের পণ্ডিত ও ছাত্রগণ আশ্চর্যাধিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া, এত শীঘ্র ব্যাকরণ সমাপ্ত করাইলেন। পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিভারত্ব. কলেজের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া চাকরী না হওয়া প্রযুক্ত, অগ্রজ মহাশয়ের বাসায় মধ্যে মধ্যে অবস্থিতি করিতেন। দাদাও তাঁহাকে সহোদরের স্থায় স্নেহ করিতেন। ঐ সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিল পড়াইবার জন্ম চল্লিশ টাকা বেতনের একটি পণ্ডিতের পদ শৃত্য হইলে, অগ্রজ মহাশয় মার্শেল সাহেবকে বলিয়া, তাঁহার বাল্যকালের প্রমবন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিযুক্ত করিয়া দেন। ইতিপূর্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, কলিকাতায় বাঙ্গালা পাঠশালায় মাসিক পনের টাকা বেতনের শিক্ষকতা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; তৎপরে বারাসতে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনের কর্ম করিতেন। ইহার কিছু দিন পরে মাদ্রাসা কলেজের চল্লিশ টাকা বেতনের একটি পণ্ডিতের পদ শৃত্য হইলে, অগ্রন্থ মহাশয়, সাহেবকে অহুরোধ করিয়া, তাঁহার সহাধ্যায়ী মুক্তারাম বিভাবাগীশকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া দেন।

এই সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাত্বর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলের পদ প্রাপ্ত হইয়া এদেশে আইসেন। উক্ত মহাত্মা এক সময় কলেজ পরিদর্শনজন্ত আগমন করিয়া, কথা-প্রসঙ্গে অবগত হইলেন যে, সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রগণ ইংরাজী অধ্যয়ন করে না; একারণ তাহারা ভাল কর্ম পায় না। প্রতি জেলায় যে একজন করিয়া জজ পণ্ডিত ছিল, তাহাও সম্প্রতি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তজ্জন্ত সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রসংখ্যা অতি অল্ল হইয়াছে! সাহেব, সংস্কৃত কলেজের বিভার্থিগণের উৎসাহ-বর্ধনার্থ বঙ্গদেশে একশত একটি বিভালয় স্থাপন করেন। গবর্ণমেন্ট, সকল বিভালয়ের পণ্ডিতের পরীক্ষার ভার, মার্শেল সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন। অগ্রজ মহাশয় উক্ত সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন; সাহেব বাঙ্গালা ভাষা ভাল জানিতেন না, তজ্জন্ত দাদাই উহাঁদের পরীক্ষা করিয়া, পণ্ডিতের পদে নিমুক্ত করিয়া দিতেন। তৎকালে অন্ত কোন বাঙ্গালা পৃস্তক ছিল না। পুরুষ-পরীক্ষা, জ্ঞান-প্রদীপ,

হিতোপদেশের বাঙ্গালা, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি পৃস্তকের পরীক্ষা হইত। লীলাবতীর অঙ্ক ও ভূগোল পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইবে, সেই সকল পণ্ডিতকেই নিযুক্ত করা আবশ্যক; একারণ, তিনি তৎকালে ভাল ভাল পণ্ডিত নির্বাচন করিয়া দিতেন। তজ্জ্ঞ কত পণ্ডিত যে বাসায় আসিতেন, তাহা বলা বাহল্য। সংস্কৃত-কলেজে অনেক মহামান্ত পণ্ডিত থাকাতেও, সাহেব তাঁহাকে যে পরীক্ষক নির্বাচন করিয়াছিলেন, ইহাতে সাধারণ লোকে সাহেবের যথেষ্ঠ প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে মনে মনে ইবা করিয়া বলিতেন যে, আমরা বিভ্যমান থাকিতে, সাহেব, ইবাকে বহুসংখ্যক পণ্ডিতের পরীক্ষক নিযুক্ত করিলেন। অগ্রজ মহাশয় নিরপেক্ষভাবে লোক-নির্বাচন করায়, তাঁহার বিশিষ্টরূপ স্বখ্যাতি হইয়াছিল। অভাপি হার্ডিঞ্জ বাহাছরের কীর্তিস্তস্তব্ধরূপ বাঙ্গালা স্কুল, কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

সংস্কৃত-কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়, তাঁহার পুত্র গোবিন্দচক্র শিরোমণি অপেকা অগ্রজ মহাশয়কে ভাল বাসিতেন। যখন যাহা আবশুক হইত, তিনি তাহা দাদাকেই বলিতেন। দাদা শ্রবণমাত্রেই তাঁহার আজ্ঞাত্মবর্তী হইয়া, সে কার্য সম্পন্ন করিতেন। অমুমান ইং ১৮৪৩ দালে জ্যৈষ্ঠমাদের শেষে, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশন্ধ বিষম বিস্ফচিকারোগাক্রাপ্ত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার শৌচ-প্রস্রাব বন্ধ হইয়া অত্যন্ত যাতনা হইতে লাগিল। অগত্যা তাঁহার প্রিয়ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। দাদা, শ্রবণমাত্রই অত্যম্ভ বিষণ্ণবদনে দ্রুতবেগে তৎকালীয় বিখ্যাত ডাক্তার বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র ও তালতলানিবাসী ডাক্তার বাবু ত্র্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের বাটী যাইয়া, ভাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া, তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাটীতে গমন করিলেন। তিন দিবস অনুমুক্মা ও অনুমুম্না হইয়া, তিনি পীড়িত পণ্ডিতের চিকিৎসা করাইলেন। তাহাতে তর্কবাগীশ প্রথমতঃ আরোগ্যলাভ করেন, কিন্তু পরে হঠাৎ এক দিবদ তাঁহার প্রাণত্যাগ হয়। কয়েক দিবদ অগ্রজ মহাশয় স্বহস্তে তাঁহার মলমুত্রাদি পরিষার করেন। চিকিৎসকগণ কয়েক দিবসের ভিজিটের টাকা পর্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। উক্ত কয়েক দিবদের ঔষধের মূল্যও অগ্রন্ধ মহাশয় স্বয়ং প্রদান করিয়াছিলেন। বাল্যকালের শিক্ষকের প্রতি তাঁহার এরপ শ্রন্ধা ও জজি দেখিয়া, সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সকলে একবাক্যে বলিলেন যে, "তর্কবাগীশের পূত্র ও কন্থা এ সময়ে নিকটে উপস্থিত নাই; অনেক ছাত্র বিভ্যমান রহিয়াছে বটে, কিন্তু কেহই ঈশ্বরের মত ভজিপুর্বক স্বস্তুত্র বিভাগ পরিষ্কার করিতে পারে নাই।" অতঃপর অপর যে কোন আলীয় বন্ধুর পীড়া হইত, তিনি বিনা ডিজিটে ডাক্তার পাইবার জন্ম অগ্রন্থকে জানাইতেন। তিনিও কি আলীয় কি অনালীয় কাহারও পীড়ার সংবাদ পাইলে, ডাক্তার দ্বর্গাচরণ বাবুকে লইয়া, সেই রোগীর ভবনে যাইতেন। যে রোগীর কোন অভিভাবক নাই জানিতে পারিতেন, তাহার বাটীতে যাইয়া সকল অভাব পূরণ করিতেন। তিনি তৎকালে বাসান্থিত আতা এবং অন্থান্থ আলীয়দিগকে ঐ সকল রোগীর শুশ্রনার জন্ম পাঠাইতেন; একারণ, অনেকেই বলিত, ঈশ্বরের মত দ্যালু ও প্র্যশীল লোক সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

ইহার কিছু দিন পরে, দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নারিকেলডাঙ্গান্থ ভবনে, তাঁহার ভাগিনেয় ঈশানচন্দ্র ভটাচার্যের ওলাউঠা হয়। তর্কপঞ্চানন মহাশয়, ভয়ে ভাগিনেয়কে বাটার বাহিরে সামান্ত একস্থানে রাখিয়াছিলেন, চিকিৎসা করান হয় নাই, মৃত্যুর আশক্ষায় শয়য় পর্যন্ত দেন নাই; রোগীকে দরমার উপর শয়ান রাখা হইয়াছিল। অগ্রজ্জ মহাশয়, এই সংবাদ পাইয়া, ডাক্তার বাবু ছ্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমভিব্যাহারে লইয়া, নারিকেলডাঙ্গায় তর্কপঞ্চাননের ভবনে উপস্থিত হইয়া, চিকিৎসা করাইতে প্রবৃত্ত হন। ঐ রাত্রিতেই মধ্যম সহোদর দীনবন্ধ ভায়রয়রেক বছবাজারে পাঠাইয়া, বালিশ, তোষক, মাছর প্রভৃতি আনাইয়াছিলেন। নিশীধসময়ে মৃটে না পাওয়ায়, মধ্যমাগ্রজ্জ দীনবন্ধ ভায়রম্ব স্বয়ং প্রোমীকে ভাল শয়্যায় শয়ন করান হইল, এবং রোগীর গাত্রের মলমুত্র অগ্রজ্জ মহাশয় সহত্তে পরিজার করিয়া দিলেন। তৎপরে রোগী সম্পূর্ণক্ষপ আরোগ্য লাভ করিলে, তিনি বাসায় গমন করিলেন। তর্কপঞ্চাননের ভাগিনেয়

বিষম বিস্ফেকা-রোগাক্রান্ত হইলেন; কিন্তু তর্কপঞ্চানন, তাঁহার শিশুসন্তানদিগকে ভয়ে রোগীর ত্রিসীমায় আগমন করিতে দেন নাই। অগ্রজ মহাশয়,
বছৰাজার হইতে ডাব্রুনার, ঔষধ ও শ্যা-সহিত তথায় ঘাইয়া, চিকিৎসা
করাইলেন। তদর্শনে অনেকেই আক্র্যান্বিত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে সংস্কৃত-কলেজের তৎকালীন সর্বপ্রধান ছাত্র প্রিয়নাথ ভট্টাচার্যের
মধ্যম ও কনিষ্ঠ সহোদর বিস্ফিকারোগগ্রন্ত হন। অগ্রজ মহাশয়, এই
সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র ছ্র্গাচরণবাব্ প্রভৃতি ডাব্রুনাগনকে লইয়া চিকিৎসা
করান। স্ক্রিকিৎসায় প্রিয়নাথের মধ্যম সহোদর দীনবদ্ধ আরোগ্যলাভ
করেন, কিন্তু ছ্র্ভাগ্যপ্রযুক্ত তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ ভাতা মৃত্যুমুখে নিপ্তিত হয়।

ঐ সময় বহুবাজারস্থ বাসাবাটীর পার্শ্বে মোক্তার বৈছ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের এক ভূত্যের ওলাউঠা হয়। মোক্তারবাব্, চাকরের হাত ধরিয়া উপর হুইতে নামাইয়া পথে শোয়াইয়া রাখেন। অগ্রজ, তাহাকে ভূমিতে পতিত দেখিয়া, অনেক ভূঃখ-প্রকাশ-পূর্বক নিজ বাসায় লইয়া গিয়া, আপন শয্যায়. শয়ন করাইলেন, এবং অবিলম্বে ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। পাঁচ সাত দিন চিকিৎসা ও শুক্রনায়, রোগী সম্পূর্ণক্রপ আরোগ্য লাভ করিল।

ঐ সময় অগ্রন্ধ মহাশয়, অনেক অনাথ ও পীড়িত লোকের চিকিৎসাদি-কার্যে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। অগ্রন্ধের এরূপ দয়া দেখিয়া সকলেই বলিত, ইনি মাহ্ম নহেন, সাক্ষাৎ দেবতা। এইরূপ কত রোগীর প্রতি যে অগ্রন্ধ দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিস্তৃতিভয়ে তাহা লিখিতে ক্ষাম্ভ রহিলাম।

এই সময় সংস্কৃত-কলেজের ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণ মাসিক নক্ষই টাকা ও তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কর্ম করিতেন। ইহাঁদের উভয়ের মৃত্যু হইলে, এছ্কেশন কোন্সেলের সেক্রেটারি ডাক্তার ময়েট্ সাহেব, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবের নিকট যাইয়া বলেন যে, উক্ত কার্য নির্বাহের জক্ত উপযুক্ত ছইজন পণ্ডিত মনোনীত করিয়া দেন। তাহাতে মার্শেল সাহেব অগ্রজকে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর কর্মে নিযুক্ত ছইবার এবং

খিতীয় শ্রেণীর নিমিন্ত একটি লোক মনোনীত করিয়া দিবার জন্ম আদেশ করেন।

ইহা শ্রবণ করিয়া অগ্রন্ধ উত্তর করিলেন, "মহাশয়। আমি টাকার প্রত্যাশা করি না, আপনার অম্বগ্রহ থাকিলেই আমি ক্বতার্থ হইব। আর আপনার নিকট থাকিলে, আমি অনেক নৃতন নৃতন উপদেশ পাইব। আমি ছইটি উপযুক্ত শিক্ষক মনোনীত করিয়া আপনাকে দিব।" এই কথা विनिश्न जातानाथ जर्कवारुम्भजित नाम वाक कतिरामन। मारहव विमारमन. "তারানাথ এখন কোথায় অবস্থিতি করেন ?" অগ্রন্ধ বলিলেন যে, "তিনি পূর্বে সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করিয়া, সর্বোৎকৃষ্ট প্রশংসাপত্র পাইয়া, কয়েক বংসর কাশীধামে অবস্থানপূর্বক, পাণিনি ব্যাকরণ ও বেদাস্ত প্রভৃতি অধ্যয়ন সম্প্রতি অম্বিকাকাল্নায় চতুম্পাসী স্থাপন করিয়া, বহুসংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষা দিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া, সাহেব বলেন, "তাঁছার চাকরি করিতে ইচ্ছা আছে কি না, অথে জানা আবশ্যক।'' ঐ দিবস অগ্রজ বাসায় আসিয়া, মাতৃষ্পার পুত্র সর্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমভি-ব্যাহারে লইয়া হাটখোলার ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া পদত্রজে কাল্না অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরদিন বৈকালে তথায় উপস্থিত হইলে, বাচম্পতি ও তাঁহার পিতা অকুমাৎ অগ্রজকে অবলোকন করিয়া বিময়াপন হইলেন। অনন্তর বাচম্পতি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্নপ বেশে পদত্রজে এত পথ আসিবার কারণ কি ?'' অগ্রজ বলিলেন, "আপনি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া যে প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন, তাহা আমায় প্রদান করুন। আমি আপনার गार्हि कित्क हे एक हि जियम कल्ल जब अध्यक मार्लन मार्ट्स एक पहिन । তিনি আপনাকে মাসিক নকাই টাকা বেতনে সংস্কৃত-কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকতাকার্যের জন্ম গবর্ণমেণ্টে লিখিবেন।" ইহা শুনিয়া বাচম্পতি মহাশয় ও তাঁহার পিতা পরম আহলাদিত হইলেন, এবং প্রশংসা-পত্রগুলি অগ্রজের হল্তে সমর্পণ করিলেন। প্রায় ত্রিশ ক্রোশ পথ পদত্রজে গমন করিয়া, সর্বেশ্বরের চরণম্বয় স্ফীত ও তাহাতে বেদনা হইয়াছিল; थाठः शत बात हिन्द शातित्वन ना वित्तहनात्र, तोकात्ताहर किनवाला যাত্রা করিলেন। পর দিবস কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া, সমস্ত বিবরণ বলিয়া, বাচম্পতির সার্টিফিকেট ও আবেদনপত্র সাহেবকে প্রদান করিলেন।

মার্লেল সাহেব রিপোর্ট করিলে পর, গরর্ণমেণ্ট, বাচম্পতি মহাশয়কে नसरे ठोको दिज्ञात शाम नियुक्त कितानन, अदः विजीय त्यानीत न्याकतानत পণ্ডিতের পদ ও পৃস্তকাধ্যক্ষের কর্ম থালি হওয়াতে, দেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয়, মফ:স্বলের চতুপাঠীর পণ্ডিতগণকে ঐ কর্ম দিতে ইচ্ছা कतियाहिलन ; किन्न भरप्रे गारश्वरक जिल्लामा कतारा, भार्यन मारहन তাঁহার পণ্ডিত ঈশব্রচন্দ্রের পরামর্শাস্থ্যারে ময়েটু সাহেবকে বলিলেন, "মফঃসলস্থ টোলের পণ্ডিতের দারা কলেজের ছাত্রদিগের অধ্যাপনাকার্য উত্তমরূপে নির্বাহ হইবে না। অতএব কলেজেরই পরীক্ষোত্তীর্ণ পূর্বতন ছাত্রদিগকে ঐ কর্ম দিলে, অধ্যাপনা-কার্য ভালরূপে সম্পন্ন ছইবে।" তদমুসারে সেক্রেটারী মহাশয়, ঐ ছুই কর্মে লোক নিযুক্ত করিবার জন্ম, ব্যাকরণ-বিষয়ে নৃতন পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। মফঃস্বলের পণ্ডিত প্রাণকৃষ্ণ বিভাসাগর প্রভৃতি এবং সংস্কৃত-কলেজের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র পরীক্ষা প্রদান করিলেন। পরীক্ষায় দারকানাথ বিভাভূষণ প্রথম ও গিরিশচন্দ্র বিভারত্ব দ্বিতীয় হইলেন। তদমুসারে বিভাভূষণকে পঞ্চাশ টাকা ও বিভারত্বকে ত্রিশ টাকা বেতনে, উক্ত ছই পদে নিযুক্ত করা হইল। গিরিশচন্দ্র বিভারত্ব সংস্কৃত-কলেজে ফাস্টগ্রেডের সিনিয়ার এসকলাশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অতি উপযুক্ত লোক ছিলেন। সাহিত্য ও অলঙ্কার-শান্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তর্কবাচম্পতি মহাশয়, সংস্কৃত-ভাষায় অধিতীয় লোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সভায় বিচার করিবার ইহার বিশিষ্টক্ষপ ক্ষমতা ছিল। একারণ, বাচম্পতি মহাশম वाक्रामात्मत्म वित्मव शां जि ७ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাচম্পতি, বিভাভূষণ ও বিভারত্ব এই তিনজন উপযুক্ত লোক সংস্কৃত-কলেজে नियुक श्रेटानन। नाना, मःऋज-कलात्क अक्षायन कवियाहित्ननः, এकातन কৌশল ও অমুরোধ করিয়া, তিন জন উপযুক্ত লোককে কলেজে প্রবিষ্ট कदाहेश निशा, शदम व्यास्नानिष्ठ इहेशाहित्नन। मार्त्यन नारहत, मानिक নকাই টাকা বেতনের উক্ত পদ অগ্রজকে দিবার মানস করিয়াছিলেন; কিন্ত

তিনি তাহাতে স্বীকার না পাইয়া, বাচম্পতি মহাশবের দেশে গিয়া, তাঁহাকে অমুরোধ করিয়া আনাইয়া, কর্মে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন, ইহাতে বিষয়ী লোক-মাত্রেই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। একারণ, বাচম্পতি মহাশব্দের সহিত অগ্রন্থের অত্যন্ত সন্তাব ছিল।

১৮৪২ খৃন্টাব্দে রবার্ট কন্ট্ নামক একজন সম্ভ্রাস্ত-বংশোদ্ভব সিবিলিয়ান, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। অগ্রজ মহাশয় সেই সময়ে ঐ কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ হইলে, তিনি মধ্যে মধ্যে কলেজে আসিয়া, অগ্রজের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। তিনি বিলক্ষণ বৃদ্ধিমান্ ও বিশ্বান্ ছিলেন। অগ্রজের সহিত আলাপ করিয়া, তিনি সাতিশয় স্থনী হইতেন। একদিন তিনি আগ্রহ-সহকারে সবিশেষ অমুরোধ করিয়া অগ্রজকে বলিলেন, "য়দি তুমি, আমার বিষয়ে সংস্কৃত-ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া দাও, তাহা হইলে আমি অত্যক্ত আফ্লাদিত হইব।" তাঁহার অমুরোধের বশবর্তী হইয়া, ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া, নিয়লিখিত শ্লোকয়য় তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। সাহেব, শ্লোক লইয়া প্রতিমনে প্রস্থান করিলেন। গ্লোকয়য় এই—

শ্রীমান্ রবর্ট কন্টো২ছ বিছালয়মুপাগতঃ।
সৌজন্তপূর্ণেরালাপৈনিতরাং মামতোলয়ৎ॥ >॥
স হি সদ্গুণসম্পন্ন: সদাচাররতঃ সদা।
প্রসন্নবদুনো নিত্যং জীবত্বনশতং স্থা।। ২॥

 প্রস্কার-প্রাপ্তির পরীক্ষায়, অগ্রন্ধ মহাশয় প্রথম বৎসর এই প্রশ্ন দেন যে, বিভা, বৃদ্ধি, স্থালতা এই তিনের গুণবর্ণনা করিয়া এই গুণত্ররের মধ্যে কোন্টি প্রধান, তাহা সংস্কৃত-গভে লিখ। তৎকালে ঐ পরীক্ষা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সমাধা হইত। সংস্কৃত-কলেজে সিনিয়র ছাত্রবর্গের মধ্যে নীলমাধব ভট্টাচার্য সর্বাপেক্ষা উত্তম রচনা করিয়াছিলেন; স্থতরাং তিনিই ঐ কস্ট্ সাহেবের ৫০ টাকা প্রস্কার প্রাপ্ত হন। দিতীয় বৎসরে সংস্কৃত পভ লিখিবার প্রশ্ন হয়; তাহাতে দীনবন্ধু ভায়রত্ম ও শ্রীশচন্দ্র বিভারত্ম এই ছইজন সর্বাপেক্ষা উৎকৃত্ত হন। শ্রীশের ব্যাকরণ ভূল হয়য়াছিল, কিন্তু দীনবন্ধুর ব্যাকরণ ভূল হয় নাই। দীনবন্ধু সহোদর, এজভ লোকে যদি ছ্র্নাম করে, এই আশক্ষায় শ্রীশকেই ঐ পারিতোষিক প্রদান করিতে বাধ্য হন।

এই সময়ে, রবার্ট কস্ট্ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া পঞ্জাবপ্রদেশে নিযুক্ত হন, এবং অনেক দিন কর্ম করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। প্রস্থানের পূর্বে একদিন অগ্রন্থের সহিত দেখা করিয়া, তিনি বলিলেন, "আমি স্বদেশে যাইতেছি, আর ভারতবর্ষে আসিব না, তোমার সহিত আমার শেষ দেখা।" কিয়ংকণ কথোপকগনের পর তিনি বলিলেন, "যদি পূর্বের মত তোমার কবিতা-রচনার অভ্যাস থাকে, তাহা হইলে কল্য আমার বিষয়ে কিছু শ্লোক রচনা করিয়া পাঠাইলে, পরম আফ্লাদিত হইব।" তদম্সারে অগ্রন্থ মহাশয় নিয়লিখিত কয়েকটি কবিতা লিখিয়া, তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

"দোনৈবিনাকতঃ সর্বৈঃ সবৈরাসেবিতো গুলৈ:।
কৃতী স্বাস্থ বিভাস্থ জীয়াৎ কন্টো নহামতিঃ॥ ১॥
দয়াদাক্ষিণ্যমাধ্র্যগান্তীর্গপ্রম্থা গুণাঃ।
নয়বন্ধ রতে নুনং রমস্তেহমিন্ নিরন্তরম্॥ ২॥
সদা সদালাপরতেনিত্যং সংপথবাতিনঃ।
স্বলোকপ্রিয়ন্তান্ত সম্পদস্ত সদা স্থিরা॥ ৩॥
অক্ত প্রশান্তচিন্তন্ত স্বব্র স্মদ্ধিনঃ।
স্বধ্র্পবীণক্ত কীতিরায়ুক্ত ব্র্তাম॥ ৪॥

বিত্যাবিবেকবিনয়াদিগুণৈরুদাবৈ:নিঃশেষলোকপরিতোষকরশ্চিরায়।
দূরং নিরম্ভবলত্ব্বচনাবকাশঃ
শ্রীমানু সদা বিজয়তাং স্থ রবর্ট কন্টঃ॥ ৫॥"

পূর্বপ্রদর্শিতরূপে সংস্কৃত-রচনা-বিষয়ে সাহস ও উৎসাহ জনিলে, অগ্রজ মহাশয় সময়ে সময়ে সতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কোন কোন বিষয়ে শ্লোক রচনা করিয়োছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটি নিমে প্রকাশ করা গেল।

"প্রায়ঃ সহায়যোগাৎ সম্পদমধিকতু মীশতে সর্বে। জলদা: প্রারুড়পায়ে পরিহীয়ন্তে শ্রিয়া নিতরাম্॥ ১॥ কিং নিমগা জলদমগুলবজিতেন তোমেন বৃদ্ধিমুপগন্তমধীশতে তাম। ন স্থাদজন্রগলিতং যদি পাস্থ্যনাং माहायकाय किल निर्मलयक्ष्यर्वम ॥ २ ॥ কান্তাভিসাররসলোলুপমানসানাম্ আতঙ্ককম্পিতদৃশামভিদারিকাণাম্। যদবিমুকুদ্ ছরিতমজিতবানজ্ঞং কেনাধুনা ঘন তরিয়াসি তন্ন বিদ্যঃ॥৩॥ ক্ষীণং প্রিয়াবিরহকাতরমানসং মাং त्न निर्मेशः व्यथ्य वाजिन नाश्चरविन्त । ক্ষীণো ভবিয়াসি হি কালবশং গতঃ সন আন্তে তবাপি নিয়তস্তডিতা বিয়োগ:॥ ৪॥ সর্বত্র সন্নমৃতদন্তটিনীশরীর-সংবর্ধকস্তমূর্তাং শমিতোপতাপঃ। যচ্চাতকেষু করুণাবিমুখোহসি নিত্যং নায়ং মতো জলদ কিং বত পক্ষপাতঃ॥ ৫॥…

বিভাসাগর মহাশয়, জন মিয়র নামক এক সিবিলিয়ানের প্রস্তাব-অহসারে পুরাণ, স্থাসিদ্ধান্ত ও ইয়ুরোপীয় মতাস্থায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ক

কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়া, এক শত টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই কবিতাগুলি মূদ্রিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতহ্যতীত তিনি বাল্যকালে দংস্কৃত গল্প-পত্নে দেশ-ভ্রমণ, সম্ভোষ, ক্রোধ প্রভৃতি নানাবিষয় রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল কাগজ আমার নিকট ছিল। আমি যৎকালে বালক বালিকা-বিভালয় বসাইবার জন্ত দেশে গিয়া তাঁহার আদেশাস্থ্যারে কার্য করি, তৎকালে ঐ সকল কাগৰ্জপত্র মধ্যমাগ্রজের নিকট রাখি, তিনি উহা যত্নাথ মুখে-পাধ্যায় ভগিনীপতিকে দেন। যছনাথ তৎকালে সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করিতেন: ঐ সকল লেখা দেখিয়া, তংকালের সংস্কৃত-কলেজের অনেক ছাত্র সংস্কৃত-রচনা শিথিয়াছিলেন। দীনবন্ধু ও যত্ননাথ কালকবলে নিপ্তিত হইয়াছেন, তজ্জন্ম উক্ত রচনার কাগজ সকল পাওয়া যায় নাই। যাহা উপস্থিত ছিল, তাহাই ১২৯৬ সালে ১লা অগ্রহায়ণ প্রকাশ করিয়াছেন। (कार्षे উই नियम करनाइ कर्म कतिवाद ममस्य मी हैनकाद, करें , ह्यान म्यान, সিসিল বীডন, গ্লে, গ্রাণ্ড, হেলিডে, লর্ড ব্রাউন, ইডেন প্রভৃতি বছসংখ্যক সম্ভান্ত সিবিলিয়ানের সহিত অগ্রজের বিশেবরূপে ঘনিষ্ঠতা ও আগ্রীয়তা ছিল। সিবিলিয়ানগণ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। কোন কোন সম্ভ্রান্ত সিবিলিয়ানকে পরীক্ষায় পাশ না হইলে, দেশে ফিরিয়া যাইতে হইত। একারণ, মার্শেল সাহেব দয়া করিয়া ঐ সকল সিবিলিয়ানদের পরীক্ষার কাগজে নম্বর বাডাইয়া দিতে বলিতেন। অধ্যক্ষেরও কথা না ভ্রিয়া অগ্রন্ধ স্থায়াসুসারে কার্য করিতেন। উপরোধ করিলে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিতেন, "অন্তায় দেখিলে কার্য পরিত্যাগ করিব।" একারণ, সিবিলিয়ান ছাত্রগণ ও অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব, তাঁহাকে আম্বরিক ভক্তি ও শ্রহ্মা করিতেন। ঐ বংসর গ্রন্মেণ্ট, সংস্কৃত-কলেজের দ্বিতীয় এসকলাশিপের পরীক্ষাগ্রহণের ভার, মার্শেল সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন। অগ্রজ মহাশয়, উক্ত সাহেবের জুনিয়ার ও সিনিয়ার উভয় ডিপার্টমেন্টের প্রশ্ন প্রস্তুত ও মৃদ্রিড করিয়া দেন। পরীক্ষাস্থলে প্রশ্ন দেবিয়া, কলেজের শিক্ষক মহাশয়গণ অগ্রজের পাণ্ডিত্য ও কৌশলের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বংসর মধ্যম সহোদর, সংস্কৃত-কলেজের পরীক্ষায় সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের

সর্বপ্রধান হইলেন। মধ্যম নীনবন্ধু, অগ্রজ মহাশয়ের তুল্য বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ইতিপূর্বে বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ হইয়াছে, তিনি অগ্রজ মহাশবের নিকট ছয় মাসের মধ্যে ব্যাকরণ শেষ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি রখুবংশ, কুমারসম্ভব, মাঘ, ভারবি, মেঘদ্ত, শকুস্তলা, উত্তর-চরিত প্রভৃতি সাহিত্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অলম্বার, সাহিত্যদর্শণ, কাব্য-প্রকাশ অধ্যয়ন করেন; তৎপরে প্রাচীন স্থৃতি, মহু, মিতাক্ষরা অধ্যয়ন করিয়া, সংস্কৃত-কলেজের সিনিয়ার ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রগণের সহিত পরীক্ষা দিয়া, দেকেও গ্রেডের এস্কলাশিপ প্রাপ্ত হন। তৎপরে রাজকৃষ্ণবাবু পরীক্ষায় উন্তীর্ণ হইয়া, দ্বই বৎসর কুড়ি টাকা করিয়া ফার্ন্ট গ্রেডের এস্কলাশিপ প্রাপ্ত হন। আউট ফ ডেন্ট অর্থাৎ বাহিরের কোন বিভার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, এসকলাশিপ পাইবারও নিয়ম ছিল; তদমুসারে রাজক্ষ্ণবাবু পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লাভ করেন। ইনি অতিশয় ধীশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন এবং অনন্তকর্মা ও অনন্তমনা হইয়া নিরম্ভর অধ্যয়ন করিতেন। স্থতরাং রাজকৃষ্ণ-বাবু ছয় মাসে ব্যাকরণ ও ত্বই বৎসরে সাহিত্য, অলঙ্কার ও স্মৃতি অধ্যয়ন कतिया, পत्रीकाय উत्तीर्ग इहेया दृष्ठि প্রাপ্ত इहेया ছিলেন। এই সংবাদ-শ্রবণে সংস্কৃত-কলেজের শিক্ষকগণ ও অপরাপর সকলে বিস্মায়িত হন। ইহার কারণ এই যে, যিনি সাহিত্যের পণ্ডিত, তিনি মৃতি বা অলঙ্কার পডাইতে অক্ষম; যিনি যে বিষয়ের পণ্ডিত, তিনি তাহাই শিক্ষা দিতে পারিতেন, অপর বিষয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিলেন। অগ্রজ, সকল বিষয়েই শিক্ষা দিতে দক্ষ ছিলেন। অনেকে রাজকৃষ্ণবাবুকে দেখিবার জন্ম অগ্রজের বাসায় সমাগত হইতেন। তৎকালের কলেজের শিক্ষকগণ দাদার অলৌকিক-ক্ষমতাদর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সংস্কৃত-কলেজের নিয়ম ছিল যে, তিন বৎসর ব্যাকরণ অধ্যয়ন এবং তৎপরে ছই বৎসর সাহিত্য শিক্ষা করিতে হইত। অনন্তর এক বংসর অলম্বার-শ্রেণীতে শিক্ষা লাভ করিয়া ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, ছাত্রগণ দর্শন বা শ্বতির শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। পরে টেস্ট্ একজামিনে উত্তীর্ণ ছইলে পর, সিনিয়ার ডিপার্টমেণ্টে পরীক্ষা দিতে পাইত। এক্লপ স্থলে. অগ্রজ আড়াই বংসর শিক্ষা দিয়া, রাজকৃষ্ণবাবুকে সিনিয়রের পরীক্ষাপ্রদানে, ·চতুর্দিক হইতে ভাঁহাকে ধন্তবাদ দিতে লাগিল। কিরূপ প্রণালী অবলম্বনে শিকা দিয়াছিলেন, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার জন্ম অনেকে অগ্রন্ধ মহাশয়ের বাসায় সম্পস্থিত হইতেন।

কলিকাতা তালতলা-নিবাসী ডাব্রুলার বাবু ত্র্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অগ্রন্ধ মহাশয়ের পরমবন্ধ ছিলেন। পূর্বে তিনি হেয়ার সাহেবের স্থূলের শিক্ষকের পদ পরিত্যাগপূর্বক, মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিভা শিক্ষা করেন। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পার ও চিকিৎসা-বিভায় সম্পূর্ণরূপ পারদর্শী ছিলেন। উব্দ্রুল মহাশয় কিছুদিন তাঁহার নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। উব্দ্রুল চিকিৎসক কলিকাতায় স্থায়ী হইলে, আল্লীয়বর্ণের ও অস্থান্ত সাধারণ লোকের সবিশেষ উপকার হইবে, এই মানসে, তাঁহাকে কলিকাতায় স্থায়ী করিবার নিমিন্ত অগ্রক্ষের ঐকান্তিকী ইচ্ছা হইয়াছিল। ইত্যবসরে কোর্ট উইলিয়ম কলেজে অশীতিমুদ্রা বেতনের একটি হেড্ রাইটারের পদ শৃষ্ট ছইলে, উক্ত ডাক্রারবাবুকে ঐ পদে নিযুক্ত করাইবার জন্ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবকে অন্থরোধ করেন। সাহেব, তদীয় অন্থরোধের বশবর্তী হইয়া, ত্র্গাচরণবাবুকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া দেন।

সংস্কৃত-কলেজে আসিন্টান্ট সেক্রেটারি রামমাণিক্য বিভালন্ধার মহাশয় পরলোক-যাত্রা করিলে পর, শিক্ষাসমাজের সেক্রেটারি ডাক্ডার ময়েট্ সাহেব, ঐ পদে উপযুক্ত লোক অর্থাৎ ইংরাজী ও সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত করিবার মানসে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবের সমীপে সমুপন্থিত হইয়া বলিলেন, "একটি কার্যদক্ষ লোক নিযুক্ত না করিলে, সংস্কৃত-কলেজের বিশেষ উন্নতির আশা নাই। দেখুন, প্রাচীন রামচন্দ্র বিভাবাগীশ ঐ পদে কয়েক বৎসর ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অবি রামমাণিক্য বিভালন্ধার ঐ কার্য করিয়া আসিতেছিলেন। উল্লিখিত পণ্ডিতদ্বয় দারা কলেজের কোন উন্নতি হইতে দেখি নাই। এক্ষণে আপনার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগরকে ঐ পদে নিযুক্ত করা সর্বতোভাবে কর্ভব্য।" মার্শেল সাহেব, অগ্রজ মহাশয়কে সংস্কৃত-কলেজের ঐ পদে নিযুক্ত হইবার কথা ব্যক্ত করিলে পর, তিনি বলিলেন, "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে, আমারও ঐ পদগ্রহণে আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এক্ষণে মহাশয়ের নিকট হইতে কার্য পরিত্যাগ করিয়া আমার যাইতে ইচ্ছা নাই।" ইহা শুনিয়া সাহেব,

সংস্কৃত-কলেজে নিযুক্ত হইবার জন্ম আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করাতে বলিলেন, "মহাশয়! যদি আমার মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু স্তায়রত্বকে এই পদে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে সংস্কৃত-কলেজের এ পদে নিযুক্ত হইবার আমার কোন আপত্তি নাই। ইহার কারণ এই যে, তথায় যাইয়া আমি যেক্সপ বন্দোবন্ত করিব, তাহাতে যদি সেক্রেটারি বাবু রসময় দন্ত মহাশয়ের সহিত মনান্তর घटि, किश्व आभात बल्मावल वा कथा तका ना भाग, जाहा हरेल निक्त भन পরিত্যাগ করিব। সহসা কার্য পরিত্যাগ করিলে, অর্থাভাবে আমার পরিবারবর্গের বিশেষ কষ্ট হইবে; কিন্তু এখানে আপনার নিকট দীনবন্ধুর कर्म शांकिएन, अन्नकष्ठे ब्हेर्र ना। आत आमात मध्यम मरहानत नीनतकू অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন। অল্পবয়সেই সংস্কৃত-কলেজে উচ্চ-শ্রেণীর পরীক্ষার সর্বপ্রধান হইয়া, কয়েক বৎসর দর্বোৎকৃষ্ট এস্কলাশিপ পাইয়াছে।" সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে যেক্সপ ব্যাকরণ, সাহিত্য ও নাটকাদি পডাইয়া থাক, যদি দীনবন্ধু সেইরূপ পড়াইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এখানে তোমার পদে নিযুক্ত করিতে আমার কোন আপত্তি নাই, ফলতঃ আমাকে রীতিমত পড়াইতে পারিলেই আমি দমত আছি।" ইহা শ্রবণ कतिया जिनि जेखन करनन, "न्याकनन, कान्य, जनकान, त्वनाख ७ नर्नन-भाक এবং লীলাবতী ও বীজ্বগণিতে দীনবন্ধুর বিশিষ্টক্রপ ব্যুৎপত্তি ও অধিকার चारह, अधिक आज कि विनव, आमा अश्विका नीनवसू कान विरुद्ध नुगन নহে, বরং অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন।" ইহা শুনিয়া মার্শেল সাহেব গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট করিয়া, মধ্যম সহোদর মহাশয়কে অগ্রজ মহাশয়ের পদে নিযুক্ত করিলেন।

এই সময় তিনি ত্ব্ব ও তদারা যে সকল খাচন্দ্রর প্রস্তুত হয়, তৎসমস্ত ভোজন করিতেন না। ইহার কারণ এই যে, গাভীদোহনসময়ে বৎসকে আবদ্ধ রাখায়, সেই বৎস স্তম্য-পানার্থে ছটফট করে; কিন্তু মহন্য এমন নৃশংস ও স্বার্থপর যে, তাহার মাতৃত্ব্ব তাহাকে পান করিতে দেয় না; এইক্লপ গাভীর দোহন দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত মানসিক কট হইত; কখন কখন চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। প্রায় পাঁচ বৎসর কাল তিনি ত্ব্ব ও মৃতের স্বারা প্রস্তুত মিষ্টানাদি ভোজন করিতেন না, এবং তৎকালে মংশুও পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজন করিতেন। কিছুকাল এই নিয়মে দিনপাত করেন, পরে জননীদেবীর অমুরোধের বশবর্তী হইয়া, মংশু খাইতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু তদবধি ছগ্ধ অসন্থ হইল, অর্ধাৎ ছ্গ্ধ পান করিলে ভেদ ও বমি হইত।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মালে অগ্রজ মহাশয় মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে সংস্কৃত-কলেজের আসিস্টাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হইলেন। অনস্তর তিনি ব্যাকরণের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যয়নের নৃতন প্রণালী প্রচলিত করিলেন। তদম্সারে অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগর্কে শিক্ষা দিতে প্রবন্ত হন। বিভালয়ের কোন কোন শিক্ষক চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া নিদ্রা যাইতেন; ছাত্রগণের মধ্যে কেহ পাখা লইয়া অন্যাপককে বাতাস করিত। তিনি এই কুপ্রথা উঠাইয়া দিলেন। সাড়ে দশ্টার মধ্যেই অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে বিভালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে, এইব্লপ নিয়ম করিয়া দিলেন। অতঃপর সেক্রেটারির বিনা অমুমতিতে কি শিক্ষক কি ছাত্র কেছই ইচ্ছামত বিভালয় হইতে বাটী যাইতে পারিবেন না। ছাত্রগণ ইচ্ছামুসারে একবারেই मकरल क्लाम हरेए वाहित्व भानीत शृंदर याहेर भातित ना ; এक अक खन করিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাও কাঠের পাশ গ্রহণ করিয়া যাইতে হইবে। অধ্যাপক ও বিভার্থিগণ আবেদন ব্যতিরেকে অমুপস্থিত হইতে পারিবেন না। সাহিত্য-শ্রেণীতে যে সকল পুস্তক অধ্যয়ন করান হইত, তন্মধ্য হইতে অল্লীল কবিতা-সমূহ রহিত করিয়া, অধ্যাপককে অধ্যয়ন করাইতে হইত। কলেজ, জুনিয়র ও সিনিয়র এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। তন্মধ্যে সাহিত্য ও অলঙ্কারের শ্রেণী জুনিয়র, এবং দর্শন, বেদাস্ত ও স্মৃতির শ্রেণী সিনিয়র। জুনিয়ারের পরীক্ষায় ছাত্রবর্গকে পাঁচ দিন পাঁচ বিদয়ের পরীক্ষা দিতে হইত। ব্যাকরণের প্রশ্ন হইত; কিন্তু ছাত্রগণ নীরদ বলিয়া প্রায় ব্যাকরণ দেখিতে আলম্ম করিত; স্থতরাং ব্যাকরণে অনেক ছাত্র ফেল হইত। একারণ, অগ্রজ মহাশয় মাসে মাসে ব্যাকরণের পরীক্ষা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচম্পতি মহাশয়, যথানিয়মে উক্ত জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রগণকে উপদেশ দিতেন। সাহিত্য ও অলঙ্কারের অধ্যাপক, দিয়মাহুসারে বাঙ্গালা-ভাষা হইতে সংস্কৃত অমুবাদ, সংস্কৃত-ভাগা হইতে বাঙ্গালা অমুবাদ ও শ্লোকের টীকা করাইতেন। তৎকালে নিয়ম ছিল, অলম্বাদের শ্রেণী হইতে ছাত্রগণ লীলাবতী ও বীজগণিতের অন্ধ শিক্ষা করিবার জন্ত জ্যোতিষের শ্রেণীতে যাইত লা, এতিছিয়প্তে কর্তৃপক্ষের কোন বন্দোবন্ত ছিল না; স্বতরাং সাহিত্য-শ্রেণীর ছাত্রগণ অন্ধে প্রায় ফেল হইত। এজন্ত অগ্রন্ধ মহাশয়, যোগধ্যান শাস্ত্রীর শ্রেণীতে সাহিত্যশ্রেণীর ছাত্রগণের অন্ধ শিক্ষা করিবার জন্ত নৃত্ন ব্যবস্থা করিয়া দেন। ঐক্রপে দর্শন ও শ্বৃতির ছাত্রগণের, অলম্বার-শ্রেণীতে গিয়া নিয়মামুসারে অলম্বারগ্রন্থ শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। অলম্বারগ্রন্থ শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। অলম্বারগ্রন্থ শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। অলম্বারের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়, ছাত্রবর্গকে রীতিমত সংস্কৃত গত-পত্য-রচনা ও বাঙ্গালা রচনা শিক্ষা দিতেন। দর্শন ও শ্বৃতির শিক্ষক মহাশয়, প্রশ্নের উত্তর লিখিবার অমুশীলনে বিশিপ্তরূপ যত্নবান্ হইতেন। এক্নপ নিয়ম করিয়া দেওয়ায়, ছাত্রগণের লিখিবার অধিকার জন্মিল। অগ্রন্ধের অভিনব বন্দোবন্তে, শিক্ষক ও বিদ্বার্থিগণ পরম সম্বোধলাভ করিয়াছিলেন।

অগ্রজ মহাশয়, একসময় সংস্কৃত-কলেজের বিশেষ কার্যোপলক্ষে হিন্দু-কলেজের প্রিন্সিপাল কার্ সাহেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন। সাহেব, টেবিলের উপর চর্মপাছ্কাসহিত চরণয়য় উজোলন করিয়া, অগ্রজের সহিত কথোপকথন করেন। তাঁহার সেই অসৌজস্তে, অগ্রজ মনে মনে অসম্ভই হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার্ সাহেব, হিন্দু-কলেজের কোন কার্যাহরোধে, সংস্কৃত-কলেজে অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। কার্ সাহেব, ইতিপূর্বে যেরূপ শিপ্তাচার দেখাইয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, অ্লাপি তিনি তাহা বিশ্বত হন নাই। সাহেব দেখা করিতে আসিতেছেন শুনিয়া, অগ্রজ, চটী-চর্মপাছ্কাসহিত চরণয়্গল টেবিলের উপর রাখিয়া, সাহেবকে বিসবার জন্ত কোনরূপ সম্ভাষণ বা অভ্যর্থনা করিলেন না। সাহেব দেখায়মান হইয়া, তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে সাহেব লজ্জিত ও অবমানিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। তৎপরে শিক্ষাসমাজের সেক্রেটারি ময়েট সাহেবের নিকট রিপোর্ট করেন বে, হিন্দু-

কলেজের কোন কার্যাহরে। গংস্কৃত কলেজের আসিন্টান্ট লেক্রেটারির সমীপে গিয়াছিলাম। তিনি আমার প্রতি ষেরূপ অভদ্রতা করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিশেষরূপ অপমান হইয়াছে। অন্ত কোন ইউরোপীয়ান হইলে, এরূপ অপমান সন্থ করিতেন না। শিক্ষাসমান্ত, অগ্রজ মহাশয়ের কৈফিয়ৎ তলপ করেন। তিনিও তাহার উত্তর লেখেন যে, ইতিপূর্বে ঐ সাহেব আমার প্রতি ঐরূপ অসৌজন্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমাকে বসিতে না বলিয়া, টেবিলের উপর চর্মপাছ্কা সহিত চরণদ্বয় অর্পণ করিয়া, আমার সহিত কথাবার্তা কহিয়াছিলেন। তাহাতে শিক্ষা-সমাজের সেক্রেটারি পরম সন্তোদ লাভ করিয়া, হাস্তপূর্ণ-বদনে কহিলেন, বাঙ্গালার মধ্যে পণ্ডিত বিভাসাগরের মত তেজম্বী লোক আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই; এই কারণেই আমরা, সকল বাঙ্গালী অপেক্ষাপণ্ডিতকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকি। বাঙ্গালায় বিভাসাগরের সদৃশ আর দ্বিতীয় লোক নাই। ময়েট্ সাহেব যতদিন শিক্ষা-সমাজের অরক্ষ ছিলেন, ততদিন বিভাসাগরের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য করিতেন না।

ইং ১৮৪৬ সালে, পৃজ্যপাদ জন্মগোপাল তর্কালয়ার মহাশন্ত মানবলীলা সংবরণ করিলে, সংস্কৃত-কলেজের সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শৃশু হয়। সংস্কৃত-কলেজের সেক্টোরি বাবু রসমন্ত্র দস্ত মহাশন্ত্র, অগ্রজ্ব মহাশন্ত্রক পিদে নিযুক্ত করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। এই সময়ে অগ্রজ, সংস্কৃত-কলেজে আসিন্টান্ট সেক্টোরির পদে নিযুক্ত ছিলেন। কোনও বিশেষ কারণবশতঃ তিনি অধ্যাপকের পদগ্রহণে অসমত হইয়া, মদনমোহন তর্কালয়ারকে নিযুক্ত করিবার নিমিন্ত সবিশেষ অন্থরোধ করেন। তৎকালে মদনমোহন তর্কালয়ার মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কৃষ্ণনগর কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। অগ্রজের মত্নে মদনমোহন তর্কালয়ার উক্ত পদে নিযুক্ত হন। জয়গোপাল তর্কালয়ারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, সর্বানন্দ ভায়বানীশ সাহিত্য-শ্রেণীর প্রতিনিধিক্ষপে কার্য করিতেছিলেন। ভায়বানীশ মহাশের, পূর্বের ভায় প্রত্যহ বিভালয়ে উপস্থিত হইয়া চেয়ারে বসিয়া নিদ্রা বাইতেন, অনবর্ত নস্ক লইতেন, তথাপি নিদ্রা উহাকে পরিত্যাগ করিত না। এই

কারণে ছাত্রেরা এই কবিতাটি পাঠ করিতেন—"সর্বানন্দ্রভায়বাগীশো ভায়া নিত্যং নিক্রাং যাতি কলেজমধ্যে। ধীরো নামা ধ্যাপনা নান্তি তম্ত চত্বারিংশন্মদ্রিকাণাং গতেহপি।" তিনি ছাত্রগণকে পড়াইবার সময় কেবল মল্লিনাথের টীকাগুলি আরম্ভি করিয়া দিতেন। কবিতার ভাব, অর্থ, কি অহম বলিমা দিতেন না; তজ্জ্ঞ ছাত্রগণের মনস্তৃষ্টি হইত না। তিনি শিক্ষক থাকিলে, আগামী বর্ষে বাংসরিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হইবার আশা নাই, এই বিবেচনায় সাহিত্যশ্রেণীর ছাত্রগণ আসিস্টাণ্ট সেক্রেটারিকে সমস্ত বিবরণ অবগত করাইয়াছিল এবং শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ময়েটু সাহেবের নিকট এই चारतन कतिशाहिन रा, इताश छे भयुक निक्षक निशुक्त ना इहेरन, चामारन्त পাঠের অনেক ক্ষতি হইতেছে। তৎকালে অনেকের আস্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, সর্বানন্দ বছকাল হইতে কলেজের সকল শ্রেণীতে প্রতিনিধির কার্য করিয়া থাকেন, অতএব উপস্থিত সাহিত্যশ্রেণীর কার্যটি ইঁহারই হওয়া উচিত। সেই সময়ে অনেকে বলিয়াছিলেন, "বিভাসাগর মহাশয়, বৃদ্ধ ব্রান্ধণকে তাড়াইয়া আপনার বন্ধু মদনকে আনাইবার জন্ম ছাত্রগণকে খেপাইয়াছে।" অনস্তর, বিভাসাগরের কৌশলে মদনমোহন তর্কালম্বার ঐ পদে নিযুক্ত হইবার আদেশ পাইয়াছে ওনিয়া, ভারবাগীশ মহাশয় প্রস্থান করেন। কৃষ্ণনগরের কার্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে মদনমোহন তর্কালম্বারের বিলম্ব হওয়ায়, অগ্রজ মহাশয় কয়েকদিন সাহিত্যশ্রেণীতে কিরাতার্জ্নীয় অর্থাৎ ভারবি পড়াইতে প্রবন্ত হইলেন। ছাত্রগণ তাঁহার অধ্যাপনার পাণ্ডিত্য-দর্শনে প্রমাহলাদিত হইয়াছিল। তদনস্তর মদনমোহন তর্কালস্কার কলিকাতায় আগমনপূর্বক কয়েকদিবস বিভাসাগরের বাসায় অবস্থিতি করিয়া, তাঁহার নিকট ভারবির যে যে অংশ ছাত্রগণকে পড়াইতে হুইবে, সেই সেই স্থলের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতেন। ক্রমশঃ অধ্যাপনাকার্য করিয়া, তর্কালঙ্কার সাহিত্য-শাস্ত্রে অসাধারণ লোক হইয়া উঠিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অগ্রজের বাল্যবন্ধু ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। এই কারণেই যে উঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এক্লপ নহে; সহাধ্যায়নকালে উক্ত মদনমোহন তৰ্কালন্ধারকে কাব্যশাস্ত্রে বিশেষক্রপ ব্যুৎপন্ন জানিতেন বলিয়াই, উঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার জন্ম প্রয়াস পাইরাছিলেন। অগ্রন্ধের আন্তরিক আগ্রহাতিশয় না থাকিলে, ঐক্পণ উপযুক্ত তর্কালক্কার মহাশয় উক্ত পদে নিযুক্ত হইতেন না।

তৎকালে ভাল বাঙ্গালা পুত্তক ছিল না। জ্ঞানপ্রদীপ, প্রবোধচন্দ্রোদয়, পুরুষপরীকা ও হিতোপদেশের বাঙ্গালা প্রভৃতি যে তিন চারি খানি মাত্র বাঙ্গালা পুস্তক ছিল, তৎপাঠে কোনও ফলোদয় হইত না। সিবিলিয়ানদের অধ্যয়নের অত্যন্ত গোলযোগ হইত। একারণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের च्यशुक्त भार्त्न नारहर भरहानग्न, च्यांक भहानग्रहक এकनिन वर्तन रा. "ঈশ্বরচন্দ্র। তুমি কতকগুলি ভাল বাঙ্গালা পুস্তক ভাষাস্তর হইতে অমুবাদ বা নৃতন রচনা করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত কর, নচেৎ এখানকার ছাত্রগণের বাঙ্গালা-শিক্ষার অত্যন্ত অন্ধবিধা দেখিতেছি।" সাহেবের অমুরোধ শ্রবণে चा विलान, "महानम् । चामि कि निरित, चार्तन कक्रन।" नार्हत বলিলেন, "তুমি ত হিন্দী বেতালপঞ্চবিংশতি রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছ। ঐ পুত্তক অবলম্বন করিয়া, হিন্দীভাষা হইতে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অমুবাদ কর। আর সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনাধিরোহণ হইতে, ইংরাজদের বাঙ্গালা অধিকার পর্যন্ত মার্শমান সাহেবের রচিত ইংরাজি পুস্তক অবলম্বন করিয়া সরল বাঙ্গালা-ভাষায় অমুবাদ কর। বেতালপঞ্চবিংশতির বাঙ্গালা ছাপাইতে যেমন অধিক ব্যয় হইবে, তেমন গ্রব্মেণ্ট এখানকার লাইব্রেরীর জন্ম একশত পুস্তক তিন শত টাকা মূল্যে গ্রহণ করিবেন। তাহাতে তোমার ছাপানর ব্যয় নির্বাহ হইবে। অবশিষ্ট পুস্তক বিক্রন্ন করিয়া তুমি যথেষ্ট লাভ করিতে পারিবে। প্রথমত: মার্শেল দাহেবের উত্তেজনায় উৎসাহান্বিত হইমা, তিনি হিন্দী বেতালের অহবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যে লেখা শেষ হইলে, ঐ পুস্তক লালবাজারস্থ রোজারীয় কোম্পানীর মুদ্রাগন্তে মুদ্রিত হইয়াছিল।

তিনি আসিকাণ্ট সেক্রেটারির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সংস্কৃত-কলেজের বন্দোবস্ত করায়, কলেজের সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় ও এডুকেশন কৌন্সেলের সেক্রেটারি ডাক্তার ময়েট সাহেব, পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্দোবস্ত অভাভ বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরের এস্কলারশিপ পরীক্ষার ফল অনেক অংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ বৎসর

ফাল্কননালে পারিতোষিক-বিতরণ-কার্য সমাধার পর, অগ্রজ ছোট ছোট ভাইগুলিকে কলিকাতায় রাখিয়া বাটী গমন করেন; ইহার কয়েক দিন পরে, দ্বাদশবর্ণীয় হরচন্দ্র নামক চতুর্থ সহোদর, বিস্ফচিকারোগে আক্রাম্ভ হইয়া, অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। অমুগত, অসাধারণ বৃদ্ধিশক্তিসম্পন্ন জাতার মৃত্যুসংবাদে অগ্রজ মহাশয় অত্যম্ত শোকাতুর হইয়াছিলেন। লেখাপড়ার চর্চা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, দিবারাত কয়েক মাস রোদনেই সময়াতিপাত করিতেন। পাঁচ ছয় মাস রীতিমত আছার না করায়, অতিশয় ছবল হইয়াছিলেন। ভ্রাত্বর্গের মধ্যে হরচন্দ্র অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ছিল। তাহার উপর জ্যেষ্ঠের এক্কপ আশা ছিল যে, (নিজে পরিবার প্রতিপালনের জন্ম চাকরি করিতে প্রবন্ত হইয়াছি, ইচ্ছামত ভালরূপ লেখাপড়া শিখিতে পারিলাম না; যাহা জানি, তাহাতে দেশের কোন উপকার হইবে না।) হরচন্দ্রকে মনের মত লেখাপড়া শিখাইব, তাহার দ্বারা দেশস্থ লোকের উপকার হইবে। জননীদেবী, পুত্রশোকে আহার-নিদ্রা-পরিত্যাগ-পূর্বক নিরস্তর রোদন করিয়া থাকেন, একারণ তাঁহার সাম্বনার জন্ম অন্যান্ত ভ্রাত্বর্গকে কলিকাতা হইতে দেশে পাঠাইয়া দেন। মধ্যম সহোদর দীনবন্ধ ম্বায়রত্ব, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের কার্যে ছয় মাস প্রতিনিধি রাখিয়া, অন্তান্ত ভ্রাতৃবর্গসমভিব্যাহারে দেশে অবস্থিতি করেন। কিয়দিবস পরে জননীদেবীর শোকের কিছু লাঘব হইলে পর, অগ্রজ মহাশয় আমাদিগকে পুনর্বার কলিকাতা যাইবার আদেশ করেন।

ঐ সময় অগ্রজ মহাশয়, সংস্কৃত-কলেজের কোন বন্দোবন্ত উপলক্ষে কথা রক্ষা না হওয়ায়, হঠাৎ কর্ম ত্যাগ করেন। রিজাইনপত্র প্রাপ্ত হইয়া কলেজের অধ্যক্ষ বাবু রসময় দন্ত ও শিক্ষাসমাজের সেক্রেটারি ডাজনার ময়েট্র সাহেব, অগ্রজকে অনেক প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া, কর্ম পরিত্যাগ করিতে নিবারণ করেন, এবং অভ্যান্ত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবও বিশিষ্টক্ষপ হিতগর্জ উপদেশ দেন, কিন্তু কাহারও কথা প্রবণ করেন নাই। একারণ, অনেক আত্মীয় তৎকালে বলেন, "বিভাসাগর! অতঃপর তৃমি কি করিয়া দিনপাত করিবে?" তাহা প্রবণ করিয়া ভাঁহাদিগকে উত্তর করিলেন, "আলু পটল বিক্রেয় বা মুদীর দোকান করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিব।" এক্সপ সম্বানের

কার্য অক্লেশে পরিত্যাগ করায়, অনেকে আশ্র্যান্বিত হইলেন। কেহ কেহ বলিলেন যে, বিভাসাগরের মতিভ্রম হইয়াছে, নচেৎ এক্লপ সম্মানের পদ পরিত্যাগ করেন কেন ? কিন্তু কর্ম ত্যাগ করিয়া অগ্রজের কিছুমাত্র মানসিক কষ্ট হইল না। তৎকালে বাসায় নিরূপায় আত্মীয় ও স্বসম্পর্কীয় প্রায় কুড়িটি বালককে অন্নবস্ত্র দিয়া বিভালয়ে অধ্যয়ন করাইতেছিলেন। তন্মধ্যে काशादम् वामा श्रेट यारेवात कथा धक मित्नत क्रम वर्णन नारे। वानाकोन श्रेट व्याख महानम् भारत्म प्रमानु हिल्लन । किर्मा भरत्र प्रे प्रकात **इहेर्दि, मठा এই চিস্তাতেই মগ্ন থাকিতেন। ভালরূপ ইংরাজী-ভাষা** শিক্ষার জন্ম, প্রত্যাহ প্রাতে বহুবাজারের পঞ্চাননতলার বাসা হইতে, সভাবাজারস্থ রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে, রাজার জামাতা বাবু অমৃতলাল মিত্র ও অপর জামাতা বাবু শ্রীনাথচন্দ্র বস্থুর নিকট ঘাইতেন এবং আগ্রহাতিশন্ত-সহকারে ইংরাজী-ভাষার অন্থূপীলনে প্রবৃত্ত ছিলেন। মধ্যম সহোদর, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পদে নিযুক্ত থাকিয়া মাসিক যে পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইতেন, তদ্বারা কলিকাভার বাসাখরচ অতিকটে নির্বাহ হইতে লাগিল। অগ্রজ মহাশয়, দেশস্থ বাটীর মাসিক ব্যয়-নির্বাহের জন্ম মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা ঋণ করিয়া প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

১৯০৩ সংবতে [১৮৪৭ খঃ: ], হিন্দী বেতালপঞ্চবিংশতির বাঙ্গালা অমুবাদ প্রকাশিত করিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্মাধ্যক্ষ, সিবিলিয়ানদের পাঠের উদ্দেশে, একশত বেতালপঞ্চবিংশতি তথাকার লাইব্রেরীতে রাখিলেন; গবর্গমেণ্ট উহার মূল্য তিনশত টাকা প্রদান করিলেন। এতম্বারা ছাপানর ব্যয় নির্বাহ হইল। অবশিষ্ট চারিশত পৃস্তকের মধ্যে প্রায় ছই শত পৃস্তক আল্লীয় ও বন্ধুবান্ধবকে বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন। বেতালপঞ্চলংশতি মুদ্রিত হইবার পূর্বে, অপর আর কেহ কখন এরূপ উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা-ভাষার পৃস্তক লিখিতে পারেন নাই। এজন্ত দেশবিদেশে অগ্রজ মহাশয়ের প্রশংসা হইতে লাগিল। এক বেতালপঞ্চবিংশতি লিখিয়া, বাঙ্গালাদেশের মধ্যে তাঁহার অন্বিতীয় নাম প্রকাশিত হইল। বেতালপঞ্চবিংশতির বাঞ্গালা পাঠ করিবার জন্ত, সকল সম্প্রদায়ের লোকের আন্তরিক ইচ্ছা হইয়াছিল।

এই পুত্তকের বাঙ্গালা পাঠ করিয়া, তৎকালীন সংস্কৃত-কলেজের ও অস্তান্থ বিভালয়ের বালকরন্দ বাঙ্গালা লিখিতে শিক্ষা করিতেন। অগ্রন্থ মহাশ্র, বাঙ্গালা-ভাষা শিক্ষার আদি-পথপ্রদর্শক, ইহা সকলকেই মুক্তকঠে স্বীকার করিতে হইবে। তিনিই প্রচলিত বাঙ্গালা-ভাষা লিখিবার ও শিক্ষা করিবার আদি-গুরুষরূপ। ঐ সময়ে কি সংস্কৃত, কি ইংরাজী, সকল বিভালয়ের ছাত্রগণ, অনেকেই বেতালপঞ্চবিংশতি পুন: পুন: অধ্যয়ন করিয়া কঠন্থ করিয়াছিল; ইহার কারণ এই যে, বাঙ্গালা রচনা বা অম্বাদ করিবার সময়, বেতালপঞ্চবিংশতির কোন কোন স্থলের অবিকল পঙ্জি লিখিয়া দিত।

ইহার কিয়দিবদ পরে, দিরাজদেলার সিংহাদনাধিরোহণ হইতে ইংরাজদের অধিকার পর্যন্ত, মার্শমান সাহেবের হিন্টিরি অব বেঙ্গল অর্থাৎ বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রাঞ্জল দেশীয় ভাষায় অমুবাদ করিয়া মুদ্রিত করেন। **७९काल वात्रामात रे**जिराम मकलारे मभामत्रपूर्वक গ্রহণ করিয়াছিল। यञ्जिनितत मर्त्याई ममूनम श्रुष्ठक निः स्थि इहेम्रा यात्र। हेरात करमक मान পরে অর্থাৎ সন ১২৫৬ সালের ২৬শে ভাদ্র জীবনচরিত নামক পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। রবর্ট উইলিয়ম চেম্বর্স, বহুসংখ্যক স্কপ্রসিদ্ধ মহাত্মভবদিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া, ইংরাজি-ভাষায় যে জীবনচরিত পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে কেবল কোপনিক্স, গ্যালিলিয়, নিউটন, হর্ণেল প্রভৃতি কয়েকটি মহামুভবের চরিত, ইংরাজী ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অমুবাদ করিয়া, এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে এতদেশীয় কেহ কখন এক্লপ জীবনচরিত সঙ্কলন বা অমুবাদ করেন নাই। বিশেষতঃ এতদেশে এক্নপ জীবনচরিত লিখিবার প্রথা পূর্বে প্রচলিত ছিল ना। इंडेर्द्राशीय्रात्व ग्राय कीवनहित्र निश्चित्र थेथा श्रह्मिक शाकिल, এতদেশেরও অনেক মহামভবের নাম প্রকাশ হইত। ছর্ভাগ্যপ্রযুক্ত এক্লপ প্রথা না থাকাতে, ভারতবর্ষের পূর্বতন অসংখ্য মহামুভব মহামহোপাধ্যায়ের नाम कानमहकारत विनुश्रशाय हरेयारह। वात्रानारनरनत विधार्थी वानक--বুন্দের বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে, এই আশায়, অগ্রন্ধ মহাশয় ঐ পুস্তকের অম্বাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। "সামাত কৃষকের পুত্র নিউটন, নিজের যত্ন ও পরিশ্রমে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া জগিছিখ্যাত হইয়াছিলেন।
নিউটন অছিতীয় বুদ্ধিমান্ ও বিদ্ধান্ হইয়াও স্বভাবতঃ বিনীত ছিলেন;
তিনি আপন বিভার কিঞ্চিনাত্র অভিমান করিতেন না। নিউটনের এই এক
স্থপ্রসিদ্ধ কথা ধরাতলে জাগদ্ধপ রহিয়াছে, "আমি বালকের ভায় বেলাভূমি
হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি, কিন্তু জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষ্পা
রহিয়াছে" ইত্যাদি দ্ধপ বিভাশিক্ষার উত্তেজক জীবনচরিত পাঠে, এতদ্দেশীয়
লোক নানাপ্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তদ্দেশের
তৎকালীন রীতি, নীতি, ইতিহাস, আচার, বাবহার পরিজ্ঞাত হইবে।
জীবনচরিত পুন্তক মুদ্রিত করিবার স্বল্পনিরে মধ্যেই লোকের আগ্রহাতিশয়ে
সমস্ত পুন্তক নিংশেবিত হইল। তৎকালীন বিভাগীমাত্রেই এই পুন্তক
সমাদরপূর্বক পাঠ করিতেন। অগ্রজ মহাশয়ের স্কন্সর অহ্বাদ ও ললিত
রচনা-প্রণালী দর্শনে, সকলে অপরিসীম আনক্ষলাভ করিয়াছিলেন। স্বতরাং
তিনি সাধারণের নিকট অন্বিতীয় লেখক বলিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।
ইতিপূর্বে সাধ্ভাষায় ইংরাজী পুন্তকের এক্লপ অহ্বাদ করিতে কেহ সক্ষম
হন নাই।

কাপ্তেন ব্যাঙ্ক সাহেব, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দী শিক্ষার মানসে, শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ডাব্রুলার ময়েই সাহেবকে এই অমুরোধ করেন যে, ইংরাজী ও সংস্কৃত-ভাষায় বিলক্ষণ অভিজ্ঞ একটি পণ্ডিত নির্বাচন করিয়া দেন। সংস্কৃত-কলেজের সেক্রেটারির কার্য পরিত্যাগ করিয়া নির্থক বিসম্বা আছেন মনে করিয়া, ময়েই সাহেব, কাপ্তেন ব্যাহ্বকে শিক্ষা দিবার জন্ত অগ্রজ মহাশয়কে অমুরোধ করেন। অগ্রজ মহাশয়, ময়েই সাহেবের অমুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া, ব্যাহ্ব সাহেবকে কয়েক মাস প্রত্যুহ শিক্ষা দিতে বাইতেন। সাহেব, স্বল্পদিনের মধ্যেই বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষা ভালরূপ শিক্ষা করিলেন। কয়েক মাস পরে, ব্যাহ্ব সাহেব মাসিক পঞ্চাশ টাকার হিসাবে একেবারে কয়েক মাস পরে, ব্যাহ্ব সাহেব মাসিক পঞ্চাশ টাকার হিসাবে একেবারে কয়েক মাসের টাকা তাঁহাকে প্রদান করিতে উত্তত হইলে, তিনি ঐ টাকা গ্রহণ করেন নাই। সাহেব, টাকা না লইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, অগ্রজ বলেন, "আপনি বলিয়াছিলেন যে, আপনি ময়েই সাহেবের পরম আত্মীয়, আমিও তাঁহার আত্মীয়, এমত স্থলে আমি কি প্রকারে আপনার

নিকট বেতন লইতে পারি ?'' চাকরি না থাকায় ক্রমশঃ ঋণগ্রন্থ হইতেছিলেন, তথাপি সাহেবের নির্বন্ধাতিশয়েও, শ্রমলব্ধ টাকা গ্রহণ করিলেন না। অন্ত লোক এব্ধপ অবস্থায় কদাচ উপস্থিত প্রচুর টাকা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অর্থের প্রতি দৃষ্টি কম ছিল।

এই সময়ে অগ্রজ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া, সংস্কৃত-যন্ত্র নাম দিয়া একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ছয়শত টাকায় একটি প্রেস্ ক্রম করিতে হইবে ; টাকা না থাকাতে তাঁহার পরমবন্ধু বাবু নীলমাধৰ मूर्याभाशास्त्रत निकछे 🔄 छाका ঋग कत्रिया, छ्कानश्वास्त्रत शस्त्र मिरन, তর্কালন্ধার প্রেস্ ক্রয় করেন। ঐ টাকা ত্বায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে প্রত্যর্পণ করিবার কথা ছিল। এক দিবস কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজ, মার্শেল সাহেবকে বলেন যে, "আমরা একটি ছাপাখানা করিয়াছি, যদি কিছু ছাপাইবার আবশুক হয়, বলিবেন।" ইহা ওনিয়া সাহেব বলিলেন, "বিত্যার্থী সিবিলিয়ানগণকে যে ভারতচন্দ্রকৃত অন্নদামঙ্গল পড়াইতে হয় তাহা অত্যন্ত জ্বস্ত কাগজে ও জ্বস্ত অক্ষরে মুদ্রিত; বিশেষতঃ অনেক বর্ণাণ্ডদ্ধি আছে। অতএব যদি কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে আদি অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া শুদ্ধ করিয়া ত্বরায় ছাপাইতে পার, তাহা হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্ম আমি একণত পুস্তক লইব এবং ঐ এক শতের মূল্য ছয়শত টাকা দিব। অবশিষ্ট যত পুস্তক বিক্রয় করিবে, তাহাতে তুমি ষণেষ্ট লাভ করিতে পারিবে, তাহা হইলে যে টাকা ঋণ করিয়া ছাপা-খানা করিয়াছ, তৎসমন্তই পরিশোধ হইবে।" স্থতরাং কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া, মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। একশত পুত্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দিয়া ছয়শত টাকা প্রাপ্ত হন; ঐ টাকায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের ঋণ পরিশোধ হয়। ইহার পর ষে সকল সাহিত্য, স্থায়, দুৰ্শন পুস্তক মুদ্ৰিত ছিল না, তৎসমস্ত গ্ৰন্থ ক্ৰমশঃ মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ও সংস্কৃত-কলেজের লাইত্রেরীর জন্ম যে পরিমাণে নৃতন নৃতন পৃস্তক লইতে লাগিল, তদ্বারা ছাপানর ব্যয় নির্বাহ হইয়াছিল। অন্তান্ত লোকে যাহা ক্রয় করিতে লাগিলেন, তাহা লাভ হইতে লাগিল। ঐ টাকায় জ্রমশঃ ছাপাখানার ইন্টেট বা কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অনস্তর, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড্রাইটারের পদ শৃশু হইলে, ঐ পদে অগ্রজ মহাশয় মাসিক আশি টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। তিনি যেক্রপ পরিশ্রম করিয়া ইংরাজীশিক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণেও ঠিক সেইক্রণ ভাবে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ইংরাজীতে যে সকল রিপোর্ট গবর্ণমেন্টে পাঠাইতে হইত, তৎসমুদ্য স্বয়ং রচনা করিতেন; অশু কাহারও সাহায্য লইতে হইত না। তাঁহার ইংরাজী রচনা অতি উৎকৃষ্ট হইত। একারণ, কৃতবিগ্র ইংরাজী লেখকগণ তাঁহার ইংরাজী রচনা দেখিয়া আক্র্যান্বিত হইতেন। সর্বদা অনেক রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া রচনা যেমন উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, ইংরাজী হস্তাক্ষরও তদস্ক্রপ অতি উত্তম হইয়াছিল। পণ্ডিতলোকের অধিক বয়সে নিজের যত্ন ও পরিশ্রমে এক্রপ ইংরাজী শিক্ষা করা, অতি আক্রের বিষয় বলিতে হইবে।

এই সময় সংস্কৃত-কলেজের গণিতশাস্ত্রাধ্যাপক যোগধ্যান পণ্ডিত মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রগণকে লীলাবতী ও
বীজগণিতের অন্ধ শিক্ষা দিতেন। তৎকালে তিনি বঙ্গদেশের মধ্যে অন্ধশাস্ত্রে অন্ধিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কলেজের কর্মাধ্যক্ষ বাবু রসময় দন্ত,
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে, গণিতশাস্ত্রের অন্ধ শিক্ষা দিবার জন্তু লোক নির্বাচন
করিয়া আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু অগ্রজের অভিপ্রায় ছিল
বে, সংস্কৃত-কলেজের মধ্যে যিনি অন্ধে প্রতিবৎসর পরীক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া
থাকেন, স্থায়বিচারে তাঁহারই এই পদ পাওয়া সর্বতোভাবে বিধেয়।
অতএব তিনি মনে মনে এইরপ স্থির করিয়া, শিক্ষা-সমাজের প্রেসিডেণ্ট
ও সেক্রেটারিকে অন্থরোধ করিয়া বলেন যে, সংস্কৃত-কলেজের সকল ছাত্র
অপেক্ষা প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য প্রতিবৎসর অল্কের পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া
থাকেন এবং কলেজের সকল ছাত্র অপেক্ষা তাহার অল্কেব্যুৎপত্তি জনিয়াছে।
অস্থান্ত বিষয়েও পরীক্ষায় গত বৎসর সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া প্রধান এস্কলার্শিপ
প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব উক্ত পদ তাঁহারই পাওয়া উচিত। ইহা শ্রবণ
করিয়া, শিক্ষাসমাজ, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্যকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। প্রিয়নাথ

ভট্টাচার্য, কর্মে নিযুক্ত হইমা, আস্তরিক বত্বের সহিত বালকগণকে শিকা দিতেন। এজন্ম পূর্ব-বংসর অপেকা ঐ বংসর পরীক্ষায় ছাত্রগণ অক্ষে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। পরীক্ষায় পূর্ব-বংসর অপেকা ফল ভাল হওয়াতে, অগ্রক্ত মহাশয়, প্রিয়নাথের প্রতি পরম সম্ভষ্ট হইয়াছিলেন।

এই বংসর শিক্ষাসমাজ, সংস্কৃত-কলেজের জুনিয়র ও সিনিয়র উভয় ডিপার্টমেন্টের বাৎস্থিক পরীক্ষার ভার অগ্রজ মহাশয় ও ডাক্তার রোয়ারের প্রতি অর্পণ করেন। কিন্তু অগ্রজ মহাশয়ই স্বয়ং উভয় ডিপার্টমেণ্টের প্রশ্ন প্রস্তুত করেন। কলেজের অধ্যাপকগণ প্রশ্ন দেখিয়া সম্ভুষ্ট হইয়াছিলেন। পাঁচ দিবস পরীক্ষার স্থলে উপস্থিত থাকায়, প্রশ্ন প্রস্তুত করায় ও পরীক্ষার কাগজ দেখায়, তাঁহার যথেষ্ট পরিশ্রম হইয়াছিল; তজ্জ্য গবর্ণমেণ্ট হইতে উভয় পরীক্ষকই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের পরীক্ষার রামকমল ভট্টাচার্য, কাব্য ও অলঙ্কারের প্রশ্নের সর্বাপেক্ষা ভাল উত্তর লিখিয়াছিলেন; একারণ, অগ্রজ মহাশয় রামকমল ভট্টাচার্যকে ঐ পুরস্কারের টাকা হইতে সমগ্র সংস্কৃত মহাভারত পুস্তক ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। অবশিষ্ট টাকা হইতে দরিদ্র লোকদিগকে বন্ধ ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে কোন পরীক্ষক নিজ হইতে ছাত্রকে পারিতোষিক প্রদান করেন নাই; বিভাসাগর মহাশয়কে এ বিষয়ের প্রথম পদ-প্রদর্শক বলিতে হইবে। কিছুদিন পরে, রামকমল ভট্টাচার্য কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন গুনিয়া, তিনি বাবু ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাব্লার মহাশয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া, রামকমল ভট্টাচার্যের বাটী যাইয়া চিকিৎসা করাইতে প্রবৃত্ত হন। যতদিন তিনি সম্পূর্ণব্ধপ আরোগ্য লাভ করিতে না পারিয়াছিলেন, ততদিন অগ্রন্ধ মহাশয়, বহুবাজারের বাসা হইতে সিমুলিয়ায় তাঁহাদের বাটা যাইতে আলম্ভ করিতেন না। তাঁহার অমুরোধে ছুর্গাচরণ বাবু ভিজিট গ্রহণ করেন নাই। ঐ সময়ে রামকমল ভট্টাচার্যের বাটীতে দেবনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত দাদার প্রথম আলাপ হয়। তিনি উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সন্মান করিতেন। তৎকালে নীলাম্বর বাবুর रेमभंवावञ्चा। नीमाञ्चववात् ये मभरत्र वहकाम हहेरा द्वारंग व्याकाञ्च बहेग्रा कष्टे পाইতেছিলেন। अधिक, नीमायत्रवातूत मखक प्रतिग्रा वारक করেন যে, এই বালক অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন। তিনি তাঁহাকে সংস্কৃত-কলেজে ভাতি করিয়া, লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

সন ১২৫৬ সালের ৩০শে কার্তিক নিশাবোগে অগ্রন্ত মহাশন্নের পত্নী এক সম্ভান প্রসব করেন। তিনি, অধিক বয়স পর্যন্ত পুত্রলাভে বঞ্চিত। ছিলেন; একারণ পিতৃদেব তাঁহাকে নারায়ণের ঔষধ দেবন করান, তন্নিমিত্ত ঐ শিশুর নাম নারায়ণ রাখেন। ইহার কয়েক দিন পরে, অষ্টমবর্ষীয় পঞ্চম সংহাদর হরিশ্চন্ত্র, লেখাপড়া শিক্ষার জন্ম কলিকাতায় গিয়াছিল। কলিকাতায় উপস্থিতির কয়েক দিন পরে, সে বিষম বিস্টিকা-রোগে আক্রান্ত হইয়া, অকালে কালগ্রাদে নিপতিত হয়। অগ্রজ মহাশয়, কয়েক মাস শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন। তিনি যথাসময়ে রীতিমন্ত ভোজন করিতেন না এবং লেখাপড়ার বিরত হইয়াছিলেন। ভাই; এজন্ত জ্যেষ্ঠাগ্ৰজ সৰ্বদা বলিতেন যে, যন্তপি সকলে জীবিত থাকি. তবে দেশের অনেক উপকার করিতে পারিব। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, নিজে উপার্জন করিয়া সংসার্যাতা নির্বাহ করিব; অন্তান্ত ভাতৃবৰ্গকে দেশে রাখিয়া, বিভালয় স্থাপন-পূর্বক, দেশের দরিদ্র লোকের সম্ভানগণকে লেখাপড়া শিখাইব। কিন্তু উপযুপিরি ছই বংসর ছইটি ভাতার মৃত্যুতে তিনি হতাশ হইয়াছিলেন। হরিশুল্র ইতিপূর্বে বলিয়াছিল যে, "দাদা। আমার বিবাহে বাজনা করিতে হইবে।" এজন্ত অন্তাপি অগ্রজ, অপর লোকের বিবাহে বাতের শব্দ শুনিলে, দীর্ঘ-নিখাদ-পরিত্যাগপুর্বক অশ্রবিসর্জন করিতেন। লোকপরম্পরায় শুনিলেন যে, জননীদেবী পুত্রময়ের মৃত্যুতে সর্বদা রোদন করিয়া থাকেন; এজন্ম জননীদেবীকে দেশ হইতে কলিকাতায় লইয়া আইসেন এবং পাঁচ মাস কাল নিকটে রাখিয়া সান্থনা করেন। জননী, দেশে থাকিয়া স্বয়ং পাকাদিকার্থ নির্বাহ করিয়া, অপরাপর আগন্তুক ব্যক্তিগণকে বা দ্বিদ্র নিরূপায় লোকদিগকে ভোজন করাইতে ভালবাসিতেন। তাঁহাকে অভ্যমনস্ক করিয়া রাখিবার জভ, তিনি সর্বদা আল্লীয় ও বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। জননী, স্বয়ং পাকাদি কার্য নির্বাহ করিয়া, উপস্থিত নিমন্ত্রিতদিগকে খাওয়াইতেন। রন্ধন-পরিবেশনাদি-কার্যে ব্যাপৃত থাকায়, তাঁহার শোকের অনেক লাঘব হইতে লাগিল। জননীকে সন্তুট্ট করিবার জন্ম তিনি পাঁচ মাস কাল অকাতরে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। কিয়ৎপরিমাণে শোকের হ্রাস হইলে পর, বৈশাখ মাসে অন্থান্ম প্রাত্তর্গসহিত জননীকে দেশে পাঠাইয়া দেন। ঐ সময়ে অগ্রজের পুত্র নারায়ণের বয়ংক্রম হয় মাস; তাহার অন্প্রপ্রাণন উপলক্ষে পিতৃদেব সমারোহ করিয়া, আন্নীয়গণকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন। অগ্রজ, তৎকাল পর্যন্ত মৃত হরিশ্চন্দ্র প্রাতার শোক সংবরণ করিতে পারেন নাই; কেবল পিতার অন্থরোধে দেশে গমন করেন। দেশে অবন্থিতির সময় মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, অল্পরয়ন্ত্র বালকবালিকাগণ প্রথম, হিতীয় ও তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষা পড়িয়া, তৎপরে কি পুত্তক অধ্যয়ন করিবে ? অনন্তর রুডিমেন্টস্ অফ নলেজ নামক পুত্তক বঙ্গভাষায় অন্থবাদ করিয়া, ১২৫৭ সালে বোধাদেয় নামে একধানি পুত্তক মুদ্রতে ও প্রচারিত করেন। নিমন্ত্রেণীন্থ বালকগণের পাঠোপযোগী এন্ধপ কোনও পুত্তক একাল পর্যন্ত কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

বাল্যকাল হইতেই অগ্রন্ধ মহাশয় মনে মনে চিন্তা করিতেন বে, ব্রীলোকেরা কেন লেখাপড়া শিক্ষা করিতে পায় না ? কেনই বা ইহারা যাৰজ্জীবন জ্ঞানোপার্জনে অসমর্থা থাকে ? কুলীনদের বছবিবাহ কি উপায়ে রহিত হয় ? ইহা শাস্ত্রসমত নয় ; এই কুপ্রথা যতদিন না দেশ হইতে নির্বাসিত হয়, ততদিন বঙ্গদেশবাসী হিন্দুগণের মঙ্গল নাই।

বিধবা বালিকা দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, তিনি আন্তরিক তৃঃধাহুভব করিতেন। এক দিবস, কোন আত্মীরের দাদশবর্বীয়া ছহিতা বিধবা হইলে, তদ্বর্শনে জননীদেরী শোকে অভিভূতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অগ্রজ, জননীকে সান্ধনা করিলে পর, জননী ও পিতৃদেব বলিলেন যে, "বিধবাবালিকার পুনর্বার বিবাহবিধি কি ধর্মশাস্ত্রের কোনও স্থলে কিছুলেখা নাই ? শাস্ত্রকারেরা কি এতই নির্দয় ছিলেন ?" জনক-জননীর মুখনিঃফত এই বাক্য তাঁহার ছদেয়ে প্রোথিত হইয়া রহিল।

হিন্দু-কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ছাত্রগণ ঐক্য ছইয়া, সর্ব-শুভকরী
নামক মাসিক সংবাদপত্রিকা প্রকাশ করেন। উক্ত সংবাদপত্রের অধ্যক্ষ
বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি অমুরোধ করিয়া, অগ্রজকে বলেন যে,

"আমাদের এই নৃতন কাগজে প্রথম কি লেখা উচিত, তাহা আপনি স্বরং লিখিয়া দিন। প্রথম কাগজে আপনার রচনা প্রকাশ হইলে, কাগজের গৌরব হইবে এবং সকলে সমাদরপূর্বক কাগজ দেখিবে।" উঁহাদের অহরোধের বশবর্তী হইয়া, তিনি প্রথমতঃ বাল্যবিবাহের দোষ কি, তাহা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বলিয়া, তৎকালীন কৃতবিগ্ন লোকমাতেই সমাদরপূর্বক সর্ব-শুভকরী পত্রিকা পাঠ করিতেন। পর মাদে, মদনমোহন তর্কালন্ধার মহাশয়, স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেন। ইহার পর, চৈত্রসংক্রান্তির সময় লোকে যে জিহ্বা বিদ্ধ করে ও পীঠ ফুঁড়িয়া চড়ক করিয়া থাকে, এবং মৃত্যুর পূর্বে যে গলায় অন্তর্জলি করে, এই দিবিধ কৃপ্রথার নিবারণার্থে প্রবন্ধ লিখিবার জন্ম দীনবন্ধ গ্রায়রত্ব ও তৎকালীন সংস্কৃত-কলেজের স্থলেখক ছাত্র মাধবচন্দ্র গোস্বামীর প্রতি ভার দেন।

এই বৎসর অগ্রজ মহাশয়, শিক্ষাসমাজ কর্তৃক হিন্দু-কলেজ, হুগলি-কলেজ, রুঞ্চনগর-কলেজ, ও ঢাকা-কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ছাত্রগণের বাঙ্গালা-রচনার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ভারতবর্ধের স্ত্রীলোকগণকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া উচিত কি না ? এই বিষয়ে তিনি প্রশ্ন দেন। সকল ছাত্র অপেক্ষা কৃষ্ণনগর কলেজের নীলকমল ভাছড়ী, উক্ত প্রশ্নের সর্বোৎকৃষ্ট উত্তর লিখিয়াছিলেন। তজ্জ্য গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে একটি স্বর্ণমেন্ডেল প্রদান করেন। উক্ত কয়েকটি বিভালয়ের পারিতোমিক বিতরণকালে, প্রেসিডেন্ট মহামতি ড্রিক্ক ওয়াটার বেথুন উপস্থিত থাকিয়া, ঐ সকল বিভালয়ে স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ের স্থার্থি বক্তৃতা করিয়া, সাধারণের মনোহরণ করিতেন এবং ঐ সকল বিভালয়ের যে সকল ছাত্র ভাল পরীক্ষা দিয়াছিলেন, পারিতোমিক প্রদান-সময়ে, তাঁহাদের রচনাও সর্বসমক্ষে পাঠ করা হইয়াছিল। তদবধি সভাগ শ্রোতাগণের মধ্যে অনেক কৃতবিভ লোক, যাহাতে দেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলত হয়, তহিষয়ে আন্তরিক যত্ন করিতে লাগিলেন।

সংস্কৃত-কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক মদনমোহন তর্কালন্ধার, সংস্কৃত-কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, মুরশিদাবাদের জজপগুতের পদে নিযুক্ত হইলে পর, কাব্যশাস্ত্রের শিক্ষকের পদ শৃত্য হয়। তৎকালীন এডুকেশন কৌলিলের সেক্রেটারি ডাক্তার ময়েট্ সাহেব অগ্রন্ধ মহাশয়কে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার

অভি.প্রায় প্রকাশ করিলে, অগ্রজ মহাশয় নানা কারণ দর্শাইয়া প্রথমত: অস্বীকার করেন; পরে ময়েট সাহেব সবিশেষ ষত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি শিকাসমাজ আমাকে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করেন. তাহা হইলে আপাততঃ এই পদ গ্রহণ করিতে পারি।" অনম্বর তিনি খঃ ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে নকাই টাকা বেতনে সংস্কৃত-কলেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার পরমবন্ধু বাবু রাজক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তৎকালে জাডিন কোম্পানির হোসে কেসিয়ারি পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়কে অমুরোধ করিয়া, রাজকৃষ্ণবাবুকে ঐ কলেজের হেড্ রাইটারের পদে নিযুক্ত করাইয়া দেন। অগ্রজ মহাশয় কিছুদিন সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপনার কার্য সম্পন্ন করিতেছেন, ইত্যবসরে বাবু রসময় দত্ত মহাশয় সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগ করিলেন। সেই সময়ে, কিন্ধপ ব্যবস্থা করিলে, সংস্কৃত-কলেজের উন্নতি হইতে পারে, তদ্বিষয়ের রিপোর্ট প্রদান করিবার জ্ঞা আদেশ হইল। তদমুসারে অগ্রজ মহাশয় রিপোর্ট প্রদান করিলে, ঐ রিপোর্ট দর্শনে সম্ভপ্ত হইয়া, শিক্ষা-সমাজ তাঁহাকে সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিলেন। এতদিন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতাকর্ম, সেক্রেটারিও আসিস্টান্ট সেক্রেটারি, এই ছই ব্যক্তি দারা নির্বাহিত হইয়া আসিতেছিল; এক্ষণে ঐ ত্বই পদ রহিত করিয়া, শিক্ষা-সমাজ অগ্রজকে একশত পঞ্চাশ টাকা বেতনে সংস্কৃত-কলেজের প্রিন্সিপালি পদে নিযুক্ত করিলেন। তথন তিনি কিরূপ বন্দোবস্ত করিলে কলেজের সম্যক উন্নতি হইবে, নিরস্তর এই চিস্তা করিতে লাগিলেন। তিনি, শ্রীশচন্দ্র বিভারত্বকে সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিলেন। তৎকালে সাহিত্য-শ্রেণীর যে সকল পাঠ্যপুস্তক অবধারিত ছিল, তন্মধ্যে যে কয়েক প্রকারের পুস্তক ছম্প্রাপ্য হইয়াছিল, তৎসমূহ পুনুর্যুক্তি করাইয়া বিভার্থিগণের বিশিষ্ট-ক্লপ স্থবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। ভরতমল্লিক, জয়মঙ্গল, নাথুরাম শাস্ত্রী ও প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের টীকাসম্বলিত রঘুবংশ মুদ্রিত ছিল; কিন্তু উহার টীকাগুলি সর্বাঙ্গস্থলর না থাকায়, মল্লিনাথের টীকাসম্বলিত রম্বুবংশ ও কুমারসম্ভব মুদ্রিত করিয়া সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে কুমারসম্ভব মুদ্রিত হয় নাই; স্থতরাং কলেজের ছাত্রগণ হস্তলিখিত প্তকদর্শনে অধ্যয়ন করিত। এইরূপ দর্শনশ্রেণীর বিভাগিগণের যে সকল পাঠ্যপৃত্তক মুদ্রিত ছিল না, তৎসমুদয় ত্বায় মুদ্রিত করাইয়া, ঐ অভাব মোচন করেন। ইহাতে কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবর্গের এবং অভাভ টোলের ছাত্রবর্গের বিশেষ স্থবিধা হইয়াছিল।

প্রিলিপালের পদে নিষুক্ত হইবার ছয়-সাত মাস পরে, অগ্রজ মহাশয়
অত্যন্ত পীড়িত হন। কিছু অন্থ হইবার পর শিরংপীড়া ও দস্তরোগে আক্রান্ত
হইয়া অতিশয় য়য়ণা ভোগ করেন; অনেক চেষ্টা করিয়া কিছু অন্থ হন।
কিন্ত শিরংপীড়া হইতে একবারে নিষ্কৃতি করিতে পারেন নাই, বহু দিবস
ব্যাপিয়া শিরংপীড়ার অ্র ছিল। প্রিলিপাল নিযুক্ত হইবার কয়েক মাস
পরে, এক ভয়ানক ছর্বটনা উপস্থিত হইল। অগ্রজ মহাশয়ের প্রধান সহায়
লেজিস্লোটভ কৌলিলের মেষর ও শিক্ষাসমাজের প্রেসিডেণ্ট ভারতহিতৈবী,
বিজোৎসাহী, মহামতি বেপুন সাহেব মহোদয় কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন।

অগ্রন্থ মহাশয়, সংস্কৃত-কলেজের ও অন্তান্ত কলেজের ভবিশ্বং উন্নতির জন্ম এবং ভারতবর্ষের জেলায় জেলায় বিচালয় স্থাপন জন্ম বিচ্ছোৎসাহী বেথুন সাহেবের ভবনে নিরম্ভর গমন করিতেন। মহামতি ভারতহিতৈষী বেথুন সাহেব, ভারতবর্ষের অবলাগণের বিভা-শিক্ষার জন্ম সর্বপ্রথমে কলিকাতা মহানগরীতে বালিকাবিভালয় স্থাপন করেন। প্রথমতঃ কলিকাতাস্থ হিন্দু-দলপতিগণ স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে নানাবিধ অমূলক আপত্তি উত্থাপন করেন; তথাপি বেথুন সাহেব ভয়োৎসাহ হন নাই। সর্বাগ্রে কলিকাতা স্থকিয়া শ্রীটের বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় অভিনব বালিকাবিভালয়ের কার্য আরম্ভ হয়। সাহেব, প্রতিদিন বালিকাবিভালয়ের তত্ত্বাবধান করিতে আসি-তেন; কিন্ধপে বিভালয়ের উন্নতি হয়, সতত এই চিস্তায় মগ্ন থাকিতেন। কিছু দিন পরে, পটলডাঙ্গার গোলদিঘীর দক্ষিণপূর্ব-কোণে, পূর্বে যে গৃহে হেয়ার সাহেবের স্কুল ছিল, সেই বাটীতে ঐ বিভালয়ের কার্য নির্বাহ হইত। বালিকা-গণকে উৎসাহ দিবার জন্ম মধ্যে মধ্যে তৎকালীন গবর্ণর জেনারেলের পত্নী लिखी छानटशेत्री, त्वथून-मःश्वानिष्ठ वहे विछानत्य चानिया कार्य निवनर्मन করিতেন এবং তুরায় যাহাতে বিভালয়ের উন্নতি হয়, তদ্বিয়ে বিশিষ্টক্সপ মনোযোগ দিয়াছিলেন।

কলিকাতাত্ব দলপতিদের নিবারণে প্রথমতঃ কেহ কেহ স্বীয় ছহিতাগণকে শিক্ষার জন্ম এই নবপ্রতিষ্ঠিত বালিকাবিভালরে পাঠাইতে সাহস করেন নাই। অগ্রন্ত মহাশবের অসুরোধে বছবাজারনিবাসী বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় महानम्म, वाव हत्रश्रनाम हत्हाभाशाम, वाव तामरभाभान त्याम, वाव मेनानहत्त বস্থ, তৎকালের সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান উকীল বাবু শস্তনাথ পশুত, পশুত তারানাথ তর্কবাচম্পতি, পশুত মদনমোহন তর্কালম্বার প্রভৃতি কয়েকজন কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত লোক স্বীয় স্বীয় ক্যাগণকে শিক্ষার্থে বেথুন-বালিকাবিভালয়ে প্রেরণ করিতেন। উক্ত মহোদয়গণ দলপতিদের নিবারণেও কান্ত হইলেন না। এজন্ত কলিকাতা ও পল্লিথামন্থ সম্ভ্রান্ত मन्त्रिता क्षेत्र हरेया, উहार्तित महिल मामाक्षिक वावशात वस्न कतिया रानन, এবং সংবাদপত্ত্রেও তাঁহাদেরও যথোচিত ছুর্নাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহাতেও তাঁহারা স্ব স্থ প্রাণসম ছহিতাগণকে বিভালয়ে পাঠাইতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। তৎকালে অগ্রজ মহাশয়ের কন্তা হয় নাই, তজ্জন্ত অনেকে বলিত, "বিদ্যাসাগরের কন্সা থাকিলে, কখন তিনি ইহাদের মত গাড়ী করিয়া বেথুনস্থলে পাঠাইতেন না। অপরকে উত্তেজিত করিয়া দিয়া নিজে বাহিরে থাকিয়া, সাহেবদের স্বখ্যাতিভাজন হইতেছেন।" যে গাড়ীতে বালিকা-গণকে বিদ্যালয়ে পাঠান হইত, ঐ গাড়ীতে ধর্মশান্ত মহুসংহিতার এই বচনটি স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল--

"কন্সাপ্যেয়ং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি বত্নত:।"

সমাজের ভয়ে অস্তান্ত কৃতবিছ অনেক লোক স্ব স্থ ছিতো, ভগিনী ও ভাগিনেয়ী প্রভৃতিকে বেথুনস্থলে পাঠাইতে সাহ্স করিতেন না। যে সকল বালিকা ঐ বিছালয়ে অধ্যয়নার্থে প্রবিষ্টা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কোন কোন বালিকার পাণিগ্রহণ-সময়ে বিপক্ষপক্ষ প্রতিবেশী সকল অনেক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। অগ্রজ মহাশয়, পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, গতিবিধি ও উপরোধ অস্থরোধ ঘারা ঐ সকল আপত্তি বংগুন করিয়া দিতে কান্ত থাকিতেন না। তৎকালে বেথুন ফিমেল-স্থলের চিরস্থায়িতার কোন আশাই ছিল না। পরিশেষে বেথুন সাহেব মহোদয়, অগ্রজ মহাশয়কে ঐ বিভালয়ের অবৈতনিক সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত করিলেন। তিরি সেক্রেটারির পদে

নিযুক্ত হইরা, ইহার উন্নতির জন্ম কান্তমনোবাক্যে বিলক্ষণ যত্নবান্
হইরাছিলেন। বেথুন সাহেব, ফিমেল-স্বলের বাটী-নির্মাণার্থে স্বীয় প্রচুর
অর্থের দারা সিম্লিয়ায় স্বতন্ত্র স্থান ক্রয় করেন। বনিয়াদ্ খোঁড়া হইল,
ক্রমশ: ভিত্তি হইতে আরম্ভ হইল; ইত্যবসরে বেথুন সাহেব, কলিকাতার
সন্নিহিত প্রায় দশ মাইল পশ্চিম জনাইগ্রামবাসী লোকদিগের অম্বরাধের
বশবর্তী হইয়া, তথাকার স্থল পরিদর্শনে গমন করেন। বর্ধাকাল, স্নতরাং
পথ অতিশয় কর্দমময় হইয়াছিল; তক্জন্ত গাড়ী না চলাতে, শকট হইতে
অবরোহণ করিয়া, পদত্রক্রেই কর্দমোপরি গমন করিয়া বিভালয়ে উপস্থিত
হন। ইহার অব্যবহিত পরেই ভয়ানক ম্বরে আক্রান্ত হইয়া, কালের করালকরলে নিপতিত হন। ভারতের অধিতীয় বন্ধু, বিভোৎসাহী, সদ্গুণবিভ্ষিত
পরম দয়ালু বেথুন সাহেব মহাম্নভবের মৃত্যু-সংবাদে দেশীয় কৃতবিভ লোক
ও বিভালয়ের ছাত্রসমূহ বিষয়-মনে মৃত-মহাম্মার সদনে উপস্থিত হইয়া, শোক
ও ত্বংখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অগ্রজ মহাশয়, সর্বসমক্ষে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল অফ্রজলে প্লাবিত হইল, অস্থান্ত লোকের উপদেশেও নির্বৃত্ত হইলেন না। তিনি বাঙ্গালাদেশের বিত্যালয়সমূহের উন্নতির জন্ত নিরন্তর বেপুনের ভবনে যাইতেন। নিংষার্থ, নির্লোভ, যথার্থ দেশহিতৈয়ী বেপুন সাহেব, তাঁহার প্রতি আন্তরিক স্লেহ ও মমতা প্রদর্শন করিতেন। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের জেলাসমূহের মকঃসলে প্রায়ই বিভালোচনার অভাব ছিল; তথাকার অধিকাংশ প্রজাপুঞ্জ কৃষিরৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিত। তাহাদের সন্তানগণ বাল্যকালে পাঠশালায় সামান্ত শিক্ষার জন্ত রাহার পর অর্থের অসন্তাব-প্রযুক্ত কলিকাতায় লেখাপড়া শিক্ষার জন্ত যাইতে সম্পূর্ণরূপ অকম হইত। তজ্জন্ত যাহাতে গবর্ণমেন্টের ঘারা দেশে দেশে বিভালয় স্থাপিত হয়, তির্বিয়ের উপায় নির্ধারণের জন্ত সাহেবের সহিত প্রায়ই আন্দোলন হইত। সাহেব, মফঃসলের স্থানে স্থানে বিভালয় স্থাপন জন্ত গবর্ণমেন্টকে উন্তেজিত করিতেন। তাহার কথাতেই তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ভ ভালহোসি কর্ণপাত করিয়াছিলেন। তাহাতেই বে দেশের এরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি আর কিছুদিন জীবিত

থাকিলে, না জানি দেশের কতই উন্নতিলাভ হইত। ভারতবর্ষের ঘূর্ভাগ্য-প্রযুক্ত, বেথুন মহোদয় ইহজগৎ পরিত্যাগ করিলেন। অনস্তর মৃতদেহ সমাধিস্থানে নীত হইল; হেলিডে সাহেব ও অগ্রন্ধ মহাশয়, উভয়ে এক শকটে আরোহণ করিলেন, বিভালয় সম্হের প্রায় সহস্রাধিক ছাত্রগণ সমবেত হইয়া, সমাধিস্থানে সমুপস্থিত হইলেন।

অন্তেষ্টেক্রিয়া সমাপনান্তে সকলে মান-বদনে স্ব স্থ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনস্তর গবর্ণর জেনারেল বাহাত্বর, বেপুন-ফিমেল-স্কুলের ভার সহত্তে লইয়া, তৎকালীন হোমডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি সিসিল বীজন সাহেব মহোদয়কে এই বিভালয়ে প্রেসিডেণ্ট এবং বিভাসাগর মহাশয়কে পূর্বের মত অবৈতনিক সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার আস্তরিক যত্ন ও অধ্যবসায়ে, ক্রমশঃ বালিকাবিভালয়ের উন্নতি হইতে লাগিল। বাহারা উক্ত বিভালয়ের প্রধান বিদ্বেটা ছিলেন, বিভাসাগর মহাশয় ক্রমশঃ তাঁহাদিগকে কমিটি করিয়া উপদেশ দিয়া, তাঁহাদের বাটার (অর্থাৎ সভাবাজারম্থ রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাত্ব প্রভৃতির বাটার) বালিকাগণকেও বেপুন-ফিমেল-স্কুল প্রবিষ্ঠ করিয়া দিলেন। সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষে ক্রীশিক্ষা-প্রচারবিষয়ে বিভাসাগর মহাশয়ই বেপুন সাহেবকে প্রবৃত্ত করেন। ফলতঃ বিভাসাগর মহাশয় আস্তরিক যত্ন না করিলে, তৎকালে এতদ্বেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া ত্ত্বর হইত। তাঁহার যত্নের শৈথিল্য থাকিলে, কোন্কালে বেপুন-ফিমেল-স্কুল উঠিয়া যাইত।

চেম্বর্স, ইংরাজী-ভাষায় ময়্যাল ক্লাসবুক নামে যে পুশুক প্রচারিত করিয়াছেন, বিভাসাগর মহাশয় সন ১২৫৭ সালে, এতদ্দেশীয় বালকবালিকাণগণের নীতিজ্ঞানার্থ নীতিবোধ নাম দিয়া, বালালাভাষায় ঐ পুশুকখানি অম্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথমতঃ, পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিক্তের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, মচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব, বিনয়, এই কয়েকটি প্রস্তাব অম্বাদ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণস্বরূপ যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কথাও তাঁহার অম্বাদিত; কিন্তু প্রিকাশাল-পদে নিমৃক্ত হওয়ায় ও অন্তান্তরূপ কার্যে নিরম্ভর ব্যাপৃত থাকায়, অনবকাশ-প্রমৃক্ত

তিনি উাঁহার পরমবন্ধ বাব্ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি নীতিবোগ প্রস্তুত করিবার ভারার্পণ করেন। তিনি অবশিষ্ট অংশ লিখিয়া, সন ১২৫৮ সালের ৪ঠা শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

ঐ সালে মার্শেল সাহেব, সংস্কৃত-কলেজের জ্নিয়র ও সিনিয়র উভয় ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। অস্তান্ত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসরের পরীক্ষার ফল উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। বিভাসাগর মহাশয়ের স্থানিয়মই ইহার কারণ। ঐ বৎসরের আশ্বিন মাসে পূজার অবকাশে অগ্রজ মহাশয়, বাব্ প্রসরক্মার সর্বাধিকারিকে সঙ্গে লইয়া বাটী যান। তথায় উভয়েই পুত্তক লইয়া শচীসরোবরের এক অশ্বখরক্ষের মূলে বিসয়া, পুত্তক-পাঠ ও কথোপকথন করিতেন। যে কয়েক দিবস বাটাতে অবস্থিতি করিতেন, সেই কয়েক দিন দরিদ্রলোকের বিলক্ষণ স্থবিয়া হইত; কারণ, তিনি তাহাদিগকে গোপনে কিছু কিছু দান করিতেন।

গ্রামবাসীদের বাটীতে যাইয়া ও সবিশেষ অহুসন্ধান লইয়া, যাহার যেরূপ অভাব থাকিত, সাধ্যাহ্মসারে তিনি তাহার সেই অভাব মোচন করিতেন। ইহা জানিয়া অহাস্থ ধনশালী লোকেরা আশ্বর্ধান্ধিত হইতেন যে যিনি এতাদৃশ প্রচুর অর্থ দান করেন, তাঁহার গোপনে দান করিবার কারণ কি ? আমরা যাহা দান করি, তাহা সকলকেই প্রকাশ করিয়া থাকি। একদিবস একটি ভদ্রলোক, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "মহাশয়! গোপনে দান করিবার তাৎপর্য কি ?" তিনি উত্তর করেন যে, "লোকের সমক্ষে দিলে লইতে যদি লজ্জিত হয়, এজন্ত গোপনভাবে দেওয়া হয়। যাঁহারা প্রকাশে দান করেন, তাঁহারা লোকের নিকট প্রতিষ্ঠালাভের অভিপ্রায় করিয়া থাকেন। আমি সর্বসমক্ষে কাহাকেও দান করি না; লোকের কই দেখিলেই দিয়া থাকি। নামে আমার আবশ্যক নাই।"

ঐ বংসর আশ্বিন মাদে অগ্রজ মহাশয় বাটীতে থাকিয়া দেখিলেন, কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান ও তাঁহার পুত্র নারায়ণকে পিতৃদেব অত্যন্ত আদর করেন; তদর্শনে পরিহাসপূর্বক পিতৃদেবকে বলিলেন, "আপনি ঈশানের ও নারায়ণের মাথা খাইতেছেন, তথাপি আপনি লোকের নিকট আপনাকে কিরূপে নিরামিয়াশী বলিয়া পরিচয় দেন !"

তংকালে সংস্কৃত-কলেজে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈগুজাতীয় সম্ভানগণ অধ্যয়ন করিত। ব্রাহ্মণের সম্ভানেরা সক্ষ শ্রেণীতেই অধ্যয়ন করিত; বৈগুজাতীয় বালকেরা দর্শন-শাস্ত্র পর্যন্ত অধ্যয়ন করিতে পাইত, বেদান্ত ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পাইত না। শূদ্র-বালকের পক্ষে সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন নিষেধ ছিল। অগ্রজ মহাশয়, প্রিন্সিপাল হইয়া, শিক্ষাসমাজে রিপোর্ট করিলেন যে, হিন্দুমাত্রেই সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারিবে। শিক্ষাসমাজ রিপোর্টে সম্ভষ্ট হইয়া, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ইহা প্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মণেরা আপন্তি করিলেন যে, "শুদ্রের সম্ভানেরা সংস্কৃত-ভাষা কদাচ শিক্ষা করিতে পাইবে না।" তাহাতে অগ্রজ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, "পণ্ডিতেরা তবে কেমন করিয়া সাহেবদিগকে সংস্কৃত-শিক্ষা দিয়া থাকেন ? আর সভা-বাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব শূদ্রবংশোন্তব, তবে তাঁহাকে কি কারণে गःक्रुज-भिका (मध्या श्रेयाहिन ?" **এই**क्राप अधिक मशानायत हाता मकन আপন্তি খণ্ডিত হইয়াছিল। তাঁহার মত এই বে, শূদ্রসন্তানেরা ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলম্বার ও দর্শনশান্ত অধ্যয়ন করিতে পারিবেন, শান্তের কোনও স্থানে ইহার বাধা নাই। কেবল ধর্মশাস্ত্র স্থাতি অধ্যয়ন করিতে পারিবেন না। তজ্জন্ম শুদ্রগণের স্থৃতির শ্রেণীতে অধ্যয়ন বহিত হইয়াছে। তদবধি শূদ্ৰজাতীয় সম্ভানগণ সংস্কৃত-কলেজে প্ৰবিষ্ট হইয়া সংস্কৃত-ভাষা অবাধে শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন। শৃদ্রেরা যে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছেন, কেবল বিভাসাগর মহাশয়ই ইহার প্রধান উল্ভোগী; ইহার যত্নে ও আগ্রহাতিশয়েই শূদ্রগণের সংস্কৃতশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে এবং ইহাতে দেশের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে।

তৎকালে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈগুজাতির সম্ভানেরা বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিত। বেতন না লইরা শিক্ষা দেওয়ায়, সাহেবদের নিকট বিগালয়ের গৌরব থাকে না। একারণ, তিনি অতঃপর ব্রাহ্মণ, বৈশ্ব ও শুদ্রের যে সকল নৃতন বালক অধ্যয়নার্থ আসিত, তাহাদের নিকট হইতে মাসিক বেতন আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে, অত্যে সংস্কৃত-ব্যাকরণ শিক্ষা করা অত্যাবশ্যক, নচেৎ সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না। অনেক কৃতবিশ্ব বিচক্ষণ বিষয়ী লোক, সংস্কৃত-ভাষা শিখিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, কিন্তু ব্যাকরণে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত সংস্কৃত অধ্যয়নে বঞ্চিত হইয়াছেন। অধ্যাপকগণ স্কৃত্যারমতি শিশুগণকে ব্যাকরণের যাহা উপদেশ প্রদান করিতেন, বালকগণ তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত, কোন বালকই ভালরূপ বুঝিতে পারিত না। শুকপক্ষীকে লোকে যেমন রাধাক্ষ্ণ পাঠ শিক্ষা দেয়, অনেকবার শিক্ষা দেওয়ায় বনের পক্ষীও যেমন ঐ নাম বলিতে পারে; কিন্তু রাধাক্ষ্ণ যে কি পদার্থ তাহা তাহার কখনই বোধগম্য হয় না; ব্যাকরণেও তাহাদের সেইরূপ বৃৎপত্তি জন্মত।

সন ১২৫৮ সালের ১লা অগ্রহায়ণ অগ্রজ মহাশয়, অল্পরয়য় বালকগণের আতু সংয়ৢত-ভাষার অধ্যয়নের সৌকর্থার্থে ব্যাকরণের উপক্রমণিকা নামক প্তুক রচনা করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলেন। ইহার মধ্যে সন্ধি, শব্দ, বাতু, কৃদস্ত, কারক, সমাস, তদ্ধিত আছে। সংয়ৢত-ভাষায় অধিকাংশ প্তুক দেবনাগর অক্ষরের বর্ণপরিচয়ও মুদ্রিত হইয়াছে। উপক্রমণিকার শেষভাগে দেবনাগর অক্ষরের বর্ণপরিচয়ও মুদ্রিত হইয়াছে। উপক্রমণিকা শেষ করিয়া সাহিত্য ব্ঝিতে পারিবে না, এই জন্ত শেষে সরল-ভাষায় সংয়ৢত গভ-রচনাও সন্ধিবেশিত হইয়াছে। বিভার্থী বালকগণ ছয় মাসের মধ্যে উপক্রমণিকা পাঠ করিয়া, সংস্কৃত-ভাষা শিখিতে সক্ষম হয় দেবিয়া, সর্বসাধারণ লোকে অগ্রজের এই লোকাতীত ক্ষমতায় আশ্রুধান্বিত হইয়াছিলেন।

উপক্রমণিকা অধ্যয়ন করিয়াই রঘুবংশ প্রভৃতি অধ্যয়ন করা শিশুগণের পক্ষে হ্রছ বিবেচনা করিয়া, পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ হইতে কতিপয় সরল গল্প উদ্ধৃত করিয়া, সন ১২৫৮ সালের ১লা অগ্রহায়ণ, সংস্কৃত ঋজুপাঠ নামক পৃত্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। সন ১২৫৮ সালের ২২শে ফাল্পন রামারণের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, ২য় ভাগ ঋজুপাঠ মুদ্রিত করেন। ভৎপরে হিতোপদেশের সরল গল্প ও পল্প এবং মহাভারত, বিষ্ণুপ্রাণ, ঋতুসংহার, বেণীসংহার ও ভট্টিকাব্য এই সকল গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া, তৃতীয় ভাগ ঋজুপাঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। বালকেরা এক বৎসরের মধ্যে ঋজুপাঠ প্রথম, বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ অধ্যয়ন করিয়া, অনায়াসে সাহিত্য-শাত্র অধ্যয়ন করিবার অধিকার পাইয়া থাকে, এবং সংস্কৃত রচনা করিবারও

বে সামান্তরূপ ক্ষমতালাভ করিয়া থাকে, তাহা বিলক্ষণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যাকরণের উপক্রমণিকা প্রচার না হইলে, বিষয়ী লোক প্রভৃতি কখনই সংস্কৃত অধ্যয়ণে প্রবৃত্ত হইতে সক্ষম হইতেন না। ফলতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সংস্কৃত-ভাষা শিখিবার সহজ-পথপ্রদর্শক।

কলিকাতায়, গ্রীমের অত্যন্ত প্রাহ্রভাব, ঐ সময় কলিকাতায় থাকিয়া পাঠ করা একান্ত কষ্টকর; একারণ, ঐ সময়ে অবকাশের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বৈশাব, জৈঠ ছই মাস অবকাশের জন্ম শিক্ষাসমাজে আবেদন করিয়া কতকার্য হন। তদবধি বাঙ্গালাদেশে ঐ দৃষ্টান্তে ক্রমশঃ গ্রীম্মাবকাশ প্রবৃতিত হইয়াছে।

অগ্রজ মহাশয় ১১৫৯ দালের গ্রীমাবকাশে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া, পদব্রজে ছয় ক্রোশ অন্তর চণ্ডীতলা গ্রামের এক পাছনিবাদে রাত্রিযাপনপূর্বক, পরদিবস পদব্রজেই তথা হইতে কুড়ি ক্রোশ অন্তর বীরসিংহায় নিজ বাটীতে পঁছছিয়াই, পিতা মাতা ভাই ভগিনী ও প্রতিবেশী বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

পর দিবস হইতে গ্রামস্থ নিরুপায়দিগকে বিবেচনামত কিছু কিছু দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন; ইহা দেখিয়া গ্রামের ও পার্যবর্তী গ্রামের অনেকে ইহাকে ধনশালী বলিয়া স্থির করিলেন। বোধ হয়, এই কারণেই গ্রামস্থ ব্যক্তিদের যোগে ৩০শে বৈশাখ আমাদের বাটীতে ডাকাইতি হয়। ঐ দিবস আমরা রাত্রি নয়টার পর ভোজনাস্তে অস্তঃপুরে শয়ন করিয়াছি, সদর বাটীতে প্রায় ত্রিশ জন পুরুষ নিদ্রা যাইতেছিলেন, এতয়্যতীত ছই জন গ্রাম্য-চৌকিদারও জাগরিত ছিল। নিশীথসময়ে বাটীর সম্পুরে প্রায় চল্লিশ জন লোক ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল; ঐ চীৎকার-শ্রবণে আমাদের সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন, ডাকাইতদল মশাল জালিয়া মধ্যদার ভাঙ্গিতেছিল, তদর্শনে দাদা অত্যক্ত ভীত হইলেন। আমরা অলক্ষিতভাবে খিড়কির য়ার দিয়া, ভাঁছাকে লইয়া বাটী হইতে প্রস্থান করি। দস্ত্যগণ, অগ্রন্থকে ধরিতে পারিলে, টাকার জন্ম বিলক্ষণ যাতনা দিত। অনন্তর দস্যগণ যথাসর্বন্থ লুঠিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। রাত্রিতেই ঘাঁটাল-থানার দারোগাকে সংবাদ দেওয়ায়, তিনি পরদিন প্রাতে পাঁছছিয়া, প্রশিক্রমিটারিদের প্রথাস্নারে গোলমাল করায়,

পিত্দেব বলিলেন, "আপনি কুলীন-ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়া আপনার মর্যাদা রাখিতে পারি, কিন্তু এ সহজে আপনাকে কিছু দিতে পারি না।" অনস্তর পিতৃদেব পরিবারবর্গের কাহারও দিতীয় বস্ত্র না থাকায় ও ঘটা, বাটা, থালা ইত্যাদি কিছুমাত্র না থাকায়, এ সকল দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্ম উদয়গঞ্জ ও খড়ার গ্রামে গমন করিলেন। ইত্যবসরে অগ্রন্ত মহাশয় বাটীর সম্মুখে ভ্রাতা ও वक्तुवर्ग नरेशा, कथांगे तथना आवष्ठ कवितन। नात्वाभावाव कांजीनावतक বলিলেন, "এ বামুনের (ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের) এত কি জোর যে, আমি দারোগা, আমার মুখের উপর জবাব দেয় যে, এক পয়সাও দিব না; এবং ইহাও অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, (অঙ্গুলি দ্বারা দাদাকে দেখাইয়া) ঐ ছোঁড়াটা কি রকমের লোক; কল্য ডাকাইতি হইয়াছে, আজ সকালেই বাটীর সমুখে কপাটী খেলিতেছে।" ফাঁড়ীদার বলিল, "ছজুর, ইনি সামান্ত লোক নহেন। ইনি দেশে আসিলে, জাহানাবাদের ডেপুটী ম্যাজিস্টেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, বন্ধুভাবে এখানে আসিয়া ইঁহার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, আপনাকে কুতার্থ জ্ঞান করেন, এবং শুনা যায় যে, বড় লাট ও ছোট লাট সাহেবের সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব আছে, ইঁহার মত লইয়া জজ मगाजित्सु हो वाहान हम ।" हेहा छनिया नात्त्राणा छन हहेन, এবং শाखाजात কার্য করিল; ডাকাইতির কোন কিনারা হইল না। গ্রীম্মকালের শেষে কলিকাতায় আসিবার পর, এক দিবস ছোট লাট হেলিডের সহিত দাদার সাক্ষাৎ হইলে, কথা প্রসঙ্গে হেলিডে সাহেব বলিলেন, "তুমি অতি কাপুরুষ, বাটীতে ডাকাইত পড়িল, আর তুমি বিষয় রক্ষা না করিয়া ও তাহাদিগকে না ধরিয়া, কাপুরুষের মত পলায়ন করিলে; ইহা অপেক্ষা তোমার পক্ষে আর কি লজ্জার বিষয় হইতে পারে।"

ঐ সময়ে দেশহিতেষী হেলিডে সাহেব, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ঐ পদ ভারতবর্ষে এই নৃতন স্থাপিত হইল। ঐ সময়ে এডুকেশন কৌন্সেলের কার্যদক্ষ সেক্রেটারি ডাক্তার ময়েট সাহেব, কিছু দিনের জন্ম অবকাশ গ্রহণ করিয়া, স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। হেলিডে সাহেব বাহাছর নৃতন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইয়া, সাবেক শিক্ষা-সমাজের পরিবর্তন করেন। এডুকেশন কৌন্সেল নামের পরিবর্তে এক্ষণে

প্র্লিক ইন্টিটিউস্ন এই নামকরণ করিলেন। সেক্টোরি নাম না রাবিয়া, ডিবেক্টবের পদ স্থাপন করেন ও ঐ পদে গর্ডন ইয়ঙ্ সাহেবকে নিযুক্ত করেন। তংকালে বিভাসাগর মহাশয়, হেলিডে সাহেবকে বলেন যে, "আপনি **अञ्च**तग्रस्र मितिनिग्रान् नामकत्क এতবড় গুরুতর ভার দিয়া ভাল করেন নাই; তিনি এ প্রদেশের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নন; যেহেতু ঐ সাহেব সিবিলিয়ান, অহন্ধত ও বালক, বিশেষতঃ উনি অল্পদিন হইল ভারতবর্ষে সমাগত হইয়াছেন: এ প্রদেশের রীতি-নীতি किहूरे পরিজ্ঞাত নহেন, শিখিতে আরও কিছুকাল লাগিবে। ইনি কিরুপে এই গুরুতর ভার বহন করিবেন, বুঝিতে পারি না। ডাক্তার ময়েট্, বছকাল হইতে শিক্ষাসমাজের কর্মাধ্যক ছিলেন, তাঁহার প্রতি এ ভার সমর্পণ করিলে, সর্বতোভাবে ভাল হইত।" ইহা শ্রবণ করিয়া, হেলিডে गार्ट्य विनामन, "আমার নিজের এ বিষয় পরিদর্শনে বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে। আমি নিজেই সকল কাজ দেখিব, ইয়ঙ সাহেব উপলক্ষ্মাত্র; তুমি ছুই मान देवध् नाट्टव्टक कार्यनिका नाय। देवध् वृक्षिमान्, इत्राव्य कार्यनक ছইবার সম্ভাবনা।'' ছেলিডের আদেশে, বিভাসাগর মহাশয় করেক মাস. मत्था मत्था फिदब्रह्मोत व्याकित्म बाहेग्रा, वे मात्हवत्क छेन्नतम श्रामान कतिया कार्यक्रम कतिया (एन। (य करवक मान हेया नाहित कार्य भिका करतन, সেই কয়েক মাস অগ্রন্ধকে বিশেষ সন্মান করিতেন।

অগ্রন্ধ মহাশয়, জয়ভূমি বীরসিংহ ও তৎসন্নিহিত গ্রামবাসী লোকগণের ও বালকর্ন্দের মোহান্ধকার নিবারণমানসে বিভালয় স্থাপন করিবেন, শৈশবকাল হইতে এ বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবপ্রযুক্ত, বিভালয় স্থাপন করিব এই কথা, এতাবংকাল পর্যন্ত ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। একণে মাসিক তিন শত টাকা বেতন পাইতেন ও বেতালপঞ্চবিংশতি, জীবনচরিত, বালালার ইতিহাস, উপক্রমণিকা, বোধোদয় প্রভৃতি পুল্তক বিক্রমের লাভও বথেষ্ট হইত; একারণ, আত্চত্ইয়সহ ফাল্পনমাসে জ্লপথে উল্বেড়ে, গোঁয়োখালি, তমোলুক, কোলা, বাক্সী, গোণীগঞ্জ হইয়া তৃতীয় দিবসে ঘাঁটালে নোকা হইতে অবতরণ করিয়া বাটা বান, এবং বাটাতে সমুপন্থিত হইয়া, পিতৃদেব

মহাশয়কে বলেন বে, "আপনি দেশে টোল করিয়া দেশস্থ লোককে বিভাদান করিবেন, ইহা বছদিন পূর্বে মধ্যে মধ্যে প্রায় ব্যক্ত করিতেন; একণে মহাশয়ের আশীর্বাদপ্রভাবে অবস্থা ভাল হইয়াছে, অতএব আমি বীরসিংহায় একটি বিভালয় স্থাপন করিতে মানস করিয়াছি।" ইহা প্রবণ করিয়া, জননীদেবী ও পিতৃদেব মহাশয় পরম আহ্লাদিত হইয়া, দাদার মুখচুষন করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। পরদিন বিভালয়ের স্থান নিরূপণ হইল। ভূষামী রামধন চক্রবর্তী প্রভৃতিকে মূল্য দিয়া ভূমিবিক্রয়ের কোবালাপত্র লিখাইয়া লইলেন। ইহার পরদিবস মজ্রে পাওয়া যায় নাই দেখিয়া, দাদা স্বয়ং কোদালগ্রহণপূর্বক আতৃবর্গসহ মাটি খনন করিতে প্রস্ত হইলেন। পরে বিভালয়গৃহ শীঘ্র নির্মাণজন্ম, পিতৃদেবকে সহস্রাধিক মুদ্রা দিয়া কলিকাতায় গমন করিলেন।

১৮৫৩ থ্বঃ অব্দে গ্রীমাবকাশের পূর্বে চৈত্রমানে, মধ্যম ও তৃতীয় সহোদর ও তৎকালীন বাসার যে যে আশ্নীয় সংস্কৃত-কলেজের উচ্চ-শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত, তাহাদিগকে দেশস্থ বালকগণের শিক্ষাকার্য সম্পাদনার্থে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। বিভাভবন প্রস্তুত হইতে আরও চারি মাস সময় অতিবাহিত হইবে, একারণ, দেশস্থ স্বীয় বাসভবনে ও সন্নিহিত প্রতিবেশীলোকের ভবনে, ফাল্পনমাসে বীরসিংহগ্রামে বিভালয় স্থাপিত হয়। ইতিপূর্বে এ প্রদেশে কোনও কুল স্থাপিত হয় নাই। স্থানীয় অনেকের সংস্কার ছিল, স্কুলে অধ্যয়ন করিলে খৃষ্টান হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিতেন, ছেলেরা নান্তিক হইবে। কোন কোন ভট্টাচার্যের সংস্কার हिन, कािज्यः म रहेरत ; हेजािन कर लारक कर कथाहे अकाम कतिरङ লাগিল। তৎকালে বীরসিংহবাসী লোকদিগের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ ছিল। সদ্পোপেরা কৃষিকর্ম করিয়া দিনপাত করিত। ইহাদের সম্ভানগণ গরু চরাইত; কেহ কেহ অন্তের ক্ষেত্রে মজুরি করিয়া দিনপাত করিত। অনেকের দিনান্তে অন্ন জুটা ছম্বর হইত। যাহা হউক, বিভালয় স্থাপন করিবামাত্র পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই প্রায় শতাধিক বালক অধ্যয়নার্থ প্রবিষ্ট হইল। ক্রমশ: সন্নিহিত গ্রাম পাথরা, উদয়গঞ্জ, কুরাণ, গোপীনাথপুর, यङ्পুর, দণ্ডীপুর, ঈড়পালা, দীর্ঘগ্রাম, সাততেঁতুল, আমড়াপাট, পুড়ওড়ী, মান্দ্রল, আকপপুর, আগর, রাংানগর, ক্ষীরপাই প্রভৃতি গ্রাম হইতে যথেষ্ট বালক বিভালয়ে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পাঠ্যপুত্তক ক্রয় করে, অনেকেরই এমন সঙ্গতি ছিল না। বিভালয় অবৈতনিক হইল। অগ্রজ মহাশয়, কলিকাতা হইতে প্রায় তিন শতের অধিক বালকের জভ পাঠ্যপুত্তক এবং কাগজ, শ্লেট প্রভৃতি অকাতরে প্রেরণ করিতেন। স্বগ্রামের যে যে ছাত্রের বস্ত্রাভাব ছিল, তাহাদিগকে বস্ত্র করিয়া দিবার জভ, আমাকে আদেশ দেন। ঐ সময়ে বিদেশস্থ অনেক অধ্যাপকের পুত্র, অধ্যয়ন-মানসে সমাগত হন।

যাহারা অন্তের বাটীতে বেতন গ্রহণ করিয়া দিবলে গরু চরাইত, বা 
যাহারা দিবলে ক্ষিকর্ম করিত, তাহাদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্ম নাইট্-ক্ষুল
স্থাপন করিলেন। ঐ স্কুলে সন্ধ্যার পর রাত্রি ছই প্রহর পর্যন্ত ছইজন শিক্ষক
নিযুক্ত ছিলেন; বিনাম্ল্যে পুস্তক দিতে হইত, এই সকল বিষয়ে যাহা ব্যয়
হইত, তাহা অগ্রজ মহাশয় য়য়ং নির্বাহ করিতেন। ঐ সময়ে এ প্রদেশে
ডাব্রুলারি চিকিৎসার প্রচলন ছিল না। অগ্রজ মহাশয়, দেশস্থ লোকের প্রতি
অম্প্রহ প্রদর্শন করিয়া, দাতব্যচিকিৎসালয স্থাপন করেন। সকলেই
বিনাম্ল্যে ঔষধ পাইত। বীরসিংহা, বোয়ালিয়া, পাথরা, মামুদপুর প্রভৃতি
সম্লিহিত গ্রামে কাহারও বাটীতে চিকিৎসা করিতে হইলে, পদরজে যাইয়া
বিনা ভিজিটে চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা ছিল। এতদ্ব্যতীত ছঃস্থ লোকের
প্রথ্যের জন্ম সাগু, বাতাসা, মিছরি প্রভৃতি দেওয়া হইত।

তৎকালে এ প্রদেশের স্থীলোকেরা লেখাপড়া শিক্ষা করিত না। বীরসিংহায় সর্বাগ্রে বালিকাবিছালয় স্থাপিত হয়। সকল বালিকাই বিনামূল্যে
পুস্তক পাইত। যৎকালে কলিকাতায় প্রথম বেগুন-ফিমেল-স্কুল স্থাপিত হয়,
তৎকালে কলিকাতাবাসী সম্রাস্ত দলপতিগণ ও অভাভ সম্রাস্ত লোকেরা নানারূপ গোলযোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু বীরসিংহায় বালিকাবিছালয় স্থাপিত
হইলে, প্রতিবেশিবর্গ সন্তুষ্টিন্তে স্বীয় স্বীয় ছহিতাদিগকে বিভালয়ে পাঠাইয়া
দিতেন। তজ্জভ, সন্নিহিত অপরাপর গ্রামস্থিত লোক সকল কোনও
প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। বালকবিভালয়ে প্রথমতঃ বাংলা
এবং সংস্কৃত কাব্য ও অলক্ষারাদির শিক্ষা দেওয়া হইত; কিছুদিন পরে,

অধিক সংস্কৃত সাহিত্যাদি অধ্যয়ন না করাইয়া, রীতিমত ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইত। অগ্রজ মহাশম, উক্ত বিভালয়ে মাস্টার ও পণ্ডিতের বেতন মাসিক তিন শত টাকা প্রদান করিতেন; তিন এতয়্যতীত প্রকাদির জন্ম মাসিক অস্বতঃ এক শত টাকা ব্যয় হইত। অগ্রজের পরম আশ্লীয় বাবু প্যারিচরণ সরকার তাঁহার ফাস্ট বুক, দেকেগু বুক, থার্ডবুক প্রভৃতি প্রক্তক্তিল বালকদিগকে পাঠার্থ বিনাম্ল্যে দান করিতেন। বিভাগাগর মহাশয়, বীরসিংহার বালিকা-বিভালয়ে মাসে মাসে ত্রিশ টাকা ব্যয় করিতেন। ভাজারখানায়, ডাক্সার কম্পাউগুরের বেতন এবং বাজে খরচ'ও ঔষধাদির ম্ল্য প্রভৃতিতে মাসে মাসে এক শত টাকা প্রদান করিতেন। নাইট্-মুলে প্রতিতিত মাসে মাসে এক শত টাকা প্রদান করিতেন। নাইট্-মুলে প্রতিমাসে পনের টাকা প্রদান করিতেন।

ইতিপূর্বে থামে কয়েকটি পাঠশালা ছিল; অবৈতনিক স্কুল হওয়াতে তাহা উঠিয়া গেল। পাঠশালার শিক্ষকগণের দিনপাতের জন্ত কোন উপায় না থাকায়, পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা অগ্রজের নিকট ছঃখ জানাইতে লাগিলেন। একারণ, তিনি তাঁহাদের প্রতি দয়া করিয়া, আমায় আদেশ করেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপায়্যায়, হরচন্দ্র আচার্য, উমাচরণ চট্টোপায়্যায় ও মধ্সদন ভট্টাচার্য এই কয়েকজনকে তুমি প্রাতে ও রাত্রিতে পরিশ্রমসহকারে বাংলা পৃস্তক ও উপক্রমণিকা, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ প্রভৃতি তরায় শিখাইয়া দাও। অত হইতে ইহারা নিয়-শ্রেণীর শিক্ষক নিমৃক্ত হইলেন। পাঠশালায় ইহাদের যেরূপ প্রাপ্য ছিল, তদপেক্ষায় কিছু অধিক বেতন পাইবে; ভাল করিয়া শিখিতে পারিলে, রীতিমত বেতন দেওয়া যাইবে। তাঁহার বাল্যকালের গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে নিয়শ্রেণীর ছোট ছোট ছেলেদিগের বর্ণ-পরিচয় শিক্ষা দিবার নিমিন্ত নিয়্কুক্ত করেন।

খঃ ১৮৫৫ সালে সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষতাসত্ত্বেও মহাস্থতব লেপ্টেনেট গবর্ণর হেলিডে সাহেব বাহাত্ব্র, ইহাকে হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া ও মেদিনী-পুর, এই জেলাচতুষ্টয়ের স্থানে স্থানে বিছালয় সংস্থাপন ও পরিদর্শন জন্ম মাসিক ত্ই শত টাকা বেতনে স্পেসিয়্যাল ইন্স্পেটার নিযুক্ত করেন।

ঐ সময়ে, অগ্রভের সংস্কৃত-কলেজের প্রিন্সিপালের বেতন তিন শত

টাকা, উপরি উক্ত কার্যের বেতন ছই শত টাকা, এতহ্যতীত জেলায় জেলায় পরিভ্রমণের ব্যয় স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট ছিল।

তৎকালে প্রাট্ সাহেব এবং আরও ছই জন ইংরাজ, ফুল ইন্স্ক্রীরের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজপ্রুষদের সহিত শিক্ষা-বিষয়ে পরস্পর পত্র লেখা চলিতেছিল। ছরায় ফুল বসাইবার জন্ত ইংলণ্ড হইতে আদেশপত্র আসায়, অগ্রজ মহাশয়, সত্বর স্থানে স্থানে স্থান কলে বসাইতে লাগিলেন। কিন্তু ডিরেক্টর ইয়ং সাহেব, আদেশ-পত্রের বিপরীত অর্থ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন। অপর তিন জন ফুল-ইন্স্কেটার সাহেব এবং লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর হেলিডে সাহেব বিপরীত ব্রিয়া, অগ্রজকে কিছুদিনের জন্ত স্থান বসাইতে কান্ত থাকিতে বলিলেন। তিনি ক্ষান্ত না হওয়ায়, ডাইরেক্টার এ বিষয়ে লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরক জানাইলেন। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর, অগ্রজ মহাশয়কে ডাকাইয়া, অনেক বাদাস্বাদের পর ঐ বিষয় বিলাতে রাজপ্রুষদিগের গোচর করিলেন। রাজপ্রুষ্বগণ এই সংবাদ পাইয়া, লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বাহাছরকে ছয়ায় বিভালয় স্থাপনের আদেশ পাঠান এবং ঐ পত্রে অগ্রজর ভুয়্সী প্রশংসা করেন। এই স্ত্রে তাঁছার সহিত ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের অপ্রণয় বদ্ধমূল হয়। এই অপ্রণয়ই তাঁছার ভাবী পদ-পরিত্যাগের মূল কারণ।

আদর্শ বিভালয়ে বা অস্থান্থ ইংরাজী বিভালয়ে বাঁহারা শিক্ষকতার কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদের শিক্ষার জন্ত অগ্রজ, গবর্ণমেন্টকে অমুরোধ করিয়া, কলিকাতায় নর্ম্যাল স্কুল স্থাপন করেন। প্রথমতঃ বাবু অক্ষয়কুমার দন্ত, পণ্ডিত মধুস্দন বাচস্পতি ও রাজকৃষ্ণ গুপ্ত, নর্ম্যাল স্কুলের শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে অক্ষয়বাবু শিরপীড়া প্রভৃতি নানা রোগে আক্রাস্ত হইয়া কর্ম পরিত্যাগ করিলে, তৎকালের সংস্কৃত কলেজের সর্বপ্রধান ছাত্র বাবু রামকমল ভট্টাচার্যকে নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। রামকমল বাবু সংস্কৃত ও ইংরাজীতে অন্বিতীয় লোক ও অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন; তাঁহার স্থায় বুদ্ধিমান্ লোক সম্প্রতি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। একারণ, বিভাসাগর মহাশয়্ব, রামকমলকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; তাঁহার আশা ছিল, রামকমলের হারা দেশের অনেক উপকার হইবে। তৎকালে

মফ:স্বলের টোল হইতে অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অপরাপর লোক, বিভালয়ের পণ্ডিতের কর্ম প্রাপ্তাভিলাবে নর্ম্যালে প্রবিষ্ট হইয়া, শিক্ষাজন্ত পরীক্ষা দিতে লজ্জিত হইতেন না। বাঁহারা পরীক্ষায় উস্তীর্ণ হইতেন, তাঁহারাই নর্ম্যালে প্রবিষ্ট হইতে পারিতেন। ঐ সময় সংস্কৃত-কলেজের অনেক কৃতবিভ ছাত্র, কর্মপ্রার্থনায় নর্ম্যালে প্রবিষ্ট হইয়া অহ্ব, ভূগোল ও পদার্থবিভা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। কয়েক মাস পরে, বাঁহারা পরীক্ষায় উস্তীর্ণ হইলেন, অগ্রজ মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও আদর্শ-বিভালয়ে, কাহাকেও ইংরাজী বিভালয়ের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

রামকমলবাবু মধ্যে মধ্যে বিভাসাগর মহাশয়কে বলিতেন, "কত টাকা হুইলে আপনার খ্যাতি কিনিতে পারিব।" বিভাসাগর মহাশয় কর্ম পরিত্যাগ क्तिलन, উভ্রো সাহেব नत्रगान विद्यानस्त्र उद्यावशायक इहेशाहिलन। রামকমলবাবুর সহিত উভ্রো সাহেবের সম্ভাব ছিল না; মধ্যে মধ্যে বিলক্ষ্ণ বাদাসুবাদ হইত। একদিবস উড্রো সাহেব কোন অস্তায় কথা বলায়, অসম্ম বোধ হইলে, অথবা অন্ম কোন কারণে রামকমলবাবু সেইদিনই উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। এই সংবাদে অগ্রন্ধ শোকাভিত্বত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সংবাদদাতা তাঁহাকে বলেন, সাত-আট জন ব্রাহ্মণ প্রেরণ করুন, ঠাহারা শবকে মেডিকেল কলেজে লইয়া যাইবেক। তথায় পরীক্ষাকার্য সমাধা ছইলে পর, সেই মৃতদেহ নিমতলার ঘাটে দাহ-কারণ লইয়া যাইতে इटेरव। উष्टक्षत्न প্রাণত্যাগ করিয়াছে বলিয়া, আমাদের পাড়ার কোন ব্রাহ্মণ দাহ করিতে ঘাইতে স্বীকার পাইতেছেন না; আর মুদ্দফরাদের দারা त्र्न कतिया नहेया (शल, धूर्नाम ७ जाठिनान हहेता। विधानाशत महानय, উক্ত শ্ব-বহন-কারণ অনেককে অমুরোধ করেন, কিন্ত কেহই সমত হয় নাই; পরিশেষে ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র, পিতৃব্যপুত্র পীতাম্বর, মাতুলপুত্র ঈশ্বর ্যােদাল, ভগিনীপতি বহুনাথ মু্থােপাধ্যায় প্রভৃতি আট জনকে প্রেরণ করেন। উহাঁরা তাঁহার বাটী হইতে শব বহন করিয়া, মেডিকেল কলেজে লইয়া যান; তথায় পোস্টমর্টম অর্থাৎ পরীক্ষার পর, পুনরায় নিমতলার ঘাটে लहेबा शिक्षा, नाहानि-कार्य मण्यन करतन।

ঐ সময় বিভাসাগর মহাশয়কে প্রতি সপ্তাহের মধ্যে একদিন অর্থাৎ

বৃহস্পতিবারে ছোট লাট হেলিডে লাহেব বাহাছরের বাটী ঘাইতে হইত। তিনি তাঁহাকে চটি জুতা, থানের ধৃতি ও থানের চাদর এই তিনের পরিবর্তে পেন্টলন, চাপকান, পাগড়ি, মোজা ও বৃটজুতা পরিধান করিবার আদেশ দেন। অগ্রন্থ মহাশয়, অগত্যা করেকবার গোপনে সাহেবের কথিতমত পোশাক পরিধান করেন; কিন্তু উক্ত বেশ-ধারণে লজ্জিত ও শৃঞ্জালাবদ্ধের ভায় ক্লেশ অহভব করিয়া, লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের সমক্ষে বলেন, "আপনার সহিত আমার এই শেষ-দেখা, আমি এই বেশ ধারণ করিতে বা সং সাজিতে পারিব না, ইহাতে আমার চাকরি থাক্ বা না থাক্।" ইহা শ্রবণ করিয়া লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর, লাদাকে তাঁহার অভিল্যিতবেশে আসিবার আদেশ দিলেন। তাঁহার আজীবনে এই কয়েকবার ভিন্ন চটিজুতা, থান ধৃতি, থানের চাদর পরিত্যাগ করেন নাই। পরে রোগ ও বার্ধক্য-নিবন্ধন চিকিৎসকের উপদেশে সময়ে সময়ে ক্লানেলের জামা ও উড়ানি ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে।

বাবু ভামাচরণ বিশ্বাস ও বিমলাচরণ বিশ্বাস অগ্রজের পরম বন্ধু ছিলেন।
কলিকাতা হইতে নয় ক্রোশ অস্তরে তাঁহাদের পৈতৃক বাস। তাঁহারা
সংস্কৃত-কলেজের সমুথে বাটা নির্মাণ করিয়া বাস করিছেন। সময়ে সময়ে
তাঁহারা পৈতৃক বাসভূমি পাঁইতেল গ্রামে যাইতেন। এক বৎসর জগদ্ধার্ত্তীপূজা উপলক্ষে অগ্রজ, উক্ত ভামাচরণ বিশ্বাসের সহিত পাঁইতেল গ্রামে গমন
করেন। তথায় রাত্রিজাগরণে ও হিম লাগায় কলিকাতায় প্রত্যাগত
হইবার পর, তাঁহার অর হইল, পরে নাসারোগ দৃষ্ট হইলে পর, তৎকালীন
বহুবাজারস্থ বাবু রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশরের বাটীতে অবস্থিতি করিতে
লাগিলেন। অর ভাল হইলেও নাসারোগের নির্ন্তি না হওয়ায়, কয়েক
বৎসর নস্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ইছার কিয়দিবদ পরে উদরাময় ও শরীরের ত্র্বলতা-নিবারণ-মানদে জনৈক ব্যায়ামশিক্ষক (হিন্দুস্থানী পালোয়ান) রাখিয়া, কয়েক মাস ব্যায়াম শিক্ষা করেন।

এই সময়ে অগ্রজ মহাশয়, বৈছি প্রামে যাইয়া, বাবু গবিনচাঁদ বস্থর ভবনে গমন করেন এবং তাঁহার বাটীতেই একটি বালিকাবিভালয় স্থাপন করেন।

তৎকালে তথাকার সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী বাবু রাধালদাস মুধোপাধ্যায় মহাশদ্বের সাহায্যে বৈঁছিতে একটি ইংরাজী-বঙ্গবিভালর স্থাপন করেন। বাঙ্গালা মডেল-ফুলের স্থান নির্দিষ্ট-করণ-জন্ত, প্রথমে ছগলি-জেলার অন্তঃপাতী শ্যাখালা গ্রামে পণ্ডিত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন। উক্ত গ্রামে বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের বাসস্থান অবলোকন করিয়া, তথায় বাঙ্গালা আদর্শ-বিভালয় সংস্থাপনের উপযুক্ত স্থান স্থির করিলেন। তৎপরে খানাকুল ক্ষ্ণনগর গ্রামে বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের সদনে অবস্থিতি করিয়া দেখিলেন, ঐ গ্রাম অতি সমাজস্থান, অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থের আবাসভূমি, একারণ কৃষ্ণনগরে বিভালয়স্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তদনন্তর হারোপ, বাঙ্গালপুর, কামারপুকুর, কীরপাই প্রভৃতি গ্রামে যাইয়া আদর্শ-বিভালয় স্থাপনের উৎকৃষ্ট স্থান নিদ্ধপণ করেন। পরে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত রাণীগোপালনগর, বাস্থদেবপুর, মালঞ্চ, বদনগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামে এবং ঐ জেলাস্থ অসাস্ত গ্রামে যাইয়া, বিভালয়ের স্থান নিরূপণ করেন। তদনন্তর জেলা বর্ধমানস্থ জৌগ্রাম, মানকর প্রভৃতি গ্রামে যাইয়া াবং নদীয়া জেলাস্থ মফঃস্বলের নানাগ্রামে যাইয়া, বিভালয়ের স্থান মনোনীত করেন।

উক্ত চারি জেলায় পরিভ্রমণকালে, পথে কেহ শারীরিক অস্ত্রন্থতাপ্রযুক্ত চলিতে অক্ষম হইয়া ভূমে পতিত আছে দেখিতে পাইলে, তিনি পালী ইতে নামিয়া, ঐ পীড়িত অপরিচিত পথিককে নিজের পালীতে ভূলিয়া দিয়া, স্বয়ং পদত্রজে গমনপূর্বক উহাকে তাহার বাটীতে অথবা বাটীর নিকটম্ব কোন বিপণীতে পঁছছাইয়া দিতেন এবং পান্থনিবাসের অধিকারীকে তাহার আবশুক ব্যয়ের টাকা প্রদান করিতেন। এইরূপ বিপদাপন্ন যে সকল লোক হাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল, তাহারা পরে আসিয়া অগ্রজকে পরিচয় দিত, এবং সেই সকল লোক তাঁহার পরম বন্ধু বলিয়া গণ্য হইত।

মকংখল পরিভ্রমণকালে, সমন্তিব্যাহারে চক্চকিয়া টাকা, আধুলী, সিকি, ম্যানি, পয়সা যথেষ্ট রাখিতেন। পথে দরিদ্র লোক নয়নগোচর হইলে, উহাদিগকে অকাতরে দান করিতেন। পরিভ্রমণসময়ে অর্থব্যয় করিতে কখনই কৃষ্ঠিত হইতেন না। একারণ, অনেকে তাঁহাকে বলিত যে, আপনাকে আমর।

विकामागद ना विनया, नयाद मागद विनव । यकःचन-পविध्यमनम्यद्य च्यानक নিরুপায় বালক পুস্তক, বস্ত্র ও স্থলের বেতনের জন্ম তাঁহাকে ধরিত, তিনিও সকলেরই আশা পূর্ণ করিতেন। প্রতিমাসেই উক্ত নিরাশ্রয় বালকদিগের गाहाया कतिएजन, कथनहै विश्वा हहैएजन ना। এकिंगन जिनि निवर्तन দত্তপুকুরনিবাসী বাবু কালীকৃষ্ণ দত্তের বাটীতে গিয়াছিলেন; তথায় ক্ষেত্রনামক এক ব্রাহ্মণবালক অধ্যয়ন করিতে পান না শ্রবণ করিয়া, উহাকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করেন এবং কলিকাতার বাসায় অন্ন-বস্ত্র দিয়া সংস্কৃত-কলেজে প্রবিষ্ঠ করিয়া দেন। অন্ততঃ বার বংসর কাল তাহাকে বাসায় রাখিয়া বিভাশিক। করান। সম্প্রতি ঐ ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। বারাসত-নিবাদী তাঁহার পরমবন্ধু ডাব্ডার নবীনচন্দ্র মিত্রের বাটীতে মধ্যে মধ্যে যাইতেন; তথাকার কয়েকজন বালক তাঁহার সঙ্গে আসিয়া, বাসায় অবস্থান করিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। এক্লপ বর্ধমান জেলার অন্ত:পাতী যৌগ্রাম হইতে নিমাইচরণ দিংহ বাদায় অবস্থিতি করিয়া সংস্কৃত-কলেজে শিক্ষা করেন। খাঁটুরা গোবরভাঙ্গার কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক বালক তাঁহার নিকট ক্রন্থন করায়, কয়েক বংগর অন্নবন্ত দিয়া সংস্কৃত-কলেভে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন।

এই সময়ে বর্ধমান, নদীয়া, হুগলি ও মেদিনীপুর এই জেলাচতুইয়ের বিভালয়সমূহের তত্ত্বাবধানের জন্ম তারাশঙ্কর ভটাচার্য, মাধবচন্দ্র গোস্বামী, দীনবন্ধু স্থায়রত্ব ও হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেপ্টা ইন্স্পেক্টার নিযুক্ত করেন। ইহারা চারিজনে প্রত্যেকে এক এক জেলায় নিযুক্ত হন।

মধ্যে মধ্যে দেশে গিয়া বীরসিংহ বিভালয়ের ও নাইট্-স্ক্লের বা রাখালস্ক্লের অনেক দরিন্ত বালক বাটাতে ভোজন করিয়া অধ্যয়ন করিবে, এইরূপ
ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এতহ্যতীত বিদেশস্থ অনেক ব্রাহ্মণতনয়কে
নিজ বাটাতে অন্ন দিয়া, বীরসিংহ বিভালয়ে অধ্যয়ন করাইতেন। এস্থলে
উহাদের মধ্যে কয়েকটির নাম প্রদন্ত হইল—জেলা মেদিনীপ্রের ক্ঙাপ্র
গ্রামনিবাসী পণ্ডিত অন্নদাপ্রসাদ স্থায়ালঙ্কারের পুত্র ঈশারচন্দ্র ভট্টাচার্য ও
ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য, নারাজোলনিবাসী দর্পনারায়ণ বিভাভ্রণের পুত্র দিগদর
চক্রবর্তী, প্রীবরাগ্রামে ভট্টাচার্যমহাশয়দের বাটার দৌহিত্রসন্তান বেণীমাধ্ব

ৰন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রামেড়নিবাসী রামার্চন বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা হুগলির ঝিংকরানিবাদী ছর্গাপ্রদাদ চুড়ামণির পুত্র বরদাপ্রদাদ ও সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ঐ গ্রামনিবাদী রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ন্যুনাধিক বাট জন বালক বাটীতে ভোজন করিয়া, লেখাপড়া শিক্ষা করিত। মধ্যে মধ্যে পিতৃদেব বলিতেন যে, আমি বাল্যকালে বিলক্ষণ অন্নকষ্ট পাইয়াছি, অতএব অনব্যয় করা দ্বাপেক্ষা প্রধান কর্ম। পিত্দেব স্বয়ং কুমারণঞ্জের ছাটে যাইয়া, দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিতেন; ছাত্র সকলকে এবং পুত্র, দৌহিত্র-मिशतक **এकव वनारेश जारात कतारे**एकन। जननीरमनी मह्हेश इरेश, নিজেই রন্ধন-পরিবেশনাদি কার্যে সমভাবে পাচক ও পাচিকাদিণের সাহায্য করিতেন। এ সময় অগ্রজ মহাশয়, প্রতিবৎসর বীরসিংহবিভালয়ের সাত-আট জন দরিদ্র বালককে কলিকাতায় লইয়া যাইতেন এবং উহাদিগকে বাসায় অন্ন-বন্ত্র দিয়া, কাহাকেও সংস্কৃত-কলেজে, কাহাকেও মেডিকেল कल्लब्ज এবং काशाक्छ वा देश्ताजी ऋल्ल অध्ययन कतारेटिंग। क्याक বংসরের মধ্যে বীরসিংহবিভালয়ের শতাধিক ছাত্র মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করে। এইরূপ প্রতি বংসর আট-দশ জন ছাত্র কলিকাতার বাসায় ভোজন করিয়া, নরম্যাল-স্কুলে অধ্যয়ন-পূর্বক অস্তাম্য মফ:ম্বল-বিতালয়ের শিক্ষক হইয়াছিলেন।

তৎকালের শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ভাক্তার ময়েট্ মহোদয়, বেথুন সাহেবের স্মরণার্থ বীটনসোসাইটি নামক সমাজ স্থাপন করেন। ঐ সমাজে বিভাসাগর-রচিত সংস্কৃত-সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব পঠিত হয়। অনেকের অস্বোধে অগ্রজ মহাশয়, সভাপতির অস্মতি লইয়া, উক্ত প্রস্তাব পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন।

বাল্যকাল হইতে ত্রিশ বৎসর বয়:ক্রম পর্যন্ত অগ্রজ মহাশমকে কখনও তামাক খাইতে দেখি নাই; পরে তামাক খাইতে আরম্ভ করেন। প্রথমত: বাসায় কাহারও নিকট খাইতেন না, গোপনে অপরের বাটীতে খাইতেন। তামাক খাইবার বিশেষ কারণ এই যে, রাত্রিজাগরণ করিয়া লেখাপড়ার অমুশীলন করিতেন, তজ্জন্ত দাঁতের গোড়া ফুলিত। তৎকারণেই বাবু হুগাচরণ বন্দোপাধ্যায় ডাক্তার মহাশয়, সর্বদা উপদেশ দিতেন যে, তামাকের

ধুমে দম্বম্পের যাতনার অনেক লাঘব হইবে। একারণ, অগত্যা ডাক্তারের উপদেশাহসারে তামাক থাইতে বাধ্য হইরাছিলেন। কিন্তু তৎকালে বাটা আগমন করিয়া পনের দিবস অবস্থিতি করিলেও আমরা কখনও তাঁহাকে তামাক খাইতে দেখি নাই। ছোট ছোট আত্বর্গ প্রভৃতি কেহই না দেখিতে পায়, এরূপ গোপনভাবে তিনি তামাক খাইতেন।

বাল্যকালে বড়বাজারের দোয়েহাটানিবাসী জগর্ছ লিড সিংহের ভবনে বাসা ছিল। বাল্যকালে উক্ত সিংহের পরিবারবর্গ, অগ্রন্থ মহাশয়কে যথেই স্থেই করিতেন। উক্ত সিংহের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র ভ্বনমোহন সিংহের ত্রবন্থা হইলে, উহাকে সাংসারিক-ব্যয়-নির্বাহার্থে মাসে মাসে ত্রিশ টাকা প্রদান করিতেন। উক্ত ভ্বনমোহন সিংহের মৃত্যুর পর, উহার পত্নীকেও এটাকা প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। এতহ্যতীত উহার কল্যার বিবাহের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়াছিলেন এবং উহার অভিনব জামাতার কর্ম করিয়া দিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে জননীদেবীর মাতৃষ্পার পুত্র ভাষাচরণ ঘোষাল কলিকাতায় লোহিসিল্কের ও তাওয়া চাটু প্রস্তুতের ব্যবসা করিতেন। আমরা ছই প্রাতাপঠদ্দশায় তাঁহার বাসায় তিন মাস ছিলাম। নানা কারণে ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তিনি অত্যন্ত কন্তে পড়িয়াছেন এবং পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মৃতকল্প ও শীর্ণকায় আছেন শুনিয়া, দাদা আমার ছায়া উক্ত ভামাচরণ ঘোষাল মাতৃল মহাশয়কে ডাকাইয়া বলেন যে, "আপনি মাসিক কয় টাকা পাইলে, দেশে নিশ্চিত্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন ?" তাহাতে তিনি বলেন, "য়দি যাবজ্জীবন মাসে দাশ টাকা করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চিত্ত হইয়া দেশে অবন্থিতি করিতে পারি। আমার ছিতীয় কথা এই য়ে, তিনটি প্রাতুম্পুত্রকে বীরসিংহায় তোমার বাটীতে রাথিয়া, অয়বয়্র দিয়া লেখাপড়া শিক্ষা দিতে হইয়া, মাসে মাসে ঐ দশ টাকা প্রদান করেন। আর উহার তিনটি প্রাতুম্পুত্রকে বাটীতে রাথিয়া দেন ও পরে তাহার পুত্রকেও লেখাপড়া শিক্ষা দিয়া, বিষয়কর্মে নিযুক্ত করিয়া দেন ও পরে তাহার পুত্রকেও লেখাপড়া শিখাইয়া বিষয়কর্মে নিযুক্ত করিয়া দেন ও পরে তাহার পুত্রকেও লেখাপড়া শিখাইয়া বিষয়কর্মে নিযুক্ত করিয়া দেন ও

वाव् अननक्षात नवीधिकाती यहानम, हिन्क्तलाख निकानाछ कतिमा,

সর্বোৎকৃষ্ট এস্কলাশিপ মাসিক চল্লিশ টাকা ও স্বর্ণ-মেডেল প্রাপ্ত ছইয়াছিলেন। তংকালে বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী যে ভালরূপ ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাছা প্রকাশ পাইয়াছিল। কোন কারণবশত: তাঁছাকে कत्नात्क नामाच-तिकत्न निक्ककाकार्य नियुक्त इट्रेट इम्र। मृत्राम्ता, স্বল্পবৈতনে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়া, পরিশেষে বিনা অমুমতিতে ঢাকা-কলেজ হইতে প্রস্থান করেন; এজন্ম শিক্ষাসমাজ প্রসন্নবাবুকে আর কোন কর্ম না দেওয়ায়, অগত্যা প্রসন্নবাবু, অগ্রজ মহাশয়ের শরণ ল্ইলেন। পরম-দয়ালু অগ্রজ মহাশয়, প্রসন্নবাবু এবং উঁহার লাতৃবর্গ ও তাঁহার কনিষ্ঠ পিতৃব্যকে প্রায় ছই বৎসর কাল বহুবাজারের পঞ্চাননতলায় নিজ বাসায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা নিজব্যয়ে আহারাদি করিতেন। অগ্রজ মহাশয়, এডুকেসন কৌন্সেলের সেক্টোরি ময়েটু সাহেব মহাশয়কে অত্রোধ করিয়া, প্রসন্নবাবুকে প্রথমতঃ হিন্দুকলেজের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষক নিযুক্ত করান। প্রসন্নবাবু স্বল্প-বেতনে কর্ম করিতে প্রথমতঃ অসমত হইয়াছিলেন; কারণ, এই বিভালয়ে অধ্যয়ন করিয়াই মাসিক চলিশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন; একণে ঐ বিদ্যালয়ে সল্প-বেতনে নিম-শ্রেণীর কর্ম করিতে লক্ষা বোধ হইল। ইছা প্রকাশ করিলে পর, অগ্রজ তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, তুমি না বলিয়া ঢাকা কলেজ হইতে আসায়, শিক্ষাসমাজ তোমার প্রতি অত্যম্ভ বিরক্ত श्रेशार्ट्टन। अकरा এই कर्म कतिरू श्रीकात ना शार्ट्टल, अश्राशी तिनशी তোমাকে কোন ভাল কর্মে নিযুক্ত করিবেন না। এইরূপ উপদেশ দেওয়ায়, িনি উক্ত কার্য-গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া ত্বায় ঐ কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রসারবাব, অপ্রজের অম্বরোধে চারিটার ছুটির পর, কয়েক মাস সংস্কৃত-কলেজে তৎকালের প্রধান ছাত্র রামকমল, তারাশঙ্কর, সোমনাথ, সারদাপ্রসাদ গলোপাধ্যায় প্রভৃতিকে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন, এবং প্রতিদিন প্রোতঃ-কালে অপ্রজ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত বিষ্ণুপুরাণ, রঘুবংশ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন। দাদাও সময়ে সময়ে প্রসারবাবুর নিকট ইংরাজী পুতুক দেখিতেন। প্রসারবাবু অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও কার্যদক্ষ লোক ছিলেন। একমাত্র অগ্রজ মহাশরের চেষ্টাই ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতির মূল। তাঁহার অম্প্রহেই প্রসারবাবু জ্বানা উচ্চপদে অধিক্ষাচ হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সংস্কৃত-কলেজে একশত টাকা

বেতনে হেড্মান্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া, ক্রমশঃ সংস্কৃত-কলেজের প্রিন্সিপাল ছন। প্রিন্সিপাল-পদে থাকিয়া গ্রেডে উঠিয়া, মাসিক হাজার টাকার অধিক বেতন পাইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত-কলেজ হইতে বহরমপুর কলেজের প্রিন্সিপাল এবং তৎপরে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসার হইয়াছিলেন।

ইতিপূর্বে সংস্কৃত-কলেজে বাবু রসিকলাল সেন ও বাবু বিশ্বনাথ সিংছ ইংরাজীর শিক্ষক ছিলেন। যে যে ছাত্রের ইংরাজী শিখিতে ইচ্ছা হইত. তাহারাই ছই ঘণ্টা করিয়া ইংরাঞ্জী-ভাষা অধ্যয়ন করিত। সকল বালক ইংরাজী অধ্যয়ন করিত না; তাহাতে সাধারণের কোনও ফলোদয় হইবার আশা ছিল না। অগ্রন্ধ মহাশয়, শিক্ষাসমাজকে অমুরোধ করিয়া, বাবু রসিকলাল দেন ও বিশ্বনাথ সিংহকে সংস্কৃত-কলেজ ত্যাগ করাইয়া, অপর স্থানে অধিক বেতনে হেড় মাস্টারের পদে নিযুক্ত করিয়া দেন এবং সংস্কৃত-কলেজের লীলাবতী ও বীজগণিতের অধ্যাপক প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়কে দিবিল গাইড আইন পাঠ করিতে বলেন। অনন্তর তৎকালীন শিক্ষাসমাজের প্রেসিডেণ্ট, সার জেমসু কল্বিন সাহেব মহোদয়কে অমুরোধ করেন যে, সংস্কৃত-কলেজে ইংরাজীতে অঙ্ক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া রিপোর্ট করিব। সংস্কৃত-**অঙ্কের** অধ্যাপক প্রিয়নাথ ভটাচার্য অনেক দিন হইতে মাসিক নক্ষই টাকা বেতনে নিয়ুক্ত আছেন; ইনি দিবিল গাইড আইন শিক্ষা করিয়াছেন: এসপিসিয়াল আদেশ হইলে, ইনি আইন-পরীক্ষায় কৃতকার্য হইবেন। ইঁহাকে মুন্সেফের পদে নিয়োগ করিবার আদেশ হইলে, সংস্কৃত-কলেজে ইঁহার পরিবর্তে ইংরাজীতে অঙ্ক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা স্থির করা হইয়াছে। অনন্তর প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য পরীক্ষা দিয়া মুন্দেফী পদে নিযুক্ত হইলেন। সাধারণ লোক অগ্রজের এরূপ অলোকিক ক্ষমতাদর্শনে বিশ্বরাপন্ন হইয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে সংস্কৃত-কলেজে ইংরাজী শিক্ষার জন্ম, বাবু প্রসন্ন্মার সর্বাধিকারী, বাবু প্রীনাথ দাস, বাবু কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু প্রসন্নকুমার রায় প্রভৃতি ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। সিনিয়ার ও জ্নিয়ার ডিপার্টমেন্টে এস্কলার্শিপ্ পরীক্ষায়, সংস্কৃতের ও অন্তান্ত বিষয়ের পরীক্ষায় ছাত্রগণকে বেরূপ নম্বর রাখিতে হইত, সেইরূপ একদিন ইংরাজীর নম্বর রাখিতে হইবে, নচেৎ

এস্কলার্শিপ্ পাইবে না। এই নিয়ম করায়, অগত্যা সকলকেই রীতিমত ইংরাজী শিখিতে হইয়াছিল। ক্রমশঃ সস্কৃত-কলেজের ছাত্রগণ ইংরাজীবিল্লালয়ের প্রায় ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত হইল। পরবংসর হইতে বিশ্ববিভালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রথা নৃতন স্থাই হইয়াছিল। সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই প্রথম বিশ্ববিভালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায়, অন্তান্ত ইংরাজী-বিভালয়ের ছাত্রগণের মত কৃতকার্য হইয়াছিল। বিভাসাগর মহাশয়ই সংস্কৃত-কলেজে ইংরাজী শিক্ষা দিবার আদি-কারণ। তাঁহারই আন্তরিক যত্ন ও আগ্রহাতিশয়েই সংস্কৃত-কলেজের উন্নতি ইইয়াছে, ইহা সকলকেই মৃক্তক্তে স্বীকার করিতে হইবে। উত্তরকালে যিনিই অধ্যক্ষ হউন না কেন, বিভাসাগর,মহাশয়ের নাম কোনকালেই বিলুপ্ত হইবার আশহা নাই।

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রধান কবি কালিদাসের প্রণীত শকুন্তলা, সংস্কৃতভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট নাটক। অগ্রজ মহাশয়, ঐ পুলুক বঙ্গভাষায় অমুবাদ
করিয়া ১২৬১ সালে ২৫শে অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। পাঠকবর্গ
বিভাসাগরের অমুবাদিত শকুন্তলা পাঠ করিয়া যে পরম সন্তোষ লাভ
করিয়াছিলেন, ইহা এন্থলে উল্লেখ করা বাহুল্য। দেশবিদেশস্থ কি বিভার্থী,
কি পশ্তিতমগুলী, কি বিষয়ীলোক সকলেই অতিশয় আগ্রহের সহিত ইহা
পাঠ করিতেন।

রাজা রামমোহন রায়ের পূত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত অগ্রজ মহাশয়ের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। রমাপ্রাসাদবাবু, বর্ধমানের রাজবাটী হইতে নৈহাটিনিবাসী নক্ষ্মার স্থায়চুঞ্ছ নামক স্বল্লবয়্বস্ক, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, স্থায়-শায়ে অন্বিতীয় এক পণ্ডিতকৈ আনয়ন করিয়া, বিভাসাগর মহাশয়কে অর্পণ করেন।
ঐ নক্ষ্মারের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব, বৃদ্ধিমন্তা ও বিভাবস্তার কারণ বঙ্গদেশে স্প্রসিদ্ধ; এই কারণে অগ্রজ মহাশয়, নক্ষ্মার স্থায়চুঞ্চকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া, কোন উচ্চপদ শৃস্থ না থাকায়, অগত্যা একটি ত্রিশ টাকা বেতনের পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিলেন। ইনি সংস্কৃত-কলেজের ছাত্র ছিলেন না; একায়ণে, শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টার ইয়ং সাহেবের নানা আপন্তি র্যন্তন করিয়া, আপাততঃ কিছুকালের জন্ত ঐ পদে রাখিলেন।
কিন্তু সংস্কৃত-বিভালয়ে পৃজ্যপাদ জয়নায়য়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সহিত

বিচার হওয়ায়, নক্ষ্মার স্থায়চুঞ্চ্ উৎকৃষ্ট সাবাস্ত হন। পরে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংছ ও রাজা দ্বিরচন্দ্র সিংহের কান্দীগ্রামে তাঁহাদের স্থাপিত বিভালয়ে আশি টাকা বেতনে স্থায়চুঞ্চ্কে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। করেক বংসর পরে তিনি অরকাশ-রোগে আক্রাস্ত হইলে, অগ্রন্ধ মহাশয় তাঁহাকে কলিকাতায় আনাইয়া, তংকালের বিখ্যাত ডাক্তার গুড়িভ্ সাহেব প্রভৃতি চিকিৎসক দারা চিকিৎসা করান। ঐ রোগেই তাঁহার মৃত্যু হইলে পর, তাঁহার জননীদেবীর, পত্মীর এবং নাবালক সহোদরগণের ভরণপোষণ ও তাহাদের বিভাস্থশীলনাদির সমৃদয় বায় নির্বাহ করিয়াছিলেন ও আবশ্যক্ষত সময়ে সময়ে নিজে তত্তাবধান করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে, রশ্বনাথ ভট্টাচার্য, বর্মবাদ শাস্ত্রী ও মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নক্ষ্মার স্থায়চুঞ্ব এই চারি সহোদর, পৈতৃক পদমর্যাদা বজায় রাখিয়া, সাংসারিক কার্য সমাধা করিতেছেন।

## বিধবাবিবাহ

অগ্রন্ধ মহাশর, শৈশবকাল হইতে পুরুষ-জাতি অপেক্ষা স্ত্রী-জাতির ছ:খদর্শনে অতিশর ছ:খাম্ভব করিতেন। তিনি, কি আল্পীর, কি অনাল্পীর, কি
নিক্ট জাতি, কি ভদ্রজাতি, নিরুপার পতিপুত্রবিহীনা স্ত্রীলোকদিগের
আমুকুল্য করিতে কখন ক্রটি করেন নাই। পুরুষ-জাতি অপেক্ষা স্ত্রী-জাতি
স্বাভাবিক ছুর্বল, এই কারণে তিনি স্ত্রী-জাতির সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন।

এক দিবস বীরসিংহ-বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া, অগ্রজ, পিতৃদেবের সহিত বীরসিংহার বিভালয়গুলির সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে জননীদেবী রোদন করিতে করিতে চণ্ডীমগুপে আসিয়া, একটি বালিকার বৈধব্যসংঘটনের উল্লেখকরতঃ দাদাকে বলিলেন, "ভুই এত দিন যে শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবাদের কোনও উপায় আছে কি না ?" ইহা শুনিয়া পিতৃদেব বলিলেন, "ঈশ্বর! ধর্মশান্ত্রে বিধবাদের প্রতি শান্ত্রকারেরা কি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?" দাদা উত্তর করিলেন, "শাস্ত্রে বিধ্বাদিগের প্রথমত: ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্যে অপারক হইলে, সহমরণ বা বিবাহ।" ইহা শুনিয়া পিতৃদেব বলিলেন, "রাজা রামমোহন রায়, কালীনারায়ণ চৌধুরী ও দারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির যোগাড়ে ও পরামর্শে, গবর্ণর জেনেরেল লর্ড বেন্টিক সহমরণ-প্রথা নিবারণ করিয়াছেন। আর কলিতে ব্রহ্মচর্যে অপারক; স্বতরাং বিধবাদিগের পক্ষে বিবাহই একমাত্র উপায়।" ইহা ওনিয়া দাদা বলিলেন, "বেদ, স্বৃতি, পুরাণ পাঠ করিয়া অনেক দিন হইতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ; ইহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং ইহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু এ বিষয়ের পুস্তক প্রচার क्रिल, अत्नरक नानाश्रकात कूरमा ७ क्रूकांच्या श्रायां क्रित। তাহাতে পাছে আপনারা হঃখিত হন, এই আশক্কায় আমি নিবৃত আছি।" এই কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, "আমরা উভয়ে একবাক্যে বলিতেছি, এ বিষয়ে ছাহা কিছু সহু করিতে হয়, তাহা করিব এবং আমাদিগকে যখন যাহা করিতে হইবে, তাহা সাধ্যমতে ত্রুটি করিব না। কিন্তু তুমি পুত্তক প্রচার করিবার অত্যে আর একবার ধর্মশাস্ত্র ভাল করিয়া দেখিয়া প্রবন্ধ হইবে। প্রবৃত্ত হইবার পর কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবে না; এমন কি, আমরা তোমার পিতামাতা, আমরা নিবারণ করিলেও ক্ষান্ত থাকিবে না।"

বিধবাবিবাহ প্রস্তাবের বহুকাল পূর্ব হইতে, অনেক ধনশালী লোক বালিকাবিধবার বিবাহ দেওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য, এতহিষয়ে আন্দোলন করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু অনেক ধনশালী ব্যক্তির (রাজা রাজবল্পভ প্রভৃতির) আন্তরিক যত্ন থাকিলেও, এ বিষয়ে সাহস করিতে পারেন নাই। অগ্রক্তের উক্ত প্রস্তাবের দশ বৎসর পূর্বে, বহুবাজারনিবাসী বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, স্বীয় ভবনে কতকগুলি আত্মীয় লোককে ঐক্য করিয়া, বিধবাবিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্লপ অপরাপর দেশেও অনেকেই বালবিধবা দেখিয়া, লৃ:খাম্বভব করতঃ তাহাদের বিবাহ দিতে সম্মত ছিলেন; কিন্তু সমাজের ভয়ে অগ্রে প্রস্তু হইতে কাহারও সাহস হয় নাই।

কোন কোন ধনশালী লোকের প্রাণসমা কলা বিধবা ছইলে প্রচার করিতেন যে, বিধবাবিবাছ যিনি প্রচলিত করিতে পারিবেন, তাঁছাকে ব্যয়-निर्वाहार्थ नक ठोका शूत्रस्रात श्रानान कतित । यरकारन कञात देवथवा मश्चिन হয় তৎকালেই দিন কয়েকের জন্ম লোকের মানসিক ত্বঃথ উপস্থিত হয় বে, একাদণীর দিবদ বৈশাধ ও জ্যৈষ্টের প্রচণ্ড দিনকরের উত্তাপে বালিকা কলা ওমকঠ হইয়া জলপান না করিয়া কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিবে। কন্তার এরূপ অসহ কট দেখা অপেক্ষা আমাদের মৃত্যু হওয়া শ্রেয়:। কিছু দিন অতীত হইলে, ঐ কন্তার জনক-জননীর আর ঐব্ধপ হুর্ভাবনা থাকে না। পরে যৌবনাবস্থায় সমুপস্থিতা হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত হইয়া কার্য করিলে, পিতা-মাতা দেখিয়াও দেখেন না। জ্রণহত্যাদিতেও পরাত্ম্ব হন না। পুরুষজাতির স্ত্রীবিয়োগ হইলে, ঐ মৃতা-দ্রীকে শ্মশানে দাহ করিতে করিতেই কর্তৃপক্ষ বলিয়া থাকেন, যথাসর্বস্থ বিক্রয় করিয়াও পুনরায় ত্বরায় विवाह मिएछ इहेरव, नरहर हमिरव ना। रम्थून स्पष्टेन्नरभ भाजकारत्रत्रा বলিয়াছেন, পুরুষজাতি অপেকা স্ত্রীজাতির হর্জয় রিপুবর্গ অইগুণ প্রবল; এমন স্থলে পতিবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগের ছনিবার কামপ্রবৃত্তি কি অস্তর্হিত হয় বে, পিতামাতা বিধবা-কন্তার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন না ! কি আশ্বৰ্য, কন্তার ভ্রণহত্যা করিতে এবং স্ত্রীহত্যা করিতেও সমত আছেন, কিছ

শাস্ত্রাস্থসারে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন না। অনেক সম্ভান্ত লোককেও কন্সার জ্রণহত্যা করিতে শ্রবণ করা যায়, কিন্তু উহারাই সমাজে ভদ্রলোক বলিয়া পরিগণিত হন।

অগ্ৰজ মহাশয়ের বিধৰা-বিৰাহের পৃত্তক মৃদ্রিত হইবার কিছুদিন পূর্বে, কলিকাতার অন্ত:পাতী পটলডালানিবাসী বাবু খামাচরণ দাস কর্মকার, স্বীয় ছহিতার বৈধব্য-দর্শনে ছঃখিত হইয়া, মনে মনে সঙ্কল্ল করিয়াছিলেন, যদি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন, তবে পুনর্বার কন্তার বিবাহ দিব। তদমুসারে তিনি সচেষ্ট হইয়া বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা-প্রতিপাদক এক ব্যবস্থা-পত্র সংগ্রহ করেন। উহাতে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভবশন্কর বিভারত্ব, রামতত্ব তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিভাবাগীশ প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাহ্মর ছিল। ইহারাই এতদ্দেশে সর্বপ্রধান স্মার্ত ছিলেন। ইঁহারা সকলেই ঐ ব্যবস্থায় স্ব স্থ নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয় এই, কিছুদিন পরে उँ। हात्राहे जातात विश्वाविनात्हत विषय वित्वती हहेश छ छ । वातू शायाहत দাদের সংগৃহীত ব্যবস্থা মুক্তারাম বিভাবাগীশের নিজের রচিত এবং ব্যবস্থাপত্র বিভাবাগীশের স্বহস্ত লিখিত। কিছুদিন পরে যখন ঐ ব্যবস্থা-উপলক্ষে রাজা রাধাকান্তদেবের ভবনে বিচার উপস্থিত হয়, তৎকালে ভরতচল্র শিরোমণি মহাশয় প্রভৃতি মধ্যস্থ ছিলেন যে, কে বিচারে জয়ী হন। ভবশঙ্কর বিভারত্ব, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা-পক্ষ রক্ষার নিমিন্ত, নবদ্বীপের প্রথম স্মার্ত ব্রজনাথ বিভারত্বের সহিত বিচার করেন এবং বিচারে জয়ী ছইয়া, একজোড়া শাল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। একজন পরিশ্রম করিয়া ব্যবস্থার সৃষ্টি কবিয়াছিলেন, আর একজন বিরোধী-পক্ষের সহিত বিচার করিয়া ঐ ব্যবস্থার প্রামাণ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কিয়দিবস অতীত হইলে ইহারা উভয়েই বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া, সর্বাপেকা व्यक्षिक विद्युष अपूर्णन कृतियाहित्यन । भागावत्र नाम विषयी त्याक, किन्न সংস্কৃত-ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়দের কথার স্থিরতা নাই দেখিয়া, তুক হইয়া রহিলেন। বস্তুত: উল্লিখিত বিচার দারা উপস্থিত বিষয়ের কিছুমাত মীমাংসা হইল না, তথাপি ঐ বিচার দারা এই এক মহৎ

ফল দশিয়াছিল যে, তদৰধি অনেকেই এ বিষয়ের নিগৃচ-তত্ত্ব জানিবার নিমিজ অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

জনক-জননীর ঐ সমন্ধের কথোপকখনগুলি হানুয়ে জাগক্কক থাকায়, অগ্রজ মহাশয়, সবিশেষ ষত্ব-সহকারে এ বিষয়ের তত্ত্বাসুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন, এবং কয়েক মাস দিবারাত্র পরিশ্রম-সহকারে সমস্ত ধর্মশাস্ত্র আছোপান্ত অবলোকন করিয়া, যথাসাধ্য চেষ্টাকরতঃ সাধারণের গোচরার্থে থঃ ১৮৫৫ সালে বা সম্বৎ ১৯১২ সালের কাতিক মাসে বঙ্গ-ভাষায় অমুবাদসহ বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা-পুস্তক প্রচার করেন। ইহা মুদ্রিত হইবার পর, 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না ?' সমস্ত ভারতবর্ষে এ বিষয়ের আন্দোলন চলিতে লাগিল; বঙ্গদেশের অনেকেই নানাপ্রকার কুৎসা ও গালি দিতে লাগিল। এই সময়ে পিতৃদেব, কলিকাতায় বহুবাজারস্থ পঞ্চাননতলার ৰাসায় একদিন ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্র ও অগ্রজের সহিত কথোপকথনে হাস্ত-বদনে বলিলেন, "ঈশ্বর! আর তোমাকে আমার শ্রাদ্ধ করিতে ছইবে না।" ইহা তুনিয়া অগ্ৰন্ত সহাস্তমূপে বলিলেন, "খবেদরে এক হাঁটু,'' (ইহার অর্থ এই যে, যেমন সামান্ত লোকে নানাপ্রকার গালাগালি করিবে, তেমনই বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া, মানসিক সম্ভোব লাভ করিবেন এবং বিধবারা বৈধব্য-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, স্ববে সংসার্যাতা নির্বাহ করিবে। বিশেষতঃ ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি মহা-পাপকর ও জাতিনাশকর কার্য-গুলির হ্রাস হইবে।) পিতৃদেব বলিলেন, "বাবা! ধরিবার পূর্বে ভাবা উচিত, ধ'রেছ ছেড়ো না, প্রাণ পর্যন্ত স্বীকার করিও! এই অভিপ্রায়েই পূর্বে বীরসিংহার চণ্ডীমণ্ডপে, আমরা উভয়েই তোমাকে বলিয়াছিলাম।"

বিধবাবিবাহ-পুন্তক প্রচারিত হইবামাত্র, লোকে এরূপ আগ্রহ-প্রদর্শন-পূর্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, এক সপ্তাহের অনধিক কালমধ্যেই প্রথম মুদ্রিত হুই সহস্র পুন্তক নিংশেষ হইরা গেল। তদ্বর্গনে উৎসাহান্বিত হইরা অগ্রজ মহাশয়, আবার তিন সহস্র পুন্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন; তাহাও অনতিবিলম্বে শেষ হইতে দেখিয়া, পুনর্বার দশ সহস্র পুন্তক মুদ্রিত করেন। ঐ পুন্তক এরূপ আগ্রহ-সহকারে সর্বত্র পরিগৃহীত হইতেছে দেখিয়া, তিনি পরম আহ্লাদিত, হইলেন। কি বিষয়ী, কি শাস্তব্যবসায়ী, অনেকেই উক্ত প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া, মৃদ্রিত করিয়া, সর্বসাধারণের গোচরার্থে প্রচার করিরাছিলেন। যে বিষয়ে সকলে অবজ্ঞা ও অপ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন বলিয়া অগ্রজের স্থিরসিদ্ধান্ত ছিল, সেই বিষয়ে অনেকে শ্রম ও বায় স্বীকার করিয়া, উত্তর-পৃত্তক মৃদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া, তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। অগ্রজ মহাশয়, ঐ উত্তর-পৃত্তকগুলি দেখিয়া, শাল্রজলধি-মহন-পূর্বক প্রত্যেকের হিসাবে প্রত্যেক প্রত্যুত্তর পরিচ্ছেদগুলি লিখিয়া, একত্র সংগ্রহ করিয়া, দিতীয় পৃত্তক মৃদ্রিত করেন। এই পৃত্তক প্রচারিত ও দৃষ্ট হইবামাত্র, সমস্ত ভারতবাসী নিরুত্তর ও মনে মনে সন্তোধলাভ করিয়া, মৌথিক অসন্তোধকর বাক্যসকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভারতবাসী হিল্বা সকলেই বিধবা-বিবাহের শাল্রীয়তা স্বীকার করিয়াও দেশাচারের একান্ত অসুগত দাস বলিয়া বিবাহে পরায়্থ রহিলেন।

অগ্রজ মহাশয়, ধর্মশান্ত্রের বিচারে বাঙ্গালা-দেশের প্রধান প্রধান পগ্রিত দকলকে পরাজয় করিলেন। ইহাতে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি ভন্ত, কি অভন্ত সকল সম্প্রদায়ের লোকে অগ্রজ মহাশয়ের গুণামুবাদ করিতে লাগিল। কেছ কেছ বিলক্ষণ গালি দিতেও লাগিল, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই। অনেকেই স্ব বিধবা ছহিতা বা ভগিনী কিম্বা ভাগিনেয়ীর বিধবা-বিবাহ দিবার জন্ম সর্বদা অগ্রজ মহাশরের নিকট গতি-বিধি করিতে লাগিলেন। বিধবার বিবাহ হইলে, উহার গর্ভসম্ভূত সম্ভূতিগণের রাজকীয় আইনামুসারে মৃত পিতার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবার জন্ত গবর্ণমেন্টে আবেদন করা কর্তব্য, এই বিষয়ে তৎকালের হোমডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি সার্ সিসিল বীডন, স্থগ্রীম কৌলেলের মেম্বরগণ এবং লেপ্টেনে<sup>ন্</sup>ট গবর্ণর ংলিডে সাহেব প্রভৃতি আইন পাশের আবেদন জন্ম, অগ্রজ মহাশয়কে উপদেশ প্রদান করেন। তদম্বদারে প্রায় ছই সহস্র লোকের স্বাক্ষর করাইয়া, আবেদন-পত্র গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হয়। গবর্ণমেণ্টের কৌন্সেলের বিচারে, হিন্দুশাস্ত্রাত্মসারে বিধবার পুনর্বার যখন বিবাহ ছইতে পারে, তখন বিধবার গর্ভজাত পুত্র প্রবৃজাত পুত্র বলিয়া, পৈতৃক-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে, এই ব্যবস্থা বিধিবন্ধ হইল। ইংরাজী ১৮৫৬ খৃঃ অন্দের ১৩ই জুলাই, এই আইন পাশ হইল। ইহার নাম ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন হইল। भः वात्म ভावज्वर्यव नकल्म स्ट स्ट स्ट भवन भारत । ज्यान

গ্রাণ্ড সাহেব, আইন-পাশ-বিষয়ে আশাতীত সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত ভারতবাদী হিন্দুমাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ আছেন। গ্রাণ্ড সাহেবকে অভিনন্দন-পত্র দিবার সময়ে, অগ্রজ মহাশয়, কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র বাহাত্বর, বাবু রামগোপাল ঘোষ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য তারানাথ তর্ক-বাচম্পতি প্রভৃতি অনেকেই গ্রাণ্ড সাহেবের বাটীতে গমন করেন। কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র বাহাত্বর স্বহন্তে উক্ত সাহেবকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। বিধবাবিবাহ আইনবদ্ধ করিবার জন্ত, গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন-পত্র প্রেরিত হইলে পর, তৎকালের কয়েক ব্যক্তি সম্বোষপূর্বক অগ্রজ মহাশয়ের নামে ঐ বিষয়ে কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত একটি সঙ্গীত এস্থলে সন্নিবেশ্ত করা গেল।

বেঁচে থাক বিভাসাগর চিরজীবী হ'য়ে. मनद क'दिरा दिर्शार्वे, विश्वादित इस्त विद्य। কবে হবে এমন দিন. প্রচার হবে এ আইন. দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হকুম, विश्वा त्रभीत विरयत ल्लारण यात्व भूभ, সংবাদের সঙ্গে যাবো, বরণভালা মাথায় ল'যে। আর কেন ভাবিস লো সই, ঈশব দিয়াছেন সই, এবার বুঝি ঈশবেচ্ছায় পতি প্রাপ্ত হই, রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন না কো সই. লোকমুখে শুনে আমরা আছি লোক-লাজভয়ে। একাদশী উপসের আলা, কর্ণেতে লাগিত তালা, चुरु गार्त तम मत बाना, क्रूड़ार कीतन, ত্বজনাতে পালঙ্কেতে, করিব শয়ন---विनारेश वाँध त्वा त्याँ श शक्त कां है भाषा स मित्र । যেদিন হ'তে মহাপ্রসাদ, শুনেচি ভাই এ সংবাদ, সে দিন হ'তে আনন্দেতে হয় না রেতে খুম---পছন্দ ক'রেছি বর, না হ'তে হুকুম, ঠাকুরপোরে ক'র্ব বিয়ে, ঠাকুরঝিরে ব'লে ক'য়ে॥ উপরি উক্ত গীতটি কি নগরমধ্যে, কি পল্লীগ্রামে, কি বনমধ্যে, কি ফুলপথে, কি জলপথে, বঙ্গদেশের সর্বএই সকলেরই শ্রুতিগোচর হইত। বিধবার বিবাহ হইবে, ইহা শ্রুবণে, মনে মনে সকলেই পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। এপ্রদেশে ইতরজাতি অর্থাৎ ছলে, হাড়ী, কেওরা প্রভৃতি নীচজাতির বিধবার বিবাহ প্রচলিত আছে; কিন্তু ভদ্রসমাজে এ প্রথা না থাকার, ইহা এক নৃতন কাণ্ড।

ঐ সময়ে শান্তিপুরের তন্তবায়গণ উপরি উক্ত গীতটি কাপড়ের পাড়ে বাঁপে তুলিয়াছিল। ঐ বস্ত্র অনেকেই আগ্রহাতিশয়ের সহিত অধিক মৃল্য দিয়া কর করিত। অনেকেই বিভাসাগর মহাশয়কে দেখিতে আসিত। যখন তিনি পদরজে পথে যাইতেন, অনেক স্ত্রীলোক একদৃষ্টিতে তাঁছাকে অবলোকন করিত। কারণ, এতাবৎ দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষে অনেক ধনী ও গুণী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু হতভাগিনী বিধবা স্ত্রীলোকদের প্রতি কেহ কখন বিভাসাগরের মত দয়া প্রকাশ করেন নাই। যিনি যতই প্রকাশে বিধবাবিবাহের বিদ্বেষ্ঠা হউক না কেন, কিন্তু মনে মনে বলিতেন যে, বিভাসাগর মহাশম্ব বিধবা-বিবাহের প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়া ভালই করিয়াছেন। তিনি অন্ততঃ একটি বিধবার বিবাহ দিতে পারিলে, অনস্তকালব্যাপিনী কীর্তি রাখিয়া যাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এন্থলে কৃষ্ণনগরনিবাসী বাবু বিষ্ণৃচন্দ্র বিশ্বাসের অস্রোধে, ওাঁছার বিবরণটি নিমে প্রকাশ করা গেল।

বিভাসাগর মহাশয়, কৃষ্ণনগরের লোকদিগকে অতিশয় ভালবাসিতেন ও অনেকের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরনিবাসী বাব্ বিষ্ণুচন্দ্র বিশ্বাস, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যয়নের মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু কলেজের বেতনের অসন্তাবপ্রযুক্ত লেখাপড়া শিক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া, স্থানীয় অভাভ লোকের উপদেশাস্থ্যারে কলিকাতায় বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন। উক্ত বাবু কোন সাহায়য় না করায়, নিতাম্ভ নিরুপায় হইয়া চিস্তাকুল হন। অবশেষে ভোজন করিবার জভ তাঁহাদের দেশস্থ দারিকানাথ বাবুর বহুবাজারের বাসায় উপস্থিত হন। তথায় আহার করিয়া দেশে গমন করেন। প্নর্বার বন্ধুবর্গের উপদেশাস্থ্যারে আট পয়্সা

পাথের লইরা, ছই দিবল গদত্তকে গমন করিয়া, কলিকাতার রামগোপাল बावूब बांगिरा चारेरान। किंख जिनि बरमन रव, "चामाब चूम नारे रव चामि তোমাকে পড়াইব।" অবশেবে হতাশ হইরা, ভোজনের জন্ম দেশছ উক্ত षादिकानाथवावृत वाजाय गयन करतन। ज्यात्र यारेया प्रिथलन, त्रथात দারিকানাথবাবুর বাসা নাই, স্মৃতরাং নিরূপায় হইয়া আমাদের বাসায় বসিয়া চিন্তা ও রোদন করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে ভোজন করাইলাম. এবং পর্দিন তাঁহাকে উপদেশ দিলাম, তোমার অভিল্যিত বিষয় অগ্রজ্বে নিকট বল, তাহা হইলে, তিনি তোমার উপায় করিয়া দিবেন। তৎকালে অগ্রন্ধ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আশি টাকা বেতনে হেড্রাইটার ছিলেন। অনস্তর বিষ্ণুবাবু, বিভাসাগর মহাশয়ের পায়ে ধরিয়া রোদন করিলে, তিনিও पत्रार्फ हरेशा विनातन, "তুমি কেন काँपिएछह ?" তাহাতে विक्रुवावू विनातन, "আমি গরীবের ছেলে, কৃষ্ণনগরের কলেজে অধ্যয়ন করিব মানস করিয়াছি, কিন্ত স্মূলের বেতন দিতে অক্ষম। অনেকের পরামর্শে রামগোপালবাবুর নিকট আসিয়াছিলাম: কিন্তু তিনি মাসে মাসে একটি টাকাও সাহায্য স্বীকার পাইলেন না। মহাশয় যদি মাসে মাসে একটি করিয়া টাকা দেন, তাহা হইলে আমার ফুলে পড়া হয়।" ইহা তনিয়া অগ্রজ বলিলেন, "তথায় যদি আমার কেহ আত্মীয় থাকেন, তুমি তাঁহার নাম কর, আমি তাঁহার নিকট টাকা পাঠাইয়া দিব। একণে তোমার পথখরচ কি চাই বল ?" ইহা শুনিয়া বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "বাটী হইতে আটটি পয়সা আনিয়াছিলাম, ভন্মধ্যে সাতটি খরচ হইয়াছে, একটিমাত্র আছে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ছই দিনের পাথেয় দশ আনা দিলেন। বিষ্ণুবাবু, রামতত্ব লাহিড়ীর নাম করায়, অগ্রজ তাঁহার নিকটেই উঁহার স্থূলের বেতন পাঠাইয়া দিতেন। विकृतातृ कुरलत तराजी प्राप्ती प्राप्ती किहूरे कथन গ্রহণ करतन नारे; একারণ, অগ্রজ মহাশয় বিষ্ণুবাবুকে বিশেব ক্ষেহ করিতেন।

উক্ত বিষ্ণুবাব্র কথায়, কৃষ্ণনগরনিবাসী ভগবানচন্দ্র দম্ভকে মাসে মাসে আট টাকা দিতেন। ইহার মৃত্যুর পর ইহার স্ত্রীকে মাসে মাসে পাঁচ টাকা ও বংসরে আট খানি বন্ধ দিতেন। ভগবান দম্ভের স্থী, বিভাসাগর মহাশ্রের মৃত্যুর ছই দিন পূর্বে, মাসহারা ও বন্ধ লইয়া গিরাছিলেন।

'বঃ ১৮৬৩ সালে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী কৃষ্ণনগরনিবাসী বাবু লক্ষী-নারায়ণ লাহিড়ী, সরবেয়ার জেনের্যাল আফিসে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে কেরাণীগিরি কর্ম করিয়া দিনপাত করিতেন। অল্পবয়সে তাঁহার কয়েকটি পুত্র ও কন্সা উৎপন্ন হয়; তজ্জন্ত ক্রমশঃ আয় অপেকা সাংসারিক ব্যয়-বাহন্য হইতে লাগিল। অতঃপর মাসিক চল্লিশ টাকায় সংসার নির্বাহ হওয়া ছঙ্কর হইবে মনে করিয়া, ভাবী-উন্নতির প্রত্যাশায়, কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া, চিকিৎসা-বিভা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। শেষ-বৎসরে জাঁছার সংসার এক্নপ অচল হয় যে, অর্থাভাবে অধ্যয়ন পরিত্যাগ না করিলে, সংসার্যাত্রা নির্বাহ হওয়া ছক্সহ। তৎকালে তাঁহার বিখ্যাত ও কার্যদক্ষ পিতৃব্যগণের নিকট কোনরূপ সাহায্য না পাইয়া, পরিশেষে অগত্যা অগ্রজ মহাশয়কে বিনয়পূর্বক আপন অবস্থা অবগত করাইলেন। তিনিও, লক্ষীনারায়ণবাবুর ঐক্পপ কথা শুনিয়া, অহগ্রহপূর্বক প্রায় ছই বংসর কাল মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া উঁহার সংসারের ব্যয়-নির্বাহার্থে প্রদান করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে এইরূপ কৃষ্ণনগরের অনেক লোকের উপকার করিয়াছিলেন। সকলের কথা লিখিলে, হয় ত অনেকের মনে ছঃখ হইবে, এজন্ত কান্ত হইলাম। হঃবের বিষয় এই, আমাদের দেশের অনেকে বিশেষ উপকার পাইয়াও কৃতজ্ঞতা দেখাইতে লজ্জাবোধ করেন এবং কেহ কেহ সময়ে সময়ে উপকারীর অনেক কুৎসাও করিয়া থাকেন।

সন ১২৬২ সালের ১লা বৈশাখ, অগ্রজ মহাশয়, শিল্তগণের শিক্ষার 
স্থবিধার জন্ম বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ নৃতন-প্রণালীতে প্রচারিত করিলেন।
বালকদিগের প্রথমপাঠ্য এরূপ পুস্তক ইতিপূর্বে কেহ প্রকাশ
করেন নাই।

সন ১২৬২ সালের ১লা আঘাঢ় অগ্রজ মহাশয়, বালকবালিকাদিগের সংযুক্ত বর্ণপরিচয় শিক্ষার সৌকর্যার্থে দিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয় নাম দিয়া, নৃতন প্রণালীতে এক পৃস্তক মুদ্রিত করিলেন। উহা যে প্রণালীতে রচনা করিয়াছিলেন, দেরূপ প্রণালীতে পূর্বে কেহ কখন রচনা করেন নাই। এই দিতীয় ভাগ বর্ণ-পরিচয় ভালরূপ শিখিলে, বালকবালিকাগণ অপরাপর সকল পৃস্তক অক্রেশে আর্ডি করিতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে ঘাহারা প্রথমে

বালালা-ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলকেই অগ্রজের রচিত দ্বিতীয়-ভাগ বর্ণপরিচয় শিক্ষা করিতে হয়।

বালকবালিকাগণের পক্ষে প্রথম ও দিতীয় ভাগ বর্ণপরিচর শিক্ষা করিয়া, বোধোদয় ও নীতিবোধ অধ্যয়ন করা কিছু কঠিন বোধ হইবে, একারণ অগ্রন্থ মহাশর, শিশুগণের শিক্ষার স্থবিধার জন্ম, ইংরাজী ঈসপ্রচিত গল্পের সরল বাঙ্গালা-ভাষায় অন্থবাদ করিয়া, সন ১২৬২ সালের ফান্তুন মাসে কথামালা নাম দিয়া এক পুস্তক প্রচার করিলেন।

সন ১২৬৩ সালের ১লা শ্রাবণ অগ্রজ মহাশয়, চরিতাবলী মৃদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। ইহাতে অতি সরল-ভাষায় ডুবাল, উইলিয়ম রস্কো, হীন, জিরমস্টোন, প্রভৃতি ইউরোপীয় মহাম্ভবদিগের জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের জীবনচরিত পাঠ করিলে, এতদ্দেশীয় শিশুগণের লেখাপড়ায় অম্রাগ জ্মিবে ও উৎসাহর্দ্ধি হইতে পারে; যেহেত্, উপরি উক্ত মহাম্মারা প্রায় সকলেই দরিদ্রের সস্তান। সকলেই নানারূপ ক্লেশ পাইয়া, নিজের যত্নে ও পরিশ্রমে লেখাপড়া শিখিয়া, জগদিখ্যাত হইয়াছিলেন। অগ্রজ মহাশয়, এতদ্দেশীয় দরিদ্র-বালকগণকে লেখাপড়া শিখিতে উৎসাহায়িত করিয়া দিবার মানসে, আগ্রহপূর্বক পরিশ্রম-সহকারে এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা বালালা-প্রদেশের সকল বঙ্গবিভালয়ের শিশুগণ সমাদরপূর্বক অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

বাবু শ্রীশচন্দ্র বিভারত্বের বিধবাবিবাহের কয়েকদিন পূর্বে, পূজ্যপাদ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশর, অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, "ঈশর! ভূমি বিধবাবিবাহের দিতীয় পূস্তকে বে বিচার করিয়াহ, তাহা আমি আভোপান্ত পাঠ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াই। বিধবাবিবাহ বে শাস্ত্রসমত, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ভূমি যে অত্যন্ত পরিশ্রম-সহকারে নানা স্থানে যাইয়া, আবেদন-পত্রে সম্ভ্রান্ত লোকদের স্বাক্ষর করাইয়া, রাজদারে আবেদন করিয়াছিলে, এবং তাহাতেই বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা শুনিয়া আমি পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ভবিশ্বতে বে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইবে, ভূমি তাহার পথ পরিষার করিয়া দিয়াছ। পরস্ক, যিনি এ বিধরের ব্যবস্থা দিবেন, এবং বিনি ইহা আইনবদ্ধ

করাইবেন, তাঁহাকেই যে বিধবাবিবাহ দেওয়াইতে হইবে, এমন কথা নয়।
এ সকল বহুব্যয়সাধ্য কর্ম; তোমার টাকা কোথায়? কোনও কারণে
কর্মচ্যুত হইলে, কি উপায়ে দিনপাত করিবে? ইহা ধনশালী লোকদের
কার্ম। বরং, আমার বিবেচনায় কিছুকাল মফরলে পরিভ্রমণ করিয়া,
রাজা ও সম্রান্ত জমিদারদিগকে সমতে আনয়ন-পূর্বক এই গুরুতর কার্মে
প্রবৃত্ত হও। অগ্রথা, কলিকাতাবাসী অল্লবয়স্ক, অপরিণামদর্শী ও অব্যবস্থিতচিত্ত যুবকর্ম্পের কথায় নির্ভর করিয়া, এই গুরুতর কার্মে হস্তক্ষেপ করা
উচিত নহে।" পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশরের এই কথা গুনিয়া, অগ্রজ্ব
বলিলেন, "মহাশয়, উৎসাহ ভঙ্গ করিবেন না। আমি কখনই পশ্চাৎপদ
হইব না।" তাঁহার বাক্য-শ্রবণে তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন, "অগ্রে
টাকার যোগাড় ও মফঃস্বলবাসী রাজা ও জমিদাবগণকে সমতে আনয়নপূর্বক একার্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল; একথা আমি তোমাকে বারম্বার
বলিতেছি।" ইহা বলিয়া তর্কবাগীশ মহাশয় প্রস্থান করেন।

এস্থলে নিম্নলিখিত গল্লটি না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।
তর্কবাগীশ মহাশয়ের পূর্বপুরুষের রচিত সাহিত্যদর্পণের হস্তলিখিত টীকাসমেত প্র্টিটি অতি জীর্ণ হইয়াছিল; একারণ, ছাত্রগণকে বলিয়াছিলেন
যে, "তোমরা ক্লাশে বসিয়া এই আদর্শ দেখিয়া, অন্ত পুস্তক লিখিবে, কেহ
বাটা লইয়া যাইও না; যেহেতু জীর্ণপুস্তক, অনায়াসেই নই হইতে পারে
বা দৈবাৎ তৈল পড়িয়া পাতার অক্ষর অস্পষ্ট হইতে পারে।" তক্জন্ত
সকলেই ক্লাশে বসিয়া লিখিত। কিন্ত এক দিবস অগ্রজ মনে করিলেন,
এখানে লেখায় অনেক সময় নই হয়। বাটীতে লিখিলে, এক রাত্রেই
অনেক লেখা হইবে; এইরূপ মনে করিয়া গোপনে কতকগুলি পাতা
লইয়া যাইতেছিলেন। বর্ষাকাল, ছাতা নাই, পথে ভিজিতে ভিজিতে
যাইতেছেন; হঠাৎ পড়িয়া গিয়া, পরিধান-বন্ধাদি এবং প্রাচীন প্র্টির
পাতাগুলি ভিজিয়া গেল। তাহা দেখিয়া, দাদা রোদন করিতে লাগিলেন।
পরে মনে মনে ভাবিলেন যে, গুরুর বাক্য অবহেলন করিয়া এই বিপদে
পড়িলাম। কোন সন্থপায় স্থির করিতে না পারিয়া, রোদনে প্রবৃত্ত
হইলেন। অবশেষে এক ব্যক্তি বলিল, "কালা কেন, সম্মুথে এই ভূনারীর

দোকানে প্ৰির পাতাগুলি অগ্নিতে সেক, তাহা হইলে শুকাইবে।" তাহার পরামর্শাস্সারে ঐরপ করিতেছেন, এমন সময়ে, তর্কবাগীশ মহাশয়, ঐ পথ দিয়া ঘাইতেছিলেন। তিনি অগ্রজকে ভুনারীর দোকানে ঐরপ অবস্থাপয় দেখিয়া বলিলেন, "ঈশর! এখানে কি করিতেছ?" তর্কবাগীশ মহাশয়কে দেখিয়া, ভয়ে কোন কথা বলিতে না পারিয়া, মাথা চুল্কাইতে লাগিলেন। তাঁহার আর্দ্র বিয় দেখিয়া, তর্কবাগীশ মহাশয় নিজের উড়ানি পরিধান করিতে দিলেন, এবং বলিলেন, "প্র্থির পাতের জয়্ম তোমার কোন চিম্বা নাই।" অনস্তর একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া, তাঁহাকে বড়বাজারের বাসায় প্রহাইয়া ছিলেন।

বিভাসাগর মহাশয় এক্সপ শ্রদ্ধাম্পদ পণ্ডিত মহাশয়ের কথা রক্ষা না করিয়া নিজের জিদ্ বজায় রাখিয়া, শ্রীশবাবুর বিবাহের উভোগ করিতে লাগিলেন।

তৎকালে বঙ্গদেশের অনেকেই বলিত যে, বিভাসাগর মহাশয় আন্তরিক বত্ত্বের সহিত পরিশ্রমপূর্বক ধর্মশাস্ত্র সকল আভ্যন্ত অবলোকন করিয়া, বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসমত ইহা প্রমাণ করিয়া, বঙ্গদেশের সকল পশুতিকে পরাজয় করিয়াছেন এবং রাজহারে আবেদন করিয়া, বিধবাবিবাহের আইন পাশ করাইয়াছেন; কিন্তু অভাপি একটিও বিধবার বিবাহ দিতে পারিলেন না। অত্যে একটি বিধবার বিবাহকার্য সমাধা হইলে, দেখিয়া শুনিয়া অনেকেই বিধবা-কন্তার বিবাহ দিবেন। কিছু দিন সর্বত্র সকল সময়ে এই কথারই আন্দোলন হইতে লাগিল।

সন ১২৬৩ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ সর্বপ্রথমে মহাসমারোহকপূর্বক কলিকাতায় ( ক্ষকিয়া-ট্রাটক অগ্রজের পরমবন্ধু বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে ) একটি বিধবা-কন্সার বিবাহবিধি সম্পন্ন হইল। বর, বিখ্যাত কথক, সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী, খাটুয়াগ্রামনিবাসী রামধন তর্কবাগীশের পূত্র প্রশিচন্দ্র বিভারত্ব। ইনি প্রথমে সংস্কৃত-কলেজের আসিস্টান্ট সেক্টোরির পদে নিযুক্ত ছিলেন; তৎপরে ঐ বিভালয়ের সাহিত্যশাল্তের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। কন্সার না কিছুদিন পরে মুরশিদাবাদের জজ-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। কন্সার নাম প্রমাতী কালীমতী দেবী, ইহার পিতার নাম ব্রহ্মানক্ষ মুখোপাধ্যায়, ইহার নিবাস বর্ধমান-জেলার অস্তঃপাতী পলাশভালা গ্রাম। কন্সার প্রথম বিবাহ

চারি বৎসর বন্ধসের সময়ে হইয়াছিল, ছয় বৎসবের সময় বিধবা ছয়। বিধবা-বিবাহের সময় তাহার বয়স দশ বৎসর মাত্র। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বহিরগাছি গ্রামনিবাসী হরমোহন ভট্টাচার্যের সহিত প্রথম পাণিঞ্জহণ হইয়াছিল। এই প্রথম বিধবাবিবাছ অতি সমারোহপূর্বক সম্পন্ন হয়। ইহাতে অগ্রজ মহাশয়ের বিত্তর অর্থব্যয় হয়। সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক জন্ননারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ও তারানাধ তর্কবাচস্পতি এবং অস্থান্ত টোলের অধ্যাপক, অনেকেই বিবাহ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। বালিগ্রামনিবাসী বাবু মাধবচন্ত্র গোস্বামা, ঐ গ্রামের বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণসহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তৎকালীন সংস্কৃত-কলেজের পণ্ডিত শিবপুরনিবাসী হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং উক্ত গ্রামের অনেক ব্রাহ্মণও সমুপস্থিত ছিলেন। কলিকাতানিবাসী সম্রাস্ত ও ধনশালী বাব নীল-কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি অনেক লোকও উপস্থিত ছিলেন। এতন্ব্যতীত নানা স্থানের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বিবাহের সভাস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। বিবাহ-কার্য নির্বিদ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রথমতঃ বিধবা-বিবাহ যাহাতে না হইতে পারে, তদ্বিয়ে কলিকাতাম্ব ও ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীগণ ঐক্য হইয়া, অনেক বাধা দিয়া কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বিবাহস্থলে অধিক জনতা হইলে গোলযোগ হইবার আশন্ধায়, রাজপুরুষেরা শাস্তিরক্ষার্থ যথেষ্ট পুলিশকর্মচারীও নিয়োগ করিয়াছিলেন। বিভাসাগর মহাশয়, বিধবার বিবাহ দিয়া, অনম্ভকালস্থায়ী কীতিন্তম্ভ স্থাপন করিলেন দেখিয়া, তদানীস্তন অনেক কৃতবিভ ও ধনশালী লোক মনে মনে এই বিষয় আন্দোলনপূৰ্বক ঈৰ্ধান্বিত হইয়াছিলেন।

২নং। সন ১২৬৩ সালের ২৫ শে অগ্রহায়ণ, কলিকাতায় একটি কায়স্থজাতীয় বিধবার বিবাহ-কার্য সমারোহপূর্বক সমাধা হয়। কস্তার নাম
থাকমণি দাসী, পিতার নাম ঈশানচন্দ্র মিত্র, নিবাস কলিকাতা, ঠন্ঠনিয়া।
নয় বৎসর বয়সের সময় কস্তার প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয়, বিবাহের তিন মাস
পরে বৈধব্য সংঘটন হয়, দ্বিতীয়বার বিবাহসময়ে বয়স বার বৎসর। নদীয়া
জেলার অন্তঃপাতী সাপুরগ্রামনিবাসী কৃষ্ণমোহন বিশ্বাসের সহিত প্রথম
বিবাহ হইয়াছিল। দ্বিতীয় বরের নাম মধুস্বদন বোষ নিবাস পানিহাটী গ্রাম,

জেলা ২৪ পরগণা, পিতার নাম কৃষ্ণকালী বোষ। ইঁহারা কুলীন কায়ত্ব।
বর, কলিকাতা হাটখোলার দেওবাবুদের বাটীর দৌহিত্র; ইহার জ্যেষ্ঠতাত
বাবু হরকালী ঘোষ, সদরদেওয়ানি আদালতের উকীল, ইনি সভাবাজারের
রাজবাটীর টুজামাতা। বর অতি প্রসিদ্ধ-বংশোত্তব; তৎকালে প্রেসিডেনিকলেজে ল-ক্লাশে অধ্যয়ন করিতেন। এই বিবাহেও অগ্রজের যথেষ্ট ব্যর
হইয়াহিল।

তনং। সন ১২৬০ সালের ১১ই ফাল্পন কায়স্থবংশোল্ভব এক বিধবা-রমণীর বিবাহকার্য মহাসমারোহে সমাধা হইয়াছিল। ক্যার নাম শ্রীমতী গোবিন্দ-মণি দাসী, নয় বৎসর বয়ক্রমকালে প্রথম বিবাহ হয়, দশ বৎসরের সময় বৈধব্য সংঘটন হয়। পুনরায় বিবাহকালে ক্যার বয়স চৌদ্দ বৎসর হইয়াছিল। ক্যার পিতার নাম রামহ্মন্দর ঘোষ, নিবাস ভবানীপুর, জেলা ২৪ পরগণা। প্রথম বরের নাম প্রাণক্ষ সিংহ, নিবাস কলিকাতা, হোগলকুড়িয়া। ছিতীয় বরের নাম ছ্র্গানারায়ণ বহু, নিবাস বোড়াল, জেলা ২৪ পরগণা; পিতার নাম মধ্স্দন বহু, ইহাঁরা অতি সম্ভ্রান্ত লোক। ছ্র্গানারায়ণ বহু, মেদিনীপুর গ্রণ্ডেন ইংরাজী-স্থলের শিক্ষক; ইতি বিধ্যাত রাজনারায়ণ বহুর পিত্ব্যপ্ত। এ বিবাহেও অগ্রজ মহাশয়ের বিলক্ষণ ব্যয়াধিক্য হইয়াছিল।

৪নং। সন ১২৬৩ সালের ২৬শে ফান্তন কলিকাতায় আর একটি কায়ন্থের বিধবা-কন্সার বিবাহ কার্য সমাধা হয়। কন্সার নাম শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসী। ইহার প্রথম বিবাহ সাত বংসর বয়ক্রমকালে হইয়াছিল; একাদশ বংসর বয়সের সময় বিধবা হয়, পুনরায় বিবাহ-সময়ে বয়স চৌদ্দ বংসর হইয়াছিল। ইহার পিতার নাম হরিশ্চন্ত বিশ্বাস, নিবাস ক্ষকচর, জেলা ২৪ পরগণা। প্রথম বরের নাম রামকমল সরকার, নিবাস চন্দনপূখ্র, জেলা ২৪ পরগণা। দ্বিতীয় বরের নাম মদনমোহন বস্থ, নিবাস বোড়াল, জেলা ২৪ পরগণা। দ্বিতীয় বরের নাম মদনমোহন বস্থ, নিবাস বোড়াল, জেলা ২৪ পরগণা, পিত্নাস নন্দলাল ব্স্থ। এই বর বিখ্যাতবংশোন্তব কুলীন কায়স্থ। ইনি পরম ধর্ম-পরায়ণ বিখ্যাত বাবু রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের মধ্যম সহোদর। দেশ-হিতৈষী বাবু রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়, সাধারণের হিতকামনায় আগ্রহপূর্বক মধ্যম সহোদরের ও পিতৃব্য-পুত্র ছ্র্গানারায়ণ বস্থর বিধ্বাবিবাহ দিয়া, সাধারণ কৃতবিত্ব লোকের নিকট প্রশংসার ভাজন হইয়াছেন। এই সময়

দিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায়, বিধবা-বিবাহের কার্য কিছুদিন স্থগিত ছিল।

১৮৫৭ খঃ অব্দে কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ঐ সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয় ইউনিভারসিটির অন্ততম সভ্য হন।

কিছুদিন পরে গবর্ণমেণ্ট, সংস্কৃত-শিক্ষা রহিত করিবার প্রস্তাব করায়, ইউনিভারসিটির সেনেটে; অন্ত সকল মেম্বরই সংস্কৃত-শিক্ষার প্রতিকৃলে বদ্ধ-পরিকর হইলেন; কিন্ত অগ্রজ, সংস্কৃত-শিক্ষার অমুকৃলে নানা অকাট্য যুক্তি দর্শাইয়া, সংস্কৃত-শিক্ষা রহিত না হইয়া বরং ঐ শিক্ষার বৃদ্ধি করিতে ও প্রবলতা রাখিতে কৃতকার্য হইলেন। সকল মেম্বরের প্রতিকৃলে নিজের মত বজায় রাখা, অপর কাহারও সাধ্য নহে; এজন্য তিনিও সমন্ত ভারতবাসীর নিকট ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাজন হইলেন।

সিবিলিয়ানগণ ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, মফংখলে আসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্টেট প্রভৃতি পদ পাইয়া থাকেন। এই সময়ে লর্ড ভালহৌসী গবর্ণর জেনেরাল বাহাছর, সিবিলিয়ানগণের উচ্চপদযোগ্যতার পরীক্ষার জন্ত, সেণ্ট্রাল-কমিটি নামে একটি কমিটি স্থাপন করেন। বিভাসাগর মহাশয় উক্ত কমিটির অন্ততম মেম্বর হইলেন, এবং উক্ত কমিটিতে বাঙ্গালা ও হিন্দী পরীক্ষার, ইহার মতই প্রবল ছিল। কিছুকাল পরে নানা কারণে তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করেন।

সন ১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে অগ্রজ মহাশয়, সিসিল বীডন মহোদয়কে বলিয়াছিলেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহ-নিবন্ধন বিধবাবিবাহ কার্য স্থাসিত রাখা হইয়াছে। ইহা শ্রবণ করিয়া সিসিল বীডন মহোদয় বলিলেন, "যখন আমাদের তরবারির উপর নির্ভর, তখন ভয় করিয়া বিধবাবিবাহ-কার্য স্থাসিত রাখা তোমার কর্তব্য নয়।" অনস্কর তাঁহার কথা শুনিয়া পুনর্বার বিধবাবিবাহ দিতে যত্নবানু হইলেন।

৫নং। সন ১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষে ব্রাহ্মণজাতীয় একটি বিধবা-বালিকার বিবাহ হয়। কন্সার নাম শ্রীমতী লন্দীমণি দেবী, পিতার নাম স্বন্ধপচন্দ্র চক্রবর্তী, নিবাস চন্দ্রকোণার অতি সন্নিহিত কেয়াগেড়ে গ্রাম। তৎকালে ঐ গ্রাম, জেলা হুগলির অস্তর্গত ছিল; এক্ষণে জেলা মেদিনীপুরভূক্ত ক্ইমাছে। কস্থার তিন বৎসর রয়সে প্রথম বিবাহ হয়, ঐ বৎসরেই বৈধব্য সংঘটন হয়; একণে অর্থাৎ দিতীয়বার বিবাহের সময় বয়স আট বৎসর হইয়াছিল। প্রথম বরের নাম শিশুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস শিরমা, জেলা মেদিনীপুর। দিতীয় বরের নাম যছনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইনি সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করিয়া, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাবায় বৃত্পয় হইয়াছিলেন; ইহার নিবাস গৈপুর, জেলা নদীয়া। এই বিবাহেও অগ্রজ মহাশয় প্রচুর অর্থব্যয় করিতে কুটিত হন নাই।

ইতিপূর্বে লেখা হইয়াছে যে, তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর হেলিডে সাহেব মহোদয়, অগ্রজ মহাশয়কে আন্তরিক স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সপ্তাহের মধ্যে বৃহস্পতিবার নানাবিষয়ের যুক্তি ও পরামর্শ করিবার জন্ম, অগ্রন্ধকে তাঁহার বাটীতে যাইবার আদেশ করেন। অগ্রন্ধ, তব্দ্ধন্ত প্রতি সপ্তাহের বহস্পতিবার উহার ভবনে যাইতেন। একদিন সম্ভ্রাম্বপদস্থ মাগ্রগণ্য ও রাজ্য প্রভৃতিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল; এমন সময়ে অগ্রজ মহাশয় ঐ গুহে সমুপন্থিত হইয়া, চাপরাসী দারা টিকিট পাঠাইবামাত্র চাপরাসী আসিয়া विनन, "পণ্ডিতজীকে नाট সাহেব আসিতে বলিলেন।" তাহা শ্রবণ করিয়া, রায় কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখ ভিজিটারগণ আক্র্যান্বিত হইলেন যে, चामार्मित मर्सा त्कर श्रृनिर्मित मााकिरकुंठे, त्कर त्राक्षा, त्कर উচ্চপদস্থ কর্মচারী। আমরা বিভাসাগরের আসিবার অনেক পূর্বে টিকিট পাঠাইয়াছি; তাহাতে আমাদিগকে আহ্বান না করিয়া, আমাদের অনেকক্ষণ পরে আগত, তালতলার চর্মপাছকা-পরিহিত ও গাত্তে লংক্লাথের চাদরযুক্ত ঐ ভট্টাচার্যকে অত্রে ডাকিলেন। মনে মনে এইব্লপ অপমান বোধ হওয়াতে, সকলে ঈর্বান্বিত হইয়া, কোন এক উচ্চপদস্থ সাহেবের, দারা লাট সাহেবকে क्यानारेटन त्य, "िंजिन विद्यामागत्रत्क कि कात्रत्। এত मन्नान करत्न ?" ইহা শ্রবণ করিয়া, লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর উহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিকে উত্তর **८**नन (य, "विश्वामागरत्रत्र भाता व्यत्नक छेप्रातम ও काक पारे। कार्त्रण, বিস্তাসাগর নি:বার্থ ও দেশহিতৈষী এবং সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ ও অসাধারণ बुक्षियान्। देशात्र निकंके मध्यातम् श्रहण कतित्व, त्वत्यत् व्यत्नक छेथकात বাধিত হইয়া থাকে। অন্ত বাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা কেবল স্বায় স্বীয় স্বার্থ-সাধনোদেশে আসিয়া থাকেন। বিভাসাগরের সহিত কাহারও তুলনানহে।"

একদিন ছোট লাট হেলিডে সাহেব, কথাপ্রসঙ্গে অগ্রন্ধ মহাশয়কে বলেন যে, "বঙ্গদেশের মধ্যে কেবল কলিকাতায় একটিমাত্র বালিকাবিভালয় স্থাপিত হইয়াছে। কুসংস্কারপরতন্ত্র হইয়া সর্বসাধারণ-লোকে বালিকাগণকে ঐ বিভালয়ে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন না; অতএব আমার ইচ্ছা যে, তুমি মফঃম্বলের जात्न जात्न वानिकाविष्ठानम् ज्ञापन ना कत्रित्न, माधात्रण वानिकाशरणद লেখাপড়া শিক্ষার প্রচলন হওয়া ফুছর। অতএব তুমি ষেমন হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর—এই জেলা-চতুষ্টয়ের স্থানে স্থানে মডেল-স্কুল অর্থাৎ আদর্শ-বঙ্গ-বিষ্যালয় স্থাপন করিয়া পরিদর্শন করিতেছ, সেইরূপ মফ:খলের श्रात श्रात वानिकाविष्ठानय श्रापन कविया, हिन्दू-जीमिका श्राप्तव खर्य তোমার চেষ্টা করা কর্তব্য।" তজ্জ্ঞ অগ্রজ মহাশয়, আন্তরিক বন্ধ ও পরিশ্রম সহকারে বর্ধমান, নদীয়া, হুগলী ও মেদিনীপুর এই কয়েক জেলার মফ:খলে স্থানে স্থানে প্রায় শতাধিক বালিকাবিভালয় স্থাপন করিলেন। প্রত্যেক বালিকাবিভালয়ে ছুইজন পণ্ডিত একটি চাকরাণী নিযুক্ত করিলেন এবং বিনামূল্যে বালিকাগণের পুস্তকাদি প্রদান করিতে লাগিলেন। করেক মাস অতীত হইলে পর, ঐ সকল বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেডনাদির विन कतिया, फिर्त्रक्वोरतत निकं भाठां रेलन ; किन्त फिर्त्रक्वोत रेशः मार्ट्स, ঐ বিল মঞ্জুর করিলেন না।

ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে, আদর্শ-বিভালয় স্থাপন-সময়ে ডিরেক্টার ইয়ং সাহেবের সহিত অগ্রজ মহাশয়ের অপ্রণয় হওয়ায়, ডিরেক্টার ঐ সময় হইতে একাল পর্যন্ত তাঁহার ছিদ্রায়েষণে তৎপর ছিলেন। এই সময়ে পার্লিয়ায়েশ্রেক কন্সারভেটিব পার্টি প্রবল হয় এবং তৎকালে লর্ড এলেন্বরা ভারতবর্ষে সাধারণ-শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিপ্রায়্ম প্রকাশ করেন। ডিরেক্টার ইয়ং সাহেবও ঐ মতাবলমী ছিলেন; স্বতরাং ডিরেক্টার একণে ছিদ্র পাইয়া, বালিকাবিভালয়ের বিলের প্রতিবাদ করেন। এই বিল পাশ করিতে অক্ষম হইয়া, অগ্রজ মহাশয়, লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরকে জানাইলেন। তিনি বলিলেন, "লর্ড এলেন্বরা ভারতবর্ষের শিক্ষাসমাজের বায় লাখবের নিমিন্ত অভিপ্রায় প্রকাশ

করিয়াছেন। বালিকাবিন্তালয়ে গবর্গমেণ্ট টাকা দিতে সমত নছেন। কিছ আমি তোমাকে বিভালয় বসাইবার বাচনিক আদেশ দিয়াছি সত্য বটে; অতএব তুমি আমার নামে ঐ সকল বালিকাবিভালয়ের কয়েক মাসের বেতনের টাকা আদায় জন্ত অভিযোগ কর; আবেদন করিলেই আমি তোমায় টাকা দিতে বাধ্য হইব।" ইহা শুনিয়া, অগ্রন্ধ বলিলেন, "আমি কথনও কাহারও নামে নালিশ করি নাই, অতএব আপনার নামে কি প্রকারে অভিযোগ করিব ? ঐ টাকা আমি নিজে ঋণ করিয়া পরিশোধ করিব। আপনার কথায় বিশ্বাস করিয়া, মফঃম্বলে বালিকা-বিভালয় সকল দ্বাপন করা হইয়াছে; শিক্ষকগণকে কয়েক মাসের বেতন না দিয়া, কিয়পে জবাব দেওয়া বায় ?" এই বলিয়া ম্যান্তিক ক্রোধান্বিত হইয়া প্রস্থান করেন।

দিতীয়ত: হগলি, নদীয়া, বর্ষনান, মেদিনীপুর—এই জেলা-চতুইয়ের ক্ষুলসমূহের এম্পিসিয়াল ইন্ম্পেক্টারের পদে তিনি নিযুক্ত ছিলেন; ঐ সকল জেলায় বিভালয় সমূহের যেরূপ উন্নতি পরিদর্শন করেন, তদম্যায়ী রিপোর্ট করিয়া থাকেন; তজ্জ্ঞা ভিরেক্টার অর্থাৎ শিক্ষাসমাজের কর্মাধ্যক্ষ স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া বলেন, "এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ ভালরূপ সাজাইয়া রিপোর্ট করিবে, নচেৎ সাধারণের নিকট গৌরব হইবে না।" অগ্রজ বলিলেন, "যাহা হইয়াছে আমি তাহাই লিখিব, বাড়াইয়া লেখা আমার কর্ম নহে। যদি ইহাতে সন্ধন্ট না হন, তাহা হইলে আমি কর্ম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।"

তৃতীয়তঃ যৎকালে গবর্ণমেন্ট, সংস্কৃত-কলেজের বাটী নির্মাণ করেন, তৎকালে গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য ছিল যে, মধ্যস্থলের উন্নত দ্বিতল বাটীতে উক্ত কলেজের অধ্যাপকগণের বাসবাটী হইবে, আর ঐ বাটীর উভয় পার্শ্বের একতলা ভবনে বিদ্যাথিগণ বসিয়া অধ্যয়ন করিবে। কিন্ত ত্বভাগ্যপ্রস্কৃতৎকালের অধ্যাপকবর্গ বলিলেন, "দ্লেচ্ছের ভবনে বাস করা কোনও রূপে হইবে না।" একারণ, মধ্যস্থলের দ্বিতল-ভবনে শিক্ষাকার্য সমাধা হইয়া আসিতেছে। উভর পার্শ্বের গৃহ খালি পড়িয়া আছে। তৎকালে গবর্ণমেন্ট, বিদ্যালয়ের উন্নতির অভিপ্রায়ে নিয়শ্রেণীর ছাত্রগণকে মাসিক পাঁচ টাকা বৃদ্ধি ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণকে মাসিক আট টাকা বৃদ্ধি প্রদান করিতেন। কিছু

দিন পরে, তৎকালের গবর্ণর জেনেরাল লও বেন্টিক, সংস্কৃত-কলেজ উঠাইয়া
দিবার উচ্ছোগ পাইলে, কলেজের শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালয়ার প্রভৃতি
নিরূপায় হইয়া, কলেজের স্থায়িত্বের মানসে বিলাতে উইলসন্ সাহেবকে এই
পত্রথানি লিখেন খে—

অশিন্ সংস্কৃতপাঠসন্মসরসি ত্বংস্থাপিতা বে স্থাহংসা কালবশেন পক্ষরহিতা দ্বং গতে তে ত্বা।
তন্তীরে নিবসন্তি সংহিতশরা ব্যাধান্তত্ব্ভিন্তব্বে
তেন্ড্যন্থং যদি পাসি পালক তদা কীর্তিশ্বিং স্থান্ততি॥

উইলসন্ সাহেব বিলাতে কলেজের প্রফেসার ছিলেন। বিশ্বালয়েই ঐ পত্র পাইয়া, উক্ত কবিতা পাঠ করিয়া নেত্রজ্বলে প্লাবিত হইলেন। সেই বিভালয়ের সম্রান্তবংশীয় বিভার্থিগণ প্রফেসারের রোদনের কারণ অবগত হইয়া সকলে মুক্তকণ্ঠে বলিল, যে ভাষা পাঠ করিলে এরূপ চক্ষুর জল বিনির্গত হয়, সেই ভাষা একেবারে পরিত্যাগ করা যুক্তিসিদ্ধ নয়। অনম্বর উপস্থিত সকলেই ঐক্য হইয়া কর্তৃপক্ষগণকে অহ্বোধ করায়, তাঁহারা সংস্কৃত-কলেজ স্থায়ী করিলেন সত্য বটে; কিন্তু তদবধি ব্যয়ের অনেক লাঘ্ব করিয়া দিলেন এবং বিভালয়ে নৃতন প্রবিষ্ট আর কেহ বৃদ্ধি পাইল না।

ঐ সময়ে লালবাজারের একটি সামান্ত বাটিতে হিন্দু-কলেজ ছিল। তথায় নানা অপ্রবিধাপ্রযুক্ত ঐ বিভালরের কর্মাধ্যক্ষণণ, সংস্কৃত-কলেজের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পার্বের শৃত্ত-ভবনে হিন্দু-কলেজ স্থাপনের অত্মতি প্রার্থনা করেন। গবর্ণমেন্ট, সংস্কৃত-কলেজের ঐ স্থানে হিন্দু-কলেজ স্থাপনের আদেশ প্রদান করেন। তদবধি ঐ স্থানে হিন্দু-কলেজের শিক্ষাকার্য সমাধা হইয়া আদিতেছে। ক্রমশঃ ছাত্রসংখ্যা রৃদ্ধি হইলে পর, সংস্কৃত-কলেজের পশ্চিমাংশের উপরের করেকটি গৃহ ও হল অধিকার করিয়াছে। ঐ সময়ে প্রেসিডেন্সি-কলেজের স্বতম্ব বাটির বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তৎকালে বিভাসাগর মহাশয়, সংস্কৃত-কলেজে ইংরাজী-শিক্ষার নৃত্তন স্থপ্রণালী স্থাপন করেন; স্বতরাং অধিক ঘরের আবশ্যক হয়। পশ্চিমাংশের উপরের ছইটি গৃহ হিন্দু-কলেজের কোনও ব্যবহারে লাগিত না, কেবল চাবি বন্ধ থাকিত। ঐ স্কৃইটি ঘর লইবার জন্ত শিক্ষাসমাজের কর্মাধ্যক্ষকে জানাইলে,

তিনি অগ্রন্থ মহাশরকে বলেন বে, তুমি নিজে হিন্দু-কলেজের প্রিন্সিপাল সার্টক্রিপ সাহেবকে বলিবে। তাহাতে বিভাসাগর মহাশর বলেন**্**বে. সাৰ্টক্লিলের সহিত বিভালয় উপলক্ষে বিলক্ষণ মনান্তর আছে: আমি তাঁহাকে कान कथा विनव ना। देशां जारिव जिए कित्रया वर्णन (व, लामारक তাঁহার নিকট যাইতে হইবে। তচ্ছ বণে অগ্রজ বলেন বে, তুমি যদি এক দিন তথার বাইরা আমার ডাকাও, তাহা হইলে অগত্যা আমার বাইতে হইবে। কয়েক দিন পরে সাহেব, হিন্দু-কলেজে গিয়াছিলেন; কিন্তু বিভাসাগর মহাশন্ত্রকে ডাকান নাই। স্থতরাং তথার যাইরা দেখা না করিয়া, সাহেবের বাটীতে গিয়া, ঘরের কথা উল্লেখ করিলে, তিনি অগ্রন্তকে সাটিক্লিপের সহিত দেখা করিতে বারম্বার জিদ করিলেন। তাহাতে অগ্রজ, তৎকণাৎ সেইখানেই কাগজ লইয়া, রেজাইনপত্র লিখিয়া দিয়া প্রস্থান করেন। পরে রেজাইনপত্র দেখিয়া শেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর, রেজাইন মঞ্জুর করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠান, কিন্তু অগ্রন্থ তাহাতেও দেখা করিতে যান নাই। অবশেষে বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে খীকার পাইলেও বলিয়াছিলেন, আর চাকরি করিব না। অনেকে রেজাইন-পত্র ফিবিয়া লইতে অমুবোধ কবিয়াছিলেন, কিন্তু অগ্রজ কাহারও উপদেশ শ্রবণ করেন নাই।

১৮৫৮ খঃ অন্দের শেষে বিভাসাগর মহাশয়, সংয়্বত-কলেজের প্রিলিপালের পদ পরিত্যাগ করেন। ঐ সময়ে কলিকাতার স্থপ্রীমকোর্টের চিফ্ জিন্টিস্ সার জেম্স্ কল্বিন্ সাহেব মহোদয়, তৎকালীন শিক্ষাসমাজের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ইনি অগ্রজকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; একারণ অগ্রজকে বলেন, "তুমি বেরূপ হিন্দু-ল (আহন) অবগত আছ, উকীল হইলে তোমার আরও প্রতিপত্তি হইবে।" ইহা গুনিয়া অগ্রজ তাঁহাকে বলেন যে, "আমি ইংরাজী আইন জানি না, আর এ বয়সে আইন পরীক্ষা দিতেও ইচ্ছা নাই।" তাহাতে চিফ্ জিন্টিস্ বলেন যে, "তোমার মত অহিতীয় বুদ্ধিমান্, দেশহিতৈবী, বিভোৎসাহী, বিচক্ষণ কার্যদক্ষ ব্যক্তিকে পরীক্ষা দিতে হইবে না। আমার পাশ করিয়া দিবার ক্ষমতা আছে, তোমার মত লোক পাইলে, গরণমেন্টের ও ভারতবর্ষের অনেক উপকার

हरेरत । कन्विन् गारित मरशानरात উरक्किनाय, उৎकानीन मनद-रमध्यानी वालानरात मर्वधान छेकीन वात् वात्रकानाथ मिळ मरशानरात वाणिरा अिलिन आरा अ गायरकारन यारेया रमिरानन रा, विस्वानी स्माजनात मिळा मरशानरात वाणिरा अविकि छोकात क्षण व्यानक हफ़ाहफ़ि कित्ररा हय । जाश रमिया छिनियां धकानजी-कर्स घुणा क्षिण धवः कन्विन् गारहरात वाणे यारेया विनानन, ''व्यक्षिक छोका भारेत विनया धक्तभ विमृण घ्रिष्ठ-कर्स श्रव्य हरेरा व्यामात श्रव्य हय ना।" मारहर नानाश्रकात छेभरान निया, व्यानक त्यारितन, ज्यानि व्यवस्वत व्यक्षित्री धकानजी-कर्स श्रव्य हरेन ना।

र मकन वानिकाविधानम, ছোট नाট हिनिए मारहरवद वाविक আদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সকল বিভালয়ের শিক্ষকদের বেতন न्रानिधक চারি সহস্র টাকা স্বয়ং ঋণ করিয়া প্রদান করেন। ष्मिकाश्म वानिकाविष्णानम र्छिशहेया निया, ननीमा, वर्रभान, त्मिनीशून छ স্থালি জেলার অন্তঃপাতী বীরসিংহ, রামজীবনপুর, উদয়রাজপুর, গোবিন্দপুর, ঈড়পালা, কুরাণ, যৌগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে প্রায় কুড়িটি বালিকাবিভালয় স্বায়ী করেন, এবং ঐ সকল বিভালয়ের ব্যয় স্বয়ং ও নিমলিখিত ব্যক্তিদের সাহায্যে নির্বাহ করিতেন। যে যে মহামুভবেরা উক্ত বালিকাবিভালয়ে সাহায্য দান করিতেন, ভাঁহাদের নাম এই—তৎকালীন গবর্ণর জেনেরালের পত্নী লেডি ক্যানিং, হোমডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি সিসিল বীডন ও তংকালীন কৌন্সেলের মেম্বর গ্রাণ্ট ও গ্রে সাহেব প্রভৃতি এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও চক্দিঘিনিবাসী বাবু সারদাপ্রসাদ সিংহ প্রভৃতি। এই সকল মহোদয়েরা ভারতবর্ষের কামিনীগণের ভাবীহিতকামনায় বালিকাবিভালয়ের সাহায্যার্থ প্রতি মাসেই অগ্রজ মহাশয়ের নিকট নিয়মিত টাকা প্রেরণ করিতেন। কতিপয় বৎসর উক্তরূপ সাহায্যেই বালিকাবিত্যালয় সকল চলিয়া আসিতেছিল। পরে অগ্রজ মহাশয়, তৎকালীন ছোট লাট গ্রাণ্ড্ সাহেবের অহুরোধের বশ্বতী হইয়া, গবর্ণমেন্টের প্রদন্ত অর্থেক চাঁদা গ্রহণ করিয়া ব্যয়নির্বাহ করিতেন। অনস্তর ক্রমশঃ কলিকাতার সন্নিহিত উপনগরে বালিকাবিভালয় সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ ভারতবর্ষে বালিকাবিভালয় প্রচলনজ্ঞ হিন্দুদিগৈর মধ্যে অগ্রন্ধই প্রধান উদযোগী ছিলেন; অতঃপর স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে দেশীয় অস্তাস্ত সম্ভ্রান্ত লোকের পূর্বের ভায় ঘ্ণা বা দেব বহিল না; সকলেই স্বীয় স্বীয় ছহিতা প্রভৃতিকে বিভালমে পাঠাইতে লাগিলেন। অবশেষে কলিকাতার দলপতিগণও বেথুন-বালিকাবিভালয়ের স্ব স্থ ছহিতা প্রভৃতিকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেন্ট, স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে প্রজাবর্ণের উৎসাহ-বর্ধনার্থ পল্লীগ্রামের বালিকা-विकालस्य माहाया-श्रमात्न श्रवुष श्रेरलन्। ष्यांक महानम् औ मकल বালিকাবিভালয়ে যেরপ সাহায্য করিতেন, সেইরপ অপরাপর ভানের সমান্ত লোকদিণের স্থাপিত বালিকাবিভালরেও মালে মালে সাহায্য क्रविष्ठम ; ध्वर धै मकन वानिकाविधानरभव भाविष्ठाधिक मारनव मःवाम-প্রাপ্তি-মাত্র উৎসাহ-বর্ধনার্থ অস্ততঃ বিংশতি মূদ্রার পারিতোধিক পুস্তক পাঠাইয়া দিতেন। কিছু দিন পরে, হিন্দুস্থানেও বালিকাবিভালয় স্থাপিত চ্ঠতে লাগিল। ঐ সময়ে কাশীবাসী রাজা দেবনারায়ণ গিংছ প্রভৃতি মহোদয়গণ, প্রায় প্রতি বৎসর কলিকাতার ইণ্ডিয়া লেজিসলেটিভ কৌলিলে আগমন করিতেন। অগ্রন্ধ মহাশয়, ঐ সকল বড় লোকদিগকে কলিকাতার (तथून-किरमन-कून (तथारेतात क्रम ममिलताशादत नरेमा गारेटिन। छेक বিল্যালয়ের যে কয়েকটি বালিকা ভালরূপ শিক্ষা করিয়াছিল, রাজা দেব-নারায়ণ সিংহ, তাহাদিগকে বেনারসের সাটি প্রস্তার করেন। একবার বাজা দেবনারায়ণ সিংহ মহোদয়, কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজ মহাশয়কে জিজ্ঞাদা কলিয়াছিলেন বে, "এই স্কলবাটী কোন্ মহায়ার অর্থব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে ?" গ্রাহার প্রশ্ন শুনিয়া অগ্রজ বলেন, "মহামতি অবলাবন্ধু বেথুন সাহেব এই বালিকাবিভালয় স্থাপন করিয়া, ইহার ইমারত প্রভৃতির জভ প্রায় লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন।" অনস্তর ঐ সকল মহান্নারা দেশে গমনপূর্বক প্রোৎসাহিত হইয়া, স্থানে স্থানে বালিকাবিভালয় স্থাপন-বিষয়ে আন্তরিক যত কবিতেন।

তৎকালে সিসিল বীডন সাহেব, হিন্দুবালিকাগণের লেখাপড়া শিক্ষার উৎসাহ-বর্ধনার্থ আন্তরিক যত্র প্রকাশ করিতেন, এবং বেণুন-ফিমেল স্থুলের পারিতোযিক-দান-সময়ে গবর্ণর জেনেরল প্রভৃতিকে সর্বসমকে প্রকাশ করিয়া বলিতেন, ভারতবর্ধের বালিকাবিন্তালয়-প্রচলন-বিষয়ে বিভাসাগরই একমাত্র প্রধান উদ্যোগী। মফঃস্বলে যে কোন স্থানে বালিকাবিভালয় হইয়াছে, তাহাও বিভাসাগরের মত্বে ও উৎসাহেই হইয়াছে এবং পরেও যে ভারতবর্ধের নানাস্থানে ফিমেল স্থুল প্রতিষ্ঠিত হইবে, বিভাসাগরই তাহার পথপ্রদর্শক। এতয়্যতীত তৎকালে যে যে বালিকাবিভালয়ে পারিতোষিক-দান-কার্য সমাধা হইত, সেই সেই স্থানীয় কৃতবিভগণ, বিভাসাগরের গুণ-কীর্তন না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না।

মগরার সরিহিত দিগস্থগ্রামনিবাসী সারদাপ্রসাদ পঙ্গোপাধ্যায়, रिममरकान हरेरा मश्कुण करनांक व्यवस्था कित्रमा, मश्कुण ও रेश्ताकी खारा উন্তমন্ত্রপ শিক্ষা করিয়া, এস্কলাশিপ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি পরীক্ষোন্তীর্ণ हरेवात कि क्रिंगिन भरतरे विशेष हरेलान ; अखताः कर्म भारेलान ना। वह পরিবার অনাহারে মারা পড়িবে, এই বলিয়া এক দিবস অগ্রভের নিকট রোদন করিতে লাগিলেন। ইঁহার রোদনে প্রত্যঃখকাতর অগ্রজ মহাশয়ের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল; কিন্তু কি করিবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে সোমপ্রকাশনামে সংবাদপত্র প্রচার করেন। ইহাতে বাহা লাভ হইবে, তাহা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবারগণের ভরণপোষণার্থ ব্যয়িত হইবে। সোমপ্রকাশে প্রথম যাহা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা বিভাসাগর মহাশয়ের নিজের রচনা। ঐ সময়ে বর্ধমানাধিপতি ধীরাজ বাহাত্বর, শংস্কৃত মহাভারত দেশীয়-ভাষায় অসুবাদ করিয়া প্রচার করিবার মানস করিলে, অগ্রজ তাঁহাকে বলিলেন, "সংস্কৃত-কলেজের ছাত্র সারদা-প্রসাদ উত্তম বাঙ্গালা অমুবাদ করিতে পারে। সারদা কালা হইয়াছে, অন্ত কোন কর্ম করিতে অক্ষম, কিন্ধ আপনার মহাভারত রচনা ভালরূপ করিতে পারিবে এবং আপনার পুস্তকালয়ের লাইব্রেরিয়ানের কার্যও স্থলবন্ধপে সম্পন্ন করিতে পারিবে।" তাঁহার অমুরোধে সারদাপ্রসাদ রাজবাটীতে কর্ম পাইয়া, পরিবার-প্রতিপালনে সক্ষম হইয়াছিলেন। অনস্তর দারকানাথ বিচ্ছাভূষণ মহাশয়কে যোগ্যপাত্র বিবেচনায়, তাঁহাকে সোমপ্রকাশ সংবাদপত্র প্রচারের ভার অর্পণ করিলেন। তদবধি বিস্থাভূষণ মহাশয়ই উহার উপস্বতভোগী হইলেন।

কোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ জি. টি. লেজার মার্শেল সাহেব, শিক্ষাসমাজের কর্মাধ্যক্ষ ডাজার ময়েট্ সাহেব, শিক্ষাসমাজের প্রেসিডেন্ট ড্রিছওয়াটার বেণুন সাহেব, ইহারা বিভাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত স্লেহ
করিতেন এবং ইহারা তিন জনেই তাঁহার উন্নতি, প্রতিপত্তি ও মানসম্ভ্রমের
আদি কারণ; অগ্রজ, ইহাদের প্রতিমূতি অন্ধিত করাইয়া, কলিকাতার
বাহুড়বাগানের বাটীতে রাথিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ উক্ক প্রতিমূতিগুলি
একবার না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না।

## মেট্রোপলিটান

১৮৫১ খঃ অব্দেক লিকাতা ট্রেনিং স্থুল স্থাপিত হয়। ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, মাধবচন্দ্র ধাড়া, পতিতপাবন সেন, বাদবচন্দ্র পালিত, বৈঞ্ববরুণ আচ্য, ইহারাই স্থুলের স্থাপয়িতা এবং শ্যামাচরণ মল্লিক পেট্রন ছিলেন।

ঐ স্থূল-স্থাপয়িতাগণ এবং আরও কয়েকজন দেশীয় ভদ্রলোক, একত্র একটি কমিটি স্থাপন করিয়া, খৃঃ ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত উক্ত বিভালয়ের কার্য নির্বাছ করেন। কিন্তু পরস্পরের মনোমালিভবশতঃ এবং বিভালয়ের অবস্থার অবনতি দেখিয়া, ১৮৬৪ খুষ্টাব্দে বিভাগাগর মহাশয়ের হল্তে সমস্ত ভার অর্পণ করেন। কিয়দিবস পরে মেম্বরগণের পরস্পর মনান্তর ঘটিলে, পৃথক্ পৃথক্ স্থানে ছইটি বিভালয় স্থাপিত হয়। মেম্বরণণ তাঁহাদের স্থাপিত বিভালয়ের নাম ট্রেনিং একাডেমি রাবিয়াছিলেন। কিন্তু অগ্রজ স্বীয় ব্যয়ে বেঞ্চ প্রভৃতি বিভালয়ের আবশুক দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া, মেটোপলিটান ইনন্টিটিউসন স্থাপন করেন। উভয় বিভালয় অতি সমিহিত স্থানে স্থাপিত হয়, এবং উভয় বিভালয়ই পরস্পর প্রতিষ্দ্বীভাবে চলিতে লাগিল। অগ্রন্ধ মহাশয়, উপযুক্ত শিক্ষক সকল নিযুক্ত করিতে লাগিলেন, এবং নিজব্যয়ে বছমূল্য পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া, বিভালয়ের লাইত্রেরী স্থাপন ও উত্তম বন্দোবন্ত করেন। এটাল পরীকায় গবর্ণমেন্ট বিভালয় অপেকা এখানে বছসংখ্যক ছাত্র উত্তীর্ণ হওয়ায় চতুর্দিক হইতে বিভার্থী বালকবৃন্দ মেট্রোপলিটান স্থলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। অগ্রজ মহাশয়, নিরম্বর বিভালয়ের উন্নতির জন্ত যত্নবান্ ছিলেন; একারণ, সকল বিভালয় অপেকা ইহা ক্রমশঃ উন্নত-পদবীতে অধিক্রচ হইয়াছে। কিয়দ্দিবস পরে ছাত্রদন্ত বেতন দ্বারা বিভালয়ের সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহ হইতে লাগিল। অতঃপর তাঁহাকে নিজ হইতে আর সাহায্য করিতে হইত না। নিম্ন-শ্রেণী হইতে উচ্চ-শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্তেরই মাসিক তিনি টাকা বেতন ধার্য করেন; কেবল বাঙ্গালা-বিভাগে মাসিক এক টাকা বেতন। নিতান্ত দ্বিদ্র বালকগণ বিনা বেতনে পড়িতে পাইত। **यत्नक मृद्रिस वामक्रक शृक्षक ७ वामा-भद्रक शर्वस्य निक्कराद्य माहाया** করিতেন। অস্থান্ত বিভালয়ে শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে প্রহার করিতেন; কিছ তিনি স্বীয় বিদ্যালয়ে প্রহার বা ছ্বাক্য প্রয়োগ রহিত করেন। যদি

কোন শিক্ষক, বালকগণকে প্রহার বা ছ্র্বাক্য বলিতেন, তাঁহাকে তৎক্ষণাং পদচ্যুত করিতেন। বে বালক শিক্ষকের সন্থপদেশ প্রবণ না করে ও অধ্যয়নে মনোনিবেশ না করে এবং অন্ত বালকের পড়াগুনার ব্যাঘাত জন্মার, তাহাকে প্রথমত: নানাপ্রকার উপদেশ দেওয়া হইত। বদি উপদেশে ফল না হইত, তবে তাহার নাম কর্তন করিয়া, বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিয়ম করিয়াছিলেন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল্.এ. ও বি.এ. কোর্স অধ্যয়ন জন্ত (अगिएजी-करनारक अविष्ठे हरेरान, मामिक वाद्र होका त्वलन नाणिल: এজন্ত মধ্যবিত্ত বিভার্থিগণ উক্ত কলেজে অধ্যয়ন করিতে অক্ষম হইত। অগ্রন্ত মহাশয়, সাধারণের হিতকামনায় এলু.এ. ক্লাস স্থাপনের মানস করিয়া, चित्रित अथमठ: चर्तिकि धन्.ध. क्लाम भूमित्नन, धदः चर्निक मृतिष বালকও প্রবিষ্ট হইবার জন্ম নাম লেখাইল। কিন্তু ফুর্ভাগ্যপ্রযক্ত তৎকালে গভর্ণমেন্ট আবেদনপত্তে সম্বতি প্রদান না করায়, আপাতত: এলু.এ. ক্লাস বন্ধ রাখিলেন। কিন্তু ঐ চিন্তা অগ্রজ মহাশব্বের মনোমধ্যে অর্থনিশ জাগরুক রহিল। তিনি যাহা ধরিতেন, তাহার চূড়ান্ত না দেখিয়া কখনও নিবৃত্ত হইতেন না। তাঁহার উল্লম একবার ভঙ্গ হইলে, ক্ষণমাত্রও বিচলিত হইতেন না, বরং দিগুণ উৎসাহের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন। কিছুদিন পরে পুনর্বার চেষ্টা করিলেন। সেই সময়ে বিভালয়সমূহের কর্তৃপক্ষ সাহেবেরা चह्हात्रभूर्वक तरमन रव, "ताम्रामीरमत है होतानी-करमन ठामाहेतात वयनध ক্ষমতা হয় নাই। ইংরাজ ভিন্ন ইংরাজী-কলেজ পরিচালনা অসম্ভব।" অগ্ৰন্ধ, তাঁহাদের এই সাহন্ধার-বাক্য অগ্রাহ্ম করিয়া, তর্ক-বিতর্ক দারা নানা প্রকার বাধা অতিক্রমপূর্বক, নিজ কলেজে সমস্ত দেশীয় শিক্ষক নিযুক্ত করত: ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথমে কলেজ-ক্লাস খুলিলেন। এই কলেজ লইয়া, ই. সি. বেলির সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্তা হয়। ই. সি. বেলি বলেন, "বিভাসাগর! কিন্নপে তুমি নিজ কলেজ চালাইবে ? ইংরাজ-সাহায্য ব্যতীত ইংরাজী-কলেজ কিছুতেই চলিতে পারে না।" অগ্রন্ধ, তাঁহাকে উত্তর करवन. "আমি আপন বিভালয়ের ছাত্রবর্গকে ইংরাজী-বিভা শিখাইতে না পারিলেও পাশ করাইতে পারিব, ইহা নিকয় জানিবেন।" ১৮৭২ খুফারে

এল্.এ. ক্লানের এফিলিয়েসন্ মঞ্র হয়, এবং সেই বংসর হইতে এল্.এ. পরীকার্থীদিগের রীতিমত পড়ান্তনা আরম্ভ হয়। এই সময় অগ্রন্ত মহাশয় কায়িক অত্যন্ত অস্থা হইরাছিলেন। ১৮৭৬ খঃ: অন্দের কেব্রুয়ারী মাসে, অগ্রন্ত মহাশরের তৃতীয় জামাতা বাবু স্থাকুমার অধিকারী, কলেজ এবং ক্লের সেক্টোরির পদে নিযুক্ত হইয়া, আয় ও ব্যয়ের উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

১৮৭৯ খঃ অব্দে বি.এ. ক্লাস খোলা হয়। বৎসর বৎসর বি.এ. পরীক্ষার্থীদিগের সংখ্যা রৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এমন কি, কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে বে
বৎসর ২৫০টি ছাত্র বি.এ. পাশ হয়, সেই বৎসর ঐ ২৫০ জনের মধ্যে প্রার্থ
এক-তৃতীয়াংশ এই এক মেট্রোপলিটান হইতে এবং বাকী ছই-তৃতীয়াংশ
কলিকাতার বিশ্ববিভালয় ও অভাভ যাবতীয় বিভালয় হইতে পাশ হইয়াছিল।
তদ্দর্শনে অগ্রন্ধ মহাশয়, প্রোৎসাহিত হইয়া ল-ক্লাস খুলিবার জভ যত্ববান্ হন,
এবং ১৮৮৪ খঃ অব্দে ল-ক্লাস খোলা হয়। ১৮৮৫ খঃ অব্দে বি.এল্ পরীক্ষায়
মেট্রোপলিটান-কলেজ সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে। সেই বৎসর বেঙ্গলগভর্গমেন্ট স্রফল দেখিয়া, কলিকাতা গেজেটে মেট্রোপলিটান-কলেজের ভৃয়্সী
প্রশংসা করিয়া, এক রেজোলিউসন প্রকাশ করেন।

ইতিপূর্বে কলিকাতা স্থকিয়ান্দ্রীটের বে বাটীতে বিভালয় ছিল, লাহা-বাবুরা ঐ বাটী ক্রয় করিয়া, ঐ স্থান হইতে অপর স্থানে বিভালয় উঠাইয়া লইয়া যাইবার নোটাস দেন। এই সংবাদে অগ্রন্ধ মহাশয়ের অত্যন্ত ছর্ভাবনা হয়। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্ধিয়া, অবশেষে স্থির করেন, বাছ্ড-বাগানে বে স্থানে নিজের বসতবাটী আছে, ঐ স্থানে আপন নৃতন বাটী ভগ্ন করিয়া, ও উহার সংলগ্ন আরও কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয় করিয়া, কলেজ-বাটী প্রন্থত করিব। তাহার প্ল্যান পর্যন্ত প্রন্থত করাইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার প্রন্থত মহম্বের পরিচায়ক; কারণ, ঐ বাটী ভিন্ন তাঁহার কলিকাতায় অবন্থিতি করিবার ও তাঁহার লাইবেরী স্থাপন করিবার অপর আর কোন স্থকীয় স্থান ছিল না এবং ঐ বাটীও মূল্যবান্ ছিল। ঐ সময়ে পঞ্চাশ সহস্র টাকা মন্ত্রত ছিল। প্রিলিপাল স্থবাবুর বত্নে, শঙ্কর ঘোষের লেনে মহেন্দ্রনার্যণ দাসের নিকট, বিভালেরের নিমিন্ত ন্যাধিক ত্রিশ হাজার টাকায় ভূমি ক্রেয় করা হয়। বাটা

নির্মাণের জন্ত তৎকালে যে টাকার অসম্ভাব হর, তাহা কর্জ করিয়া বাটানির্মাণ-কার্য সম্পন্ন করেন। ভূমি-ধরিদ ও ইমারত-নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে,
প্রায় একলক ত্রিশহাজার টাকা ব্যবিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালয় গৃহ
নির্মাণের জন্ত যাহা ঋণ হইয়াছিল, তৎসমস্ত পরিশোধ হইয়া যায়। খঃ ১৮৮৭
সালের জাহুয়ারী মাসে, কলেজ-ক্লাস নৃতন বাটীতে প্রবেশ করে, এবং ইহার
ছই চারি মাস পরে ক্লেও নৃতন বাটীতে বায়।

শাখা-ফুলের মধ্যে ১৮৭৪ সালে শামপুকুর ব্রাঞ্চকুল স্থাপিত হয়। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে বড়বাজার ও বালাখানা ব্রাঞ্চ এই তিনটি স্কুল স্থাপন করেন। এস্থলে ইহাও স্থীকার করা উচিত যে, এই ক্যেকটি স্কুল স্থাপনসময়ে, প্রিন্সিপাল স্থ্বাব্ নিরস্তর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

১৮৮৮ খঃ অব্দে ১লা ভাদ্র বৃহস্পতিবার পুজ্যপাদ জ্যেষ্ঠা বধুদেবী পরলোক গমন করায়, অগ্রজ মহাশয় নানাপ্রকার ছর্ভাবনায় অভিভূত হইলেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল। ঐ বংসর ভাদ্র মাসের ২৫ শে রবিবার স্থ্বাবুকে পদচ্যুত করেন, এবং অন্ধাস্ত্রাধ্যাপক বাবু বৈজনাথ বস্থকে প্রিলিপালের কার্য চালাইবার ভারার্পণ করেন। ইতিপূর্বে অগ্রজ, কায়িক অস্প্রতানিবন্ধন মধ্যে মধ্যে বায়্পরিবর্তনজন্ম কর্মাটাড় নামক স্থানে গমন করিতেন, কিন্তু জামাতা স্থ্বক্মারকে পদচ্যুত করিয়া অবধি প্রায় কর্মাটাড়ে গমন করেন নাই। কলিকাতায় সর্বলা অবস্থিতি করিয়া, ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে লাগিলেন: তথাপি প্রায় প্রত্যহ বিভালয়গুলি পরিদর্শন না করিয়া ক্রান্ত থাকিতেন না।

যৎকালে বিভাসাণর মহাশয় কিছু দিনের জয় তত্ত্বোধিনী পত্রিকার কার্যকলাপ পরিদর্শন করিতেন, ঐ সময়ে তিনি তত্ত্বোধিনী পত্রিকার করেকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; তন্মধ্যে মহাভারতের উপক্রমণিকা অধ্যায় বাঙ্গালায় অহ্বাদ করিয়া, ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৬০ খঃ অব্দেপ্নরায় উহা প্রকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন।

১৮৬০ খঃ অব্দে হিন্দু-পেট্রিয়টের বিখ্যাত এডিটার, ভ্রানীপুরনিবাসী বাবু হরিকন্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় মানবলীলা সহরণ করেন। ইহার না থাকা প্রযুক্ত উহার উত্তরাধিকারিণী পঞ্চ সহত্র মুদ্রা মৃল্য লইয়া, কলিকাতা যোড়াসাঁকোনিধাসী বিজোৎসাহী বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়কে হিন্দু-পেট্রিয়টের স্বজাধিকার বিক্রেয় করেন। বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, মাসিক ছয় শত টাকা টাকা বেতনে একজন স্বযোগ্য ইউরোপীয়ান লেখক নিযুক্ত করিয়া, কিছু দিন হিন্দু পেট্রিয়ট সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। পরে প্রচার করিতে অক্ষম হইয়া, অগ্রজ মহাশয়ের হল্তে উহার সমস্ত ভার সমর্পণ করেন। অগ্রন্থ মহাশয়ও কয়েকবার ঐ কাগন্ধ প্রচার করিয়া বিরক্ত হইলেন, এবং প্রকাশ করিলেন বে, উপযুক্ত পাত্তে বিনামূল্যে এই সংবাদপত্ত্রের পরিচালন-ভার অর্পণ করিব। একারণ, ছিল্দু-পেট্রিয়টের শ্বত্ব-প্রাপ্ত্যাভিলাবে অনেক কৃতবিদ্য লোক তাঁহার নিকট গতিবিধি করিতে প্রবন্ধ হইলেন। ঐ সময়ে রুঞ্চাস পাল, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কেরানীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। যদিও বাবু কৃষ্ণদাস পাল তৎকালীন কোন বিখ্যাত বিভালমে অধ্যয়ন করিয়া জুনিয়র বা সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছিলেন না, তথাপি বাটীতে ষয়ং সর্বদা অধ্যয়ন করায়, তাঁহার ভালরূপ ইংরাজী লিখিবার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। কৃষ্ণদাস পাল অতিশয় বৃদ্ধিমান ও কার্যদক্ষ ছিলেন; বিশেষতঃ অগ্রজের সহিত তাঁহার বিশেষ সন্তাব ছিল। তজ্জ্য অগ্রজ মহাশয়, বাবু কৃষ্ণদাস পালকে হিন্দু-পেট্রিয়টের ষত্ব এককালে সমর্পণ করেন। তদ্ধর্শনে অনেক কৃতবিগু লোক স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, বিভাসাগর, কৃষ্ণদাসকে বিনামূল্যে ছিন্দু-পেট্রিয়ট একেবারে मिया जान काज करवन नाहै। (यरहजू, कृत्रनाम भाग कान्य जान विशानस्य अशुयन कतिया दृष्टि शान नारे। शिमू-करमञ, रुगनी-करमञ ও ক্ষমনগর-কলেভের পরীক্ষোত্তীর্ণ যশস্বী লেথকদিগের মধ্যে কাহাকেও না निया अशाय कार्य कतिरान । उरकारान आत्तरके अञ्चलक निर्दाश कान করিয়াছিলেন। কিন্তু বাবু কৃঞ্চাস পাল, হিন্দু-পেট্রয়টের এডিটার হইয়া, ক্রমশ: বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। হিন্দু-পেট্রিয়ট উপলক্ষেই বাবু কৃঞ্চাস পাল বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং ক্রমশ: তিনি ভারত-ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য হইয়াছিলেন। পরন্ধ, কৃঞ্দাসবাবুর ওরূপ নাম ও প্রতিপত্তি লাভ হইবার কোন আশাই ছিল না; অগ্রজই কৃষ্ণদাগৰাবুর এই উন্নতির মূল।

हैिजिशूर्त रश्कारण व्याक महाभन्न, तिहिशारम वानिकाविष्ठान्त्र ७ देश्ताकी-वन्नविद्यानव ज्ञानताननत्क निवाहित्नन, उरकात्न बावू शाविक-চাঁদ বন্ধর বাটীতে অবস্থিতি করিতেন। স্থানীয় লোকের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছিলেন যে, বৈঁছিগ্রামের মধ্যে উক্ত বাবুরা সাবেক বনিয়াদি তালুকদার **এবং পরম দরালু। কালসহকারে ইহাদের সম্পত্তিসমূহ লোপ হট্যা বাও**য়ায়, ्गाविन्मर्गामवाव हाका एकनाव मून्रामकी कर्म निवुक्त इदेशाहित्न। ত্রভাগ্যপ্রযুক্ত গোবিন্দটাদবাবু কর্মচ্যুত হইয়া, উপায়ান্তর-বিহীন হইয়াছেন শুনিয়া, অগ্রন্ধ মহাশয় অত্যন্ত হু:খিত হইলেন এবং কলিকাতার প্রত্যাগত হইয়া, কয়েক দিবস পরে পাইকপাড়ানিবাসী রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ মহোদমকে অহুরোধ করিয়া, বৃন্দাবনের লালাবাবুর ঠাকুরবাটীর ও তৎসন্নিহিত জমিদারির নায়েবের পদে মাসিক একশত পঞ্চাশ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কয়েক বংসর পরে গোবিলটাদবাবু ঐ পদ পরিত্যাগ করায়, উহার ভাতৃস্পুত্রগণের কলেজের অধায়ন বন্ধ হয়। অগ্রজ ইহা এবণ করিয়া, উঁহার ভ্রাতা বাবু গোকুলটাদ বস্তকে স্বীয় সংস্কৃত-প্রেস এবং উহার ডিপজিটারিতে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। ঐ টাকায় উাহার ভাতৃপুত্র দেবেন্দ্র ও উপেন্দ্র বস্থ প্রভৃতির কলিকাতায় বাসাখরচ নির্বাহ হইত। এতন্তিন্ন গোকুলবাবু সাংসারিকব্যয়-নির্বাহের জ্জা ক্ষেক মানের মধ্যে অতিরিক্ত প্রায় ছই সহস্র টাকা না বলিয়া থরচ করেন; ইহাতে অগ্রজ মহাশয় কিছুমাত্র কুরু বা অসম্ভ হন নাই।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে, কলিকাতা, বছবাজারনিবাসী বাব্ নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, উক্ত গোকুলবাব্ প্রভৃতির নামে অভিযোগ করিয়া, বৈঁছির বসতবাটী ক্রোক করিয়া নীলাম করিবেন স্থির করিলেন। গোকুলটাদ বাব্ প্রভৃতি উক্ত সংবাদ অগ্রক্ত মহাশন্থের কর্ণগোচর করিলে, তিনি অকাতরে প্রায় সহস্র মুদ্রা ডিক্রীদার নীলকমলবাবুকে প্রদান করিয়া, উহাদের বাস্তবাচী প্রভৃতি মুক্ত করিয়া দিলেন।

ঐ সময়ে একদিন সন্ধিপ্রনিবাসী ক্ষামাচরণ চটোপাধ্যায় আসিয়া ক্ৰনন

করিরা বলেন, জনাই গ্রামের মুখোপাধ্যার মহাশরেরা জিক্রী করিরা আমাদের বাটা নীলাম করিবেন। আপনি পাঁচশত টাকা দিলে বাটা রক্ষা হয়; নচেৎ পরিবার লইয়া কাহার বাটাতে যাইয়া বাস করিব। ইহা শুনিবামাত্র অগ্রজ্জ মহাশয়, তাঁহাকে অকাতরে পাঁচশত টাকা দান করিলেন।

विद्यामागद महानय थु: ১৮৪৭ অবে বা বাঙ্গালা ১২৫৪ সালে সংস্কৃত-ডিপজিটারি সংস্থাপন করেন। সংস্কৃত-যন্তে মুদ্রিত স্বকীয় পুস্তক সকল ও অন্তান্ত আত্মীয় ব্যক্তির রচিত পুস্তক এবং এতব্যতীত বিদেশীয় লোকের মৃদ্রিত পুস্তক এই পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইত। ইহা স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কতকণ্ডলি নিরাশ্রয় অহুগত ব্যক্তি প্রতিপালিত হইবে: কিছ অনেকেই কার্যভার গ্রহণ করিয়া, আগ্নসাৎ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের সংস্কার ছিল যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অপরাধ দেবিলেও আদালতে অভিযোগ করিতে পারিবেন না। অবশেষে নানা কারণে ঐ সকল আত্মীয় লোককে কর্মচ্যুত করিয়া, ডিপজিটারীর কার্যের সৌকর্যার্থে ১৮৫৯ খঃ অব্দের ১১ই জুন তারিখে বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একশত পঞ্চাশ টাকা বেতনে কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে রাজকৃষ্ণবাবু ফোর্ট উইলিয়ম-কলেজে মাসিক আশি টাকা বেতনে কর্ম করিতেন। রাজক্ষ-বাবু সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় পারদশী; এরপ কার্যদক্ষ লোক অতি विवल। हैनि कभीशुक्त थाकिया, अधक महानायव नाना विवासव विनिष्ट-রূপ স্থবিধা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে, অগ্রজ মহাশয় উঁহার প্রতি পরিতৃষ্ট হইয়া, অমুরোধপূর্বক উঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের প্রফেসারিপদে নিযুক্ত করিয়া দেন। তৎপরে ঐ পদে বৈঁছির বাব্ গোকুলটাদ বস্থকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন। কিন্ত তিনি স্তারুক্সপে কর্ম নির্বাহ করিতে অক্ষম যওয়ায়, তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। এক দিবস বাবু রাজক্ষ বল্যোপাধ্যায় মহাশহের ভবনে কৃষ্ণনগরের ব্ৰদ্দাথবাব্ৰ সহিত কণোপকথন সময়ে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আপনি একণে ডিপজিটারির কার্য রীতিমত চালাইয়া, ইহার উপস্বত ভোগ कक्रन, भरत राक्षभ विरवहना इस करा बाहरव।

সন ১২৭১ সালের ভাত মাস হইতে ব্রজবাবু ডিপজিটারির উপস্থ

নিবিরোধে ভোগ করিরা আসিরাছেন। বিভাসাগর মহাশবের উজ্জন্প নিঃবার্থ-দান-প্রভাবে কৃষ্ণনগরের মধ্যে ব্রজবাবু একজন ধনশালী ও মান্তগণ্য ব্যক্তি হট্যা উঠিয়াছিলেন।

অতঃপর সন ১২৯২ সালের অগ্রহারণ মাসে অগ্রজ মহাশর, ব্রজবাবুর ও তাঁহার পরমান্ধীর কোন ব্যক্তির কার্যকলাপ অবলোকনে অত্যন্ত অসন্তই হইয়া, ডিপজিটারি হইতে স্ব-রচিত ও প্রকাশিত সমস্ত প্তক উঠাইয়া লইয়া, সন ১২৯২ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে, কলিকাতা স্থকিয়ায়ীটের ২৬ নং বাটীতে কলিকাতা প্রকালয় নামে একটি নৃতন প্রকালয় সংস্থাপিত করেন। তাঁহার স্ব-রচিত ও প্রকাশিত এবং ক্রীত সমস্ত প্রক এই স্থানেই বিক্রেয় হইয়া থাকে। যে সময় সংস্কৃত-যন্তের প্রকালয় হইতে প্রক সকল উঠাইয়া লন, ঐ সময়ে ব্রজবাবু অগ্রজকে ডিপজিটারি প্রত্যর্পণ করিবার প্রতাব করেন; কিছ অগ্রজ মহাশয় তাহা না লইয়া, কেবলমাত্র নিজের প্রকণ্ডলি উঠাইয়া লন। ডিপজিটারি ব্রজবাবুকেই রাখিতে বলিলেন। ইহাতে বিভাসাগর মহাশয় বে কতদ্র উদার্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গই অম্ভব করিবেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতাতেই পাঁচটি বিধবাবিবাহ-কার্য সমাধা হইয়াছে, পলীগ্রামে একটিও হয় নাই; একারণ, অগ্রজ মহাশয়, অনেক লোক তাঁহার নিন্দা করিত; কিন্তু মহাপ্রুষেকে সকলই সহা করিতে হইয়াছিল। দেশের বিধবা রমণীগণের ত্বায় যাহাতে বিবাহ হয়, তির্বিয়ে জননীদেবী বিশিষ্টক্ষপ যত্মবতী হইয়াছিলেন। সন ১২৬৫ সালের আষাচ় ও শ্রাবণ মাসে জেলা হুগলি মহকুমা জাহানাবাদের অন্তঃপাতী রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, সোলা, শ্রীনগর, কালিকাপুর, ক্ষীরপাই প্রভৃতি গ্রামে প্রায় পনরটি বিধবা রমণীর পাণিগ্রহণকার্য সমাধা হয়। অগ্রজ মহাশয়, ঐ সকল বিবাহের সমন্ত বায় নির্বাহ করেন। যাহারা বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের বিপক্ষ প্রতিবাসিবর্গ উহাদের প্রতি নানাক্ষপ অত্যাচার করিয়াছিল। অতঃপর অত্যাচার না হইতে পারে, তির্বিয়ে রাজপুরুষণণ সতর্ক হইয়াছিলেন। বিভাসাগর মহাশয়ও উহাদিগকে বিপক্ষের অত্যাচার হইতে

রক্ষার জন্ত, অকাতরে যথেষ্ঠ অর্থব্যর করিয়াছিলেন। তৎকালীন জাহানাবাদের ডেপ্টা মাজিন্টেট মৌলবী আবছল লতিব বাঁন বাহাছর সম্পূর্ণরূপ আহক্ল্য করেন; তিনি প্লিশ ঘারা সাহায্য না করিলে, প্রতিবাদীরা বিবাহসময়ে বিস্তর অনিষ্ঠসাধন কবিতে পারিত; একারণ, আমরা কমিন্কালেও উক্ত মহাল্লা মৌলবী আবছল লতিব বাঁন বাহাছরের নাম বিশ্বত হইতে পারিব না। ১২৬৬ সাল হইতে ১২৭২ সাল পর্যন্ত ক্রমিক বিস্তর বিধবা কামিনীর বিবাহকার্য সমাধা হয়। ঐ সকল বিবাহিত লোককে বিপদ্ হইতে রক্ষার জন্ত, অগ্রন্ধ মহাশর, বিশেষক্রপ যন্ত্রবান্ ছিলেন; উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপনার দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। বিবাহিতা ঐ সকল স্ত্রীলোককে যদি কেছ ঘুণা করে, একারণ জননীদেবী ঐ সকল বিবাহিতা রাদ্ধণজাতীয় স্ত্রীলোকের সহিত একত্র একপাত্রে ভোজন করিতেন। মধ্যে মধ্যে ঐ সকল স্ত্রীলোক আমাদের বাটীতে আসিলে, জননীদেবী এবং বাটীর অপরাপর স্ত্রীলোকেরা উহাদের সহিত একত্র সমভাবে পরিবেশনাদি করিয়া, রাদ্ধণদিগকে ভোজন করাইত।

সন ১২৭০।৭১।৭২।৭৩ সালে জেলা মেদিনীপুর মহকুমায় গড়বেতার অন্তঃপাতী রাষধা, বাছুরা, লেদাগমা, কেশেডাল, রসকুণ্ডু, শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামে বহুসংখ্যক কায়স্থজাতীয় বিধবা-কন্সার বিবাহ-কার্য সমাধা হয়। ঐ সময়েই বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী যেগুগামের নিমাইচরণ সিংহের সহিত জাহানাবাদ মহকুমার অন্তঃপাতী যহুপুর গ্রামের রামকৃষ্ণ বস্থর বিধবা-তনয়ার কলিকাতায় বিবাহ হয়। অগ্রজ মহাশয়, উহাদের সাংসারিক-ক্লেশ নিবারণের জন্ম বথাসাধ্য আস্কুল্য করিয়া আসিয়াছেন। বিভাসাগর মহাশয়ের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, স্ত্রীজাতির কন্ত-নিবারণ। তিহ্বিয়ে তাঁহাকে বথাসর্বস্থ ব্যয় করিতেও কখন কাতর বা কৃষ্ঠিত হইতে দেখা যায় নাই।

সন ১২৬৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষে পিতামহীর আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া, বীরসিংহা হইতে তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়। তিনি শালিখায় গঙ্গাতীরে, বিনা আহারে, কেবল গঙ্গাজল পান করিয়া, কৃড়ি দিন পরে গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার আদ্ধাদি-কার্যে বিধবাবিবাহের প্রতিবাদিগণ অনেকে শক্রতা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আদ্বোদলক্ষে এ श्राप्तित वहमःश्राक वात्राम । अशिक्षकारमंत्र मयागम स्टेब्राहिम ; स्राप्तिक मत्न করিয়াছিল, বিভাসাগরের পিতামহীর প্রাদ্ধে কোনও ত্রাহ্মণ ভোজন করিতে व्यानित्वन मा ; जाहा इटेल्बरे निज्रानव मत्नावः त्व तम्बजानी इटेर्दन। যাহারা এক্লপ মনে করিয়াছিল, ভাহারা অতি নির্বোধ; কারণ, অগ্রঞ মহাশয় দেশে অবৈতনিক ইংরাজী-সংস্কৃত বিভালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রায় চারি পাঁচ শত বালককে বিনা বেতনে শিক্ষা এবং ঐ সমস্ত বালককে পুস্তক কাগৰু স্লেট প্ৰভৃতি প্ৰদান করিতেন। ইহা ভিন্ন বাটাতে প্ৰত্যহ বাটটি বিদেশস্থ সম্ভ্রাস্ক ও অধ্যাপকদের বিভার্থী সস্তানগণকে অন্নবন্ত্র প্রদান করিয় অধ্যন্ত্বন করাইতেন। মধ্যে মধ্যে অনেক ভিন্ন গ্রামের ছাত্রগণেরও চাকরি করিয়া দিতেন। দেশে দাতব্য-ঔ্তবধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ডাক্তার বিনা ভিজিটে গ্রামের ও সন্নিছিত গ্রামবাসীদিগের ভবনে চিকিৎসা করিতে ষাইত। নাইটু-স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই কলিকাতার বাসায় অনুবন্ধ পাইম্বা, মেডিকেল-কলেজে বিভাশিকা করিমা চিকিৎসক হইমাছিল। এতহাতীত কি ধনশালী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিত্র, সকল' সম্প্রদায়ের লোক विभागभन्न इटेशा आधार नरेरन, विभाग इटेरज পतिजाग भारेज ; गाँना श्रमान করিয়া, বিশুর বিভালয় স্থাপন করিয়া সাধারণের বিশিষ্টরূপ প্রিয়পাত্র ছইয়াছিলেন। এবংবিধ লোকের পিতামহীর আদ্ধে শত্রুপক কেমন করিয়া বিদ্ন জন্মাইতে পারে ?

অগ্রন্থ মহাশন্ন, পিতৃদেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ম, প্রান্ধের ন্যন্থি রীতিমত টাকা দিয়াছিলেন। প্রান্ধের দিবস অনেক অধ্যাপক ভট্টাচার্বের সমাগম হইয়াছিল। বরদাপরগণার প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধব অন্যুন তিন সহস্র ব্রাহ্মণ ফলাহার করেন, এবং পরদিবস অন্তেও প্রায় ছই সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করেন। ইহাতে পিতৃদেব পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

পরবংসর সপিগুনসময়েও দাদা, পিতৃদেবকে সম্ভষ্ট করিবার জন্ম যথেষ্ট টাকা দিয়াছিলেন। অধ্যাপকগণের নিমন্ত্রণার্থ প্রথমে যে কবিতাটি প্রস্তুত হয়, উহা ছর্বোধ দেবিয়া, স্বয়ং এই সরল কবিতাটি লিবিয়া দেন।

> পৌষস্ত পঞ্চবিংশাহে ববৌ মাতৃ: मिश्छनः । कृপদা সাধ্যতাং दीदेवर्रीदिनः हम्मार्गटेणः ॥

আমাদের বাটীর সন্নিহিত রাধানগরনিবাসী জমিদার বৈভনাথ চৌধুরীর পৌত্র বাবু শিবনারায়ণ চৌধুরী, এ প্রদেশের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ও মান্ত-গণ্য জমিদার हिल्लन। वावू त्रमाथनाम तारम् त निक्छे हैनि क्रिमानी वन्नक दाविमा, श्रकान সহস্র মূলা ঋণ গ্রহণ করে। ইহার স্থদও পঁচিশ হাজার টাকা হইরাছিল। এই পঁচান্তর হাজার টাকার কিন্তীবন্দী করিতে যাইয়া, বাবু শিবনারাম্বণ চৌধুরী কলিকাতাস্থ উক্ত রায় মহাশয়ের দপ্তরখানায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। উঁহার পুত্রবয়, রমাপ্রসাদবাবুর নিকট কাঁদিয়া পদানত হইলেও, উক্ত রায় মহাশয়ের অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল না। অনন্তর্র রাধানগর-নিবাসী মৃত শিবনারায়ণ চৌধুরীর পুত্রহয় এবং মৃত সদানন্দ ও লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর বিধবা পত্নীষম, ইঁহারাও কলিকাতায় অগ্রন্ধ মহাশয়ের নিকট যাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। উঁহাদের রোদনে অগ্রক মহাশ্যেরও চক্ষে জল আদিল। উঁহারা রমাপ্রসাদবাবুর ভয়ে তাঁহার বাটী পরিত্যাগ করিয়া, থিদিরপুর পদ্মপুকুরের ধর্মদাস কেরানীর ভবনে গুগুভাবে প্রায় চারি মাস কাল অবস্থিতি করেন। অগ্রজ, উঁহাদিগকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। খাঁহার নিকট টাকার স্থির করিতেন, রমাপ্রসাদবাবু তাঁহাকেই টাকা দিতে নিবারণ করিয়া দিতেন। তজ্জন্ত কলিকাতার মধ্যে কোন মহাজন টাকা ধার দিতে অগ্রসর হয় নাই। অবশেষে রাজা প্রতাপসিংহের আত্মীয় বাবু কালীদাস ঘোষ মহাশয়ের নিকট পঞ্চাশ সহস্র টাকা ও অক্ত এক ব্যক্তির নিকট পঞ্চবিংশ সহত্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া টাকা দিতে ঘাইলে, উক্ত রায় মহাশয় টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার হইলেন। কারণ, তিনি উঁহাদের জমিদারী লইব, এরূপ দৃঢ়সংকল্প করিয়াছিলেন। স্তরাং অগ্রন্ধ মহাশয়, স্থইনহো লা-কোম্পানীর বাটীতে গতিবিধি করিয়া, অবিলয়ে টাকা জমা দিয়া, উহাদিগকে রমাপ্রসাদবাবুর নিকট ঋণদায় হইতে মুক্ত করিয়া দেন। অপ্রজ মহাশয়, রাধানগরের চৌধ্রী-বাবুদের জমিদারী রকার জন্ত, ক্রেমিক ছয় মাস কাল অনভক্ষা ও অনভ্যমনা হইয়া, নানা স্থানে নিজের প্রায় ছই সহস্র মূদ্রা ব্যয় করিয়া কৃতকার্য হইয়াছিলেন। তিনি রমাপ্রসাদবাবুর হস্ত হইতে উহাদিগকে পরিআণ করিয়া, দেশস্থ সাধারণের নিক্ট বিলক্ষণ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন; কিন্তু এইজ্ঞ তদৰ্ধি বাৰু রমাপ্রদাদ রারের সহিত অগ্রজের মনান্তর ঘটিয়াছিল। অতঃপর করেক বংসর চৌধ্রী-বাব্রা পরম-মধে কালাতিপাত করেন। ছঃখের বিষর এই, প্রাত্বিরোধ ও স্থবলোবন্ত না হওরাতে, রীতিমত ঋণ পরিশোধ না হইয়া, ছই এক মহাজন পরিবর্জনের পর, ঐ সম্পত্তি ক্রোক নীলামে বিক্রেয় হয়। তরিবন্ধন উহাদের কষ্ট উপস্থিত হইলে, মৃত লন্ধীনারায়ণ চৌধ্রীর পত্নী ও সদানন্দ চৌধ্রীর পত্নীকে মাসিক বায়-নির্বাহার্থ অগ্রজ মহাশয় প্রতি মাসে প্রত্যেককে গোপনভাবে ত্রিশ টাকা করিয়া মাসহারা প্রেরণ করিতেন। কিছুদিন পরে মোনপ্রের কাশীনাথ ঘোষ আট শত টাকার জন্ম উজ্জ চৌধ্রীর নামে অভিযোগ করিয়া বসতবাটী ক্রোক করিলে, আমি, অগ্রজ মহাশয় ও উহাদের অন্বরোধ, কাশীনাথ বোষের সহিত একশত পঞ্চাশ টাকায় রফা করিয়া, দাদার নিকট হইতে ঐ টাকা লইয়া, উজ্জ বিষয় খোলসা করিয়া দিয়াছিলাম।

ঐ বংসর পিতৃদেব মহাশয়, দীনবন্ধু কুজকারকে সমভিব্যাহারে লইয়া, পদত্রকে তীর্ষপর্যটনে প্রস্থান করেন। তংকালে পশ্চিমাঞ্চলে রেলওয়ে হয় নাই। এক বংসর কাল সকল তীর্থ পরিজ্রমণ করিয়া, পরিশেষে পুদ্ধর তীর্থ হুইতে অগ্রন্থকে এক পত্র লিখেন বে, তুমি আমার বংশে রামাবতার, তোমার পিতা বলিয়া এ প্রদেশের সকল স্থানের লোকই আমাকে পরম সমাদর করিয়া থাকেন; অথচ তুমি কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর, মধুয়া, রন্ধাবন, আলামুঝী, পুদ্ধর প্রভৃতি তীর্ষে কখন আগমন কর নাই। তোমার শন্ধপরিচয়ে আমি সকলের নিকট পরিচিত হইতেছি। অনস্তর, অগ্রন্ধ মহাশয়ের অম্বরাধে পিতৃদেব ত্রায় দেশে পুনরাগমন করেন।

সংশ্বত-কলেজের ছাত্রদিগের উৎসাহ-বর্ধনার্থ অগ্রন্থ মহাশয়, তৎকালের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর প্রাগু সাহেবকে বলেন বে, রামকমল ভট্টাচার্য, গিরিশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, রামাক্ষর চট্টোপাধ্যায়কে ভেপুটি মাজিন্টেটের পদে নিযুক্ত করা আবশুক হইয়াছে। সাহেব, উঁহাদের নাম লিখিয়া রাখিলেন এবং বলিলেন, "ইঁহারা এক্ষণে কি করিতেছেন গুনিতে ইচ্ছা করি।" অগ্রন্থ বলিলেন, "রামকমল, কলিকাতার নর্ম্যাল-কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন।" সাহেব শুনিয়া উদ্ভর করিলেন, "বিনি ছেলে পড়াইয়া থাকেন, তিনি অকর্মা হইরাছেন, তাঁহার হারা এ সকল কার্য স্থচারুক্সপে সম্পন্ন হওয়া কঠিন।" ইহা শুনিয়া দাদা বলিলেন, "রামকমল সংস্কৃত ও ইংরাজী ভালরূপ জানেন। বিশেষতঃ আঙ্কে ইঁহার তুল্য লোক এক্ষণে দেখিতে পাওয়া বায় না। অতএব ইঁহাকে ডেপ্টা মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত না করিলে, আমি বড়ই ছঃখিত হইব।" তাহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন, "আছা, পণ্ডিত, তোমার কথা স্বীকার করিলাম।" গিরিশ কি করেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, ইনি এক্ষণে চিকিশ-পরগণার জজ-আদালতে ওকালতি করিতেছেন। তাহা শুনিয়া, সাহেব উত্তর করেন, "ইনি উহার অপেক্ষা উপযুক্ত লোক, ইনি ভালরূপ কার্য করিতে পারিবেন।" রামাক্ষরের এই পরিচয় দেন যে, ইনি আমার অধীনে ডেপ্টা ইন্ম্পেট্রারের পদে থাকিয়া, মফঃস্বলের বিভালয় সকল পরিদর্শন করিতেছেন। ইহা শুনিয়া সাহেব উত্তর করেন যে, ইনিও কার্যক্ষম হইবেন।

করেক মাস অতীত হইল, তথাপি ইঁহারা কার্যভার প্রাপ্ত হইলেন না।
তক্ষ্ম একদিন রামক্মল অগ্রজকে বলিলেন, "আপনার কথার বিশ্বাস
নাই, বেহেতু অন্তাপি আমরা ডেপ্টা মাজিস্টেটের কর্মে নিযুক্ত হইতে
পারিলাম না।" পর দিবস দাদা, গ্রাণ্ডসাহেবের নিকট গমন করিয়া,
সাহেবকে বিশেষরূপ অমুরোধ করাতে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, রামক্মল
শীঘ্রই কর্ম পাইবেন।" ছঃখের বিষয় এই, বাসায় প্রত্যাগত হইয়া
কিয়ৎক্ষণ পরে জানিলেন যে, রামক্মল উষন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।
রামাক্ষর, তুরায় ডেপ্টা মাজিস্টেট নিযুক্ত হইলেন। গিরিক্তন্ত্র
ম্থোপাধ্যায়, ওকালতীতে বিশিষ্টরূপ পশার করিয়াছেন, এজ্য ডেপ্টামাজিস্টেটের পদগ্রহণ করিতে সন্মত হইলেন না।

দন ১২৬৯ সালের কাতিক মাসে অগ্রন্ধ মহাশয়, বাটী আগমন করেন।
এই সংবাদে স্থানীয় অনেক হঃধিনী ভদ্র-কুলাঙ্গনা স্বীয় সীয় সাংসারিক কষ্টনিবারণ-মানসে তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি দরিদ্র স্ত্রীলোকদের
প্রতি বিশেষ দয়াপ্রকাশ করিতেন। প্রুষ অপেকা স্ত্রীজাতির প্রতি সচরাচর
ইহার অধিক অস্প্রহ দৃষ্টিগোচর হইত। ঐ সম্বে বৎসরের মধ্যে প্রায় ছই
তিন বার দেশে আগমন করিতেন। প্রত্যেক বারে অস্ততঃ নগদ পাঁচশত

টাকা অন্যূন পাঁচণত টাকার বস্ত্র লইয়া আসিরা, নিরুপার দ্বীলোকদিগকে অকাতরে বিতরণ করিতেন।

এক দিবদ অগ্রজ, মধ্যাহ-সময়ে বাটার মধ্যে ভোজন করিতে বাইয়া দেখিলেন যে, ছুইটি অপরিচিত স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। একটির বয়স প্রায় বাট বংসর, অপরটির বয়স আঠার-উনিশ বংসর। তাহাদের পরিধের বস্ত্র অতি জীর্ণ, মুখের ভাব দেখিলেই বোধ হয় উহারা অতি ছঃখিনী। তিনি জিজাসা क्रिलिन, "मा। देशां कि १ वशान वित्रा किन १" जननीतिवी विनातन. "वात्रात्काक्षीर्वि ट्यामात वानाकारनत अन्यशानातत अथमकात जी, আর অল্লবয়স্কাটি ইহার ক্সা। ইহারা তোমাকে আপনাদের ছঃখের ক্থা বলিবার জন্ম এথানে বলিয়া আছেন। তোমার গুরুমহাশয় ছই পুরুষিয়া ভঙ্গ-কুলীন, ছয় সাতটি মাত্র বিবাহ করিয়াছেন।" উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট দাদা বাল্যকালে পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; একারণ, উহাকে মাসে মাসে আট টাকা দিতেন; আর বীরসিংহ বিভালয়ের বাঙ্গালা ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, তজ্জ্যুও উপযুক্ত বেতন দিতেন। ইহার অন্ত আর এক স্ত্রীর গর্ভগন্থত এক পুত্রকেও মাসিক দশ টাকা বেতনে বিভালয়ের তৃতীয় পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত মহাশয়েরা দাদার বিশক্ষণ খাতির রাখিতেন। গুরুমহাশয়ের ভগিনীয়য় ও ভাগিনেয় তাঁহারই বাটীতে থাকিতেন। তিনি যাহা উপার্জন করিতেন ও ভূম্যাদির উপস্বত্ব যাহা প্রাপ্ত হইতেন, তৎসমন্তই ভগিনীব্যের হল্তে সমর্পণ করিতেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজে অতি ভদ্রলোক ছিলেন। দেশস্থ সকলেরই দহিত তিনি সৌজ্য প্রকাশ করিতেন। এই কারণে এবং তিনি चात्रकित्रहे शुक्रमहाभग्न ७ कूलीन विनिन्ना, नकार्लहे जाहारक माग्र कित्रराजन। কিন্তু তাঁহার ভগিনী বয় অত্যন্ত ছবু তা ও প্রথরা ছিলেন। যদি তিনি কোন স্ত্রীকে আপন বাটীতে আনিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভগিনীয়য় जाहात स्वामि नहेशा वांगी हहेरा वहिङ्का कतिया मिराजन। जिनि भारत ভগিনীম্বাকে কখন কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। একবার আমরা খচকে দেবিয়াছি, মেদিনীপুরের সন্নিহিত পাণরার অল্পবয়স্কা প্রমাস্কন্দরী কনিষ্ঠা পত্নীকে আনিয়া বাটীতে বাধিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ ত্রী পিআলয় । इंटेर्ड व्यानिवाद नमग्न, यर्थ्ड ख्वामि नम्डिगाहारत व्यानिग्नाहिस्निन। কিছদিন পরে ভগিনীষয়, দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিয়া, ঐ অল্পবয়স্কা প্রাত্জায়াকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। তাহা দেখিয়া, তিনি ভগিনীম্বয়ের ভয়ে কোন কথা বলিতে সাহস করেন নাই। ওাঁহার অফ্রাফ্র ন্ত্রী বীরসিংহায় আসিলে, তাহাদের প্রতিও এইক্লপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। ष्पर्थक, अ इरेंि जीलाकरक एनिया (डाक्टन विव्रं इर्हेटनन, এवः উহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা উভয়ে কিজ্ঞ আসিয়াছ, তাহা বল।" বৃদ্ধা বলিলেন, "আমি তোমার বাল্যকালের শিক্ষক মহাশ্যের প্রথম-বিবাহিতা ন্ত্রী, আর এইটি আমার গর্ভসম্ভূতা কলা। এই কলার পতি কুলীন। তিনি প্রায় চল্লিশটি কভার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন; এবং যে স্ত্রীর জনকজননীর निकछ त्थात्राकीत छाका প্রাপ্ত হন, সেই স্ত্রীকেই গৃহে রাথেন। স্থামাদের নিকট কিছুই পাইবার আশা নাই; একারণ আমার কলাকে লইয়া যান না। वर्गदेव मर्था धक्याव जामाजारक जानिए इंहर्लंख मून होका बाब इब তাহাও আমাদের ক্ষমতা নাই। কুলীন জামাতার, ক্যাকে প্রতিপালন করিবার কথা নাই। অগত্যা কন্তাটি আমার নিকটেই অবন্থিতি করে। আমি এথান হইতে ত্রিশ ক্রোশ দুরে পিত্রালয়ে যাবজ্জীবন অবস্থিতি করিয়া থাকি। আমার পুত্র, কণ্টে সংসার্যাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। একণে পুত্রটি বলিতেছেন, অতঃপর আমি তোমাদের ছুইজনকে অন্নবন্ত দিতে পারিব না। ইহা ভনিয়া আমি পুত্রকে বলিলাম, বল কি বাবা! ভূমি এরপ বলিলে, আমরা কোথায় যাই ? তাহাতে পুত্র বলিল, তুমি জননী, না হয় তোমাকে অন্ন দিতে পারি, কিন্তু ভগিনীকে খেতে দিতে পারিব না। ইহা ওনিয়া আমি বলিলাম, কুলীন কর্তৃক বিবাহিতা কন্তা চিরকাল ভ্রাতার वांगिएज्हे थारक। व्यामात्र कथा छनिया भूज विनन, रम याहा हर्छेक, তোমাকেই খেতে দিব, তুমি উহার বন্দোবন্ত কর। ইহা গুনিয়া আমি রাগ করিয়া বলিলাম, তুমি খেতে দিবে না, তবে কি প্রশন্ন বেখার্ত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিবে ? তাহাতে পুত্র বলিল, উহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক। তত্ত্পলকে উপযুক্ত পুত্রের সহিত আমার বিলক্ষণ মনান্তর ঘটিল। পুত্রের এইরূপ কথা শুনিয়া চতুর্দিক এককালে অন্ধকারময় দেখিলাম।

कि कति, ভाविता किहूरे जिन्न कनिएड शादिलाय ना। अवस्थर छनिलाय. আমার মাস্তুত ভ্রাতার বাটাতে একটি পাচিকার আবশুক হইরাছে। क्ञां ि नरेशा उथाय गारेनाम: किंख आमारनत प्रभागातमण: जाराता বলিলেন বে, চারি দিবদ অতীত হইল আমাদের বাটীতে পাচিকা নিযুক্ত हरेबाएह। कि कति, त्काथा बार्ट, धरे छातिए नाशिनाम। मत्न हरेन, শুনিয়াছি গঙ্গাতীরে একটি গ্রামে স্বামীর এক সংসার আছে, তথায় এক সপত্মীপুত্র ব্যবসা-উপলক্ষে বিলক্ষণ সঙ্গতি করিয়াছেন। তিনি পরম ধার্মিক ও পরম দয়ালু লোক। যদিও আমি বিমাতা আর প্রসন্নময়ী বৈমাতেয় ভिগিনী, किन्न जाहात निकृष्ठे वाहेवा आभारतत अन्न-तरल्य प्रःथ आनाहरत, অবশ্য তাঁহার দয়ার উল্লেক হইতে পারে। এই ভাবিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং সমস্ত ব্যক্ত করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। আমাদের কাতরতা-দর্শনে সপরীপুত্র হইয়াও যথেষ্ট স্লেহ ও বত্ব করিলেন এবং বলিলেন, মা, যতদিন আপনারা উভয়ে জীবিত থাকিবেন, ততদিন আমি আপনাদিগের ভরণ-পোষণ করিব। ইহা শুনিয়া, আমরা পরম আফ্রাদিত হুইলাম। তিনি যথোচিত যত্ন করিতে লাগিলেন: কিন্ধ डाँहात वांग्रेत जीलादकता रमक्रभ नरहन। डाँहाता थाय विलट्डन रह. व আপদ আবার কোথা হইতে আসিল। স্ত্রীলোকদের সহিত প্রায় মনান্তর ঘটিত: একারণ আমি একদিন সপত্মীপুত্রকে বলিলাম, বাবা, আমাদের উভয়ের প্রতি বাটীর স্ত্রীলোকেরা বেন্ধপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে আমরা ক্ষণকাল এখানে অবস্থান করিতে পারি না। তাহাতে তিনি विमालन, আমি সকলই ইতিপূর্বে অবগত হইয়াছি। বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে শাসন করিলে, উহারা আপনাদের প্রতি আরও অসম্থ ব্যবহার করিবেন। এমন স্বলে আপনারা এখান হইতে প্রস্থান করুন। আমি আপনাদের खुवारभावन क्रम, मारम मारम किছू किছू माराया कविएल भावि। **এ**हेक्सभ নিৱাশাস হইয়া, ক্যার সহিত তথা হইতে বহির্গত হইলাম। পরিশেষে ভাবিলাম, স্বামী জীবিত আছেন এবং বিগাসাগরের বিগাসমে পশুতি কর্ম করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট যাইয়া রোদন করিলে, অবশ্য ক্সাটির ক্তন্ত দলা হইতে পারে। এই স্থির করিয়া দশ-বার দিবস অতীত হইল,

এবানে আসিয়াছি। পতি নিজে ভদ্রলোক বটে, কিন্তু তিনি উাহার ছুইটি ভগিনীর নিতান্ত বশীভূত, তাহাদের পরামর্শে আমাদিগকে জ্বাব দিলেন বে, তোমাদের এবানে থাকা হইবে না। তোমাদিগকে জ্বাব দিলেন বে, তোমাদের এবানে থাকা হইবে না। তোমাদিগকে জ্বাব দিতে পারিব না। সামীর কথা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিতা হইলাম। কোথা বাই কি করি ভাবিতেহিলাম, এমন সময়ে এই গ্রামের নবীন চক্রবর্তী ও হারাধন চক্রবর্তী প্রভৃতি ও জ্বতান্ত অনেক লোক বলিল, বিভাসাগর পরম দয়ালু, জ্বনাথা স্ত্রীলোকের একমাত্র বন্ধু। তিনি গতকল্য বাটী আসিয়াছেন, আসিয়া অবধি অনেক দরিদ্র স্ত্রীলোককে যথেই টাকা ও বন্ধ বিতরণ করিতেছেন। তাহা শুনিয়া আমরা তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আমাদের বাহা হয়, একটা উপান্ধ করিয়া দাও।" বৃদ্ধার ঐ সকল কথা শুনিয়া, বিভাসাগর মহাশয় ছঃবে অভিভূত হইলেন, এবং তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুজনে প্রাবিত হইল।

কি আশর্য ! পুত্র ও স্বামী অমানবদনে বলিলেন, তোমাদিগকে অন্ন-বস্থ দিতে পারিব না, তোমরা যথাম ইচ্ছা যাও! কিন্তু বিভাসাগর মহাশয়ের সহিত উহাদের কোন সংস্রব নাই, তিনি বৃদ্ধার কথা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধাকে আখাস প্রদান করিয়া, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়া বলিলেন, "আপনার ব্যবহার দেখিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। আপনি কেমন করিয়া রন্ধা স্ত্রী ও যুবতী ক্সাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন ? আপনি তাঁহাদিগকে বাটীতে वाशित्वन कि ना जानिएछ हैक्टा कित।" मामात এই ভাবভঙ্গি দেখিয়া, গুরুমহাশয় ভয় পাইলেন, এবং বলিলেন, "তুমি এক্ষণে বাটী যাও, আমি ঘরে গিয়া ছই ভগিনীর সহিত বুঝিয়া, পরে তোমার নিকট যাইতেছি।" তদনস্তর তিনি অগ্রজের নিকট আদিয়া বলিলেন, "যদি তুমি তাহাদের হিসাবে মাসে মাসে স্বতন্ত্ৰ কিছু দিতে সম্বত হও, তাহা হইলে আমি উহাদিগকে রাখিতে পারি; নচেৎ আমার ভগিনীম্ব উহাদিগকে রাখিতে সম্বতা হইবে না।" অগ্রন্ধ, তৎক্ষণাৎ শ্বীকার পাইলেন, এবং তিন মাসের অগ্রিম বার টাকা ভাঁহার হল্তে দিয়া বলিলেন, "এইরূপে তিন মাসের টাকা অগ্রিম পাইবেন। এতন্তিন্ন ইহাদের পরিধেয় বল্লের ভার আমার প্রতি

विष्ण।" एव मार्गद तक्ष छाँहाद एएउँ श्रेमान करवन। एव मान शर्द আবার বন্তপ্রদানের ভার আমার প্রতি অর্পণ করেন। গুরুষহাশয় আর কোন ওজর করিতে না পারিয়া নিরুপায় হইয়া, স্ত্রী ও কল্পালইয়া গুহাভিমুখে গমন করিলেন। চারি টাকা করিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার ভগিনীম্বয় সমতা হইলেন। গুরুমহাশয়, কখনও কোন স্ত্রীকে আনিয়া নিকটে রাবিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ভগিনীরা খজাহস্ত হইয়া উঠিতেন; স্বতরাং তিনি কমিনকালে আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ভঙ্গ-কুলীনদের ভগিনী, ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীরাই পরিবার-স্থানে পরিগণিত। স্ত্রী, পুত্র, কন্তা প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব থাকে না। দয়াময় বিভাসাগর মহাশয়, হতভাগিনীদের প্রতি অমগ্রহ-প্রদর্শন পূর্বক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, কলিকাতা প্রস্থান করেন এবং ষথাকালে অঙ্গীকৃত মাসিক দেয় প্রেরণ করিতে বিশ্বত হন নাই। কতিপয় মাস অতীত হইলে পর, অগ্রন্ধ মহাশয় বাটী আসিয়া সেই ত্বই হতভাগিনীর বিষয়ে অমুসন্ধান করিয়া জানিলেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার ভগিনীম্ম স্থির করিয়াছিলেন যে, বিভাসাগরের অঙ্গীকৃত নূতন মাসহারা পুরাতন মাদিক মাদহারার অন্তর্ত হইয়াছে। আর তাহা কোন কারণে রহিত হইবার নহে। তদম্পারে তিনি ভগিনীদের উপদেশের অমুবর্তী হইয়া, বৃদ্ধা স্ত্রী ও যুবতী ছহিতাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন: তাঁহারাও উপায়ান্তর-বিহীনা হইয়া কলিকাতা প্রস্থান করিয়াছেন। শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় বৎপরোনান্তি ছঃখিত হইলেন। দাদার ছঃখ দেখিয়া, নবীন চক্রবর্তী প্রভৃতি বলিলেন, "মহাশয়! গুরুমহাশয়ের ক্যার কথা শুনিয়া আপনি রোদন করিতে লাগিলেন, তবে আপনি দেশের কুলীনদের কোনও সন্ধান রাখেন নাই। কুলীনদের চরিত্র শুনিলে ঘুণা ও রাগ হয়। মহাশয়। छनिए शहि, मारहरवत्रा जाननात्र कथा छनिया शास्त्रन । लाल्हेरने नवर्गत সার সিদিল বীডনের সহিত আপনার বিলক্ষণী সম্ভাব আছে, তিনি আপনাকে সন্মান করিয়া পাকেন। অতএব আপনার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা বে. আপনি যোগাড় করিয়া এই কুব্যবহারের মূলোৎপাটনে যত্ন করুন। কুলীন-দিগের বছবিবাহ কুপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্ম বত্ব পাইলে, অনায়াসে দেশ-

বিদেশের রাজা, গদ্রাস্ত লোক ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতি সকলেই আবেদনপত্রে সাক্ষর করিবেন। আপনি মনোযোগী হইলে, অক্লেশে বছরিবাহ কুপ্রথা একেবারে দেশ হইতে তিরোহিত হইবে।" এই কথা শুনিয়া, তিনি দীর্ঘ-নিয়াসপরিত্যাগপূর্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে নবীন চক্রবর্তী প্রভৃতি, কতিপয় কুলীন-মহিলার কাহিনী বর্ণন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনি কলিকাতায় থাকেন, পল্লীগ্রামের কুলীনদের কোনও সংবাদ রাখেন না। এ সকল বিষয় আপনার কর্ণগোচর হইলে, দেশের অনেক মঙ্গল হইবে, একারণ আপনাকে জানাইলাম। ইহাতে আমাদের যদি কোন অপরাধ হয়, তাহা অম্গ্রহপূর্বক ক্ষমা করিবেন।"

কিছুদিন পরে অগ্রন্ধ মহাশয়, তাঁহাকে বলিলেন, "কোন্ গ্রামের কোন্ কুলীন কত বিবাহ করিয়াছেন, কয়েক মাসের মধ্যে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া আমার নিকট পাঠাইবে।" অনস্তর, বছবিবাহ নিবারণের আবেদনপত্রে বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের দত্তখত থাকা আবশুক বিবেচনা করিয়া, তিনি বর্ধমানাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা সতীশচন্দ্র মহাতাপচন্দ্র রায় বাহাছর, নবদ্বীপাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় বাহাছর, নবদ্বীপাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় বাহাছর, শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাছর, শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাছর, শ্রীযুক্ত রাজা সত্যনারায়ণ বোবাল বাহাছর প্রভৃতি এবং প্রায় পঁটিশজন কৃতবিভ লোক ও অস্তান্ত লোকের স্বাক্ষর করাইয়া, আবেদন-পত্র দাখিল করেন। তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সর্ব সিসিলি বীজন সাহেব, বহুবিবাহ ক্প্রথা রহিতের ঐ দরখান্ত সমাদরপূর্বক গ্রহণ করেন। কুলীন অবলাগণের ছর্ভাগ্যপ্রযুক্ত সেই সময়ে রাজ্যে মিউটিনির আশঙ্কা হওয়ায় ও তৎকালে অগ্রন্ধ মহাশয়ের অস্কৃতানিবন্ধন চলংশক্তি-রহিত হওয়ায় এবং অস্তান্ত কারণে, বহুবিবাহ কুপ্রথা ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হইল না।

সন ১২৬৮ সালের ১লা বৈশাখ অগ্রজ মহাশয়, সীতার বনবাস মুদ্রিত করেন। আমরা বাল্মীকির রামায়ণ পাঠ করিয়াছি এবং অগ্রজ মহাশয়ের রচিত সীতার বনবাসও দেবিয়াছি। লেখার পাণ্ডিত্য-দর্শনে মোহিত হইতে হয়। কারুণ্য-রসের বর্ণনপক্ষে ইহাকে বাল্মীকির তুল্য বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অগ্রজ মহাশয়, বাঙ্গালা-ভাষার যেরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ করি, এরূপ বাঙ্গালা-ভাষা লেখার প্রতিষ্দী কেছ ভারতবর্ষে অভাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। অতি নিষ্ঠুর নির্দয় ব্যক্তিও সীতার বনবাসের অষ্টম পরিছেদে পাঠ বা প্রবণ করিলে, অঞ্জেল বিসর্জন না করিয়া কাস্ত থাকিতে সক্ষম হন না।

এই সময়ে নদীয়া জেলার মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় বাহাত্বর মানবলীলা সংবরণ করিলে পর, তাঁহার পত্নী, রাণী ভূবনেশ্বরী দেবী, গুরুদের লক্ষীকান্ত ভট্টাচার্য ও মোজারের পরামর্শামুশারে পোষ্যপুত্র গ্রহণ না করিয়া, স্বয়ং विষয়कार्य जानाहेट्ड অভिनाय करतन । याहाट्ड विषय कार्ड व्यव अग्रार्डत অধীনে না যায়, তদিবয়ে তাঁহাদের গুরুদেব ও মোজার, বিধিমতে চেষ্টা পাইতে ছিলেন। কৃষ্ণনগরের ছই একটি ভদ্রলোক ও তৎকালীন দেওয়ান বাবু कार्जिक्यन्य त्राय महानय अधक महानयत्क वित्नवन्नत्न अपूर्वाथ करतन त्य, তিনি ক্ষুনগরে যাইয়া রাণীকে উপদেশ দিয়া, যাহাতে বিষয়টি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে যায়, তাহা করুন। তাহা না করিলে, নদীয়ার বিখ্যাত महाताका कुक्कारत्वत नाम ७ वश्ममर्यामा अककारन विनुध हहेवात मछावना । ইহা শ্রবণ করিয়া অগ্রন্ধ মহাশয়, ত্রায় কুঞ্নগর গমন করিয়া, রাণীকে নিজে ও ক্মিসনর ক্যান্তেল সাহেব মহোদয়ের দ্বারা নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া, विषय त्वार्षे व्यव अवार्षित व्यवीत्न वानाहेबाहित्नन । তाहारू वह कत्नाम्य হইয়াছিল যে, ঋণ পরিশোধ হইয়া একণকার মহারাজা কিতীশচন্দ্র রায় বাহাত্বৰ সাবালক হইয়া, ত্বই লক্ষ দশ হাজাৰ টাকা প্ৰাপ্ত হন। তজ্জ্জ্য মহারাজা কিতীশচন্ত্র, কলিকাতায় আগমন করিয়া, কুতজ্ঞতাপ্রদর্শনার্থ অগ্রজ মহাশরের বাটীতে আঁহার সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতেন। অপিচ, বর্তমান মহারাজার পিতামহ শ্রীশচন্ত্র রায় বাহাত্তর, অগ্রন্থ মহাশয়কে এত সান্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন বে, বিধবাবিবাহের আবেদনপত্তে স্বয়ং चाक्रव कविद्याहित्नन এवः यश्कात्न श्रीख मारहव मरहानग्रतक कनिकाण ध অন্তান্ত প্রদেশের সম্ভান্ত ধনশালী ও স্থানিকিত লোক প্রশংসাপত্র প্রদান करतन, जरकारन श्रीभारत त्राय वाशाधत त्रयः छक नारहरतत वाणिए याहेबा, স্বহন্তে ঐ পত্র সাহেবকে প্রদান করেন। রাজা শ্রীশচন্ত্র রায় বাহাত্বর বিধবা-বিবাহের পক্ষসমর্থনকারী ছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, কলিকাতার প্রথম বিবাহসময়ে, তাঁহার অধীনক্ত ক্ষ্ণনগর সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে সমজিব্যাহারে লইয়া কলিকাতায় আগমনপূর্বক সভাক্ত হইয়া, প্রথম বিধবাবিবাহ কার্য সম্পাদন করিবেন; কিন্ত ছংখের বিষয় এই বে, হতভাগিনী হিন্দু-বিধবাদিগের ছ্রভাগ্যবশত: ঐ বিবাহের পূর্বদিবস তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়। এই বিপদে পতিত হওয়ায়, তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহাও প্রকাশ আছে যে, নবদীপাধিপতি মহারাজা ক্ষ্ণচন্দ্র রামের বংশীধেরা বঙ্গদেশের সকল সমাজের ও জাতীয় আচার-ব্যবহারাদির কর্তা; তিনি ঐ বিবাহে উপন্ধিত হইতে পারিলে, বিধবাবিবাহ বঙ্গদেশে সর্ববাদি-সম্পত হইয়া প্রচলিত হইবার সম্পূর্ণ সভাবনা ছিল। তাঁহার এই অমুপস্থিতিজ্ঞ বিপক্ষদল প্রবল হইয়াছিল।

বর্ষমান জেলার অন্তঃপাতী চক্দিবি-গ্রামনিবাদী ধনশালী সম্ভ্রান্ত জমিদার বাবু সারদাপ্রদাদ সিংহরায় মহোদয়ের সহিত অগ্রজ মহাশয়ের বিশেদ আত্মীয়তা ছিল; তজ্জ্ঞ তিনি সারদাবাব্র অহরোধে মধ্যে মধ্যে চক্দিঘি যাইতেন এবং দারদাবাবুও মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আদিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। সারদাবাবুর পুত্রকভা হয় নাই। এক সময়ে তিনি কথাপ্রসঙ্গে কলিকাতায় অগ্রভকে বলেন, "আমার বংশ-রক্ষা হইল না। বংশরক্ষার জ্বন্ত পোয়পুত গ্রহণ করিব; এবিষয়ে আপনার মত কি ?" ইহা গুনিয়া অগ্রন্থ মহাশয় প্রত্যুত্তর করেন যে, "পরের ছেলেকে টাকা দিয়া গ্রহণ করা আমার মতে ভাল নয় ; কারণ, সেই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সৎ কি অসং হইবে, তাহা বলা ছ্কর। যদি ছ্শ্চরিত্র হয়, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই তৌমার চিরসঞ্চিত ধনসম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। যদি এক্লপ হয়, তাহা হইলে কিক্লপে তোমার কীর্তি থাকিবে ? এমন স্থলে, যদি আমার প্রামর্শ শুন, তাহা হইলে চক্দিধিতে একটি অবৈতনিক উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী-সংস্কৃত বিভালর স্থাপন কর যে, চক্দিঘির চতু:পার্শ্বের সমিহিত গ্রামন্থ বালকগণ লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া জ্ঞান-লাভ করিবে ও উপার্জনক্ষম হইবে। তাহা হইলেই তোমার নাম ও কীতি চিরস্থানী হইবে। ঐ বিভালয়ের নাম সারদাপ্রসাদ ইন্সিটিউসন রাখ। আর দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন কর; তাহা হইলে দেশস্থ নিরুপায় পীড়িত ব্যক্তিরা বিনা মূল্যে ঔষধ ও পথ্য পাইয়া, আরোগ্য লাভ করিবে। উক্ত দেশহিতকর মহৎ কার্যহয় আপন করিয়া হাইতে পারিলে, তোমার অনস্কলাল পর্যন্ত বশংস্থাকর দেদীপ্যমান থাকিবে।" এতহাতীত অপরাপর নানাপ্রকার হিতকর কার্যকরিবারও উপদেশ দিয়াছিলেন। পূর্বে চক্দিঘিতে গবর্ণমেন্টের একটি এডেড্-রুল ছিল। তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইত না। তৎপরিবর্তে সারদাবার্, বিভাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে ও অমুরোধে খঃ ১৮৬১ অনে ১লা আগষ্ট চক্দিঘিতে অবৈতনিক এন্ট্রেল বিভালয় স্থাপন করেন, এবং তৎকালের লেপ্টেনেন্ট গবর্গরকে অমুরোধ করিয়া, মেডিকেল বোর্ড হইতে উৎকৃষ্ট ডাব্ডার নির্বাচন করিয়া, ১২৬০ সালে [১৮৫৩] চক্দিঘিতে ডাব্ডারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। চক্দিঘিতে এন্ট্রেল স্কুল স্থাপন-সময় হইতে দাদা ঐ বিভালয়ের কমিটির মেয়র ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি উহার তত্বাবধান করিতেন। তিনি যেয়প শিক্ষাপ্রণালীর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, ঐ প্রণালী অভাপি সেইক্লপ প্রচলিত আছে। স্থানীয় লোক, দাদার ও সারদাবারুর নাম যে কথন বিশ্বত হইবেন, এমত বোধ হয় না।

বিভাসাগর মহাশয়, উক্ত বিভালয় গরিদর্শনজন্ম মধ্যে মধ্যে চক্দিবি
যাইতেন। ঐ সময়ে চক্দিবির সন্নিহিত এক গ্রামে একটি দরিত্র পরিবারকে
কয়েক বৎসর মাসিক দশ টাকা মাসহারা দিয়াছিলেন। একদিন তাহাদের
অবস্থা অবলোকন করিবার জন্ম তাহাদের বাটী গিয়াছিলেন। তাহাদের
একটি শিশুকে অতি শীর্ণকায় দেখিয়া বলিলেন, "ছেলেটি এত রোগা কেন ?"
তাহাতে গৃহস্বামী বলেন, "মহাশয়, যে দশ টাকা প্রদান করিয়া থাকেন,
তাহাতে অতি কর্প্তে আমাদের দিনপাত হয়, ছেলের জন্ম ছয়ে কয়া ঐ
টাকায় কুলায় না। ছয় খাইতে না পাইয়য়, ছেলেটি দিন দিন শীর্ণ
হইতেছে।" ইহা শুনিয়া আরও মাসিক পাঁচ টাকা ঐ ছেলের ছয়ের জন্ম
সতম্র দিতেন। এক্ষণে ঐ পরিবারের অবস্থা ভাল হইয়ছে। এ বিষয়টি
দাদার আত্ময়য়, বাবু ছক্তনলাল সিংহ রায় মহাশয়ের প্র, বাবু মণিলাল সিংহ
রায় ও বাবু বিনোদবিহারী সিংহ রায় মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি।
দাদা, দান করিয়া কাহাকেও তাহা ব্যক্ত করিতেন না।

মাইকেল মধুস্দন দম্ভ বাঙ্গালাভাষায় মেঘনাদবধ প্রভৃতি কয়েকখানি

পুত্তক রচনা করিয়া, সাধারণের নিকট কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা পুলিদের ইণ্টারপিটারের পদ পরিত্যাগ করিয়া, বারিন্টার হইবার মানসে বিলাত যাতা করেন। যাইবার প্রাক্কালে তাঁহার কোন সম্ভান্ত আশ্বীরের হল্তে যাবতীয় সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিয়া প্রস্থান করেন। কির্দ্দিবস পরে বিলাতে তাঁহার টাকার আবশুক হইলে, তাঁহার সম্পত্তির তত্বাবধায়ককে পত্র লিখেন। ছর্ভাগ্যপ্রযুক্ত তাঁহারা প্রত্যুত্তরে কোন পত্র সিখেন নাই। টাকার জন্ম তথার তাঁহার কারাবাস হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, অগত্যা দয়াময় অগ্রন্ধকে বিনীতভাবে পত্র লিখেন। তাঁহার ঐক্সপ পত্র পাইয়া ছয় সহস্র টাকা ঋণ করিয়া বিশাত পাঠান। মাইকেল মধুস্দন দন্ত, দাদার প্রেরিত আশাতীত প্রচুর টাকা পাইয়া, অপরিসীম হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন এবং ঋণপরিশোধপূর্বক বারিস্ঠার হইয়া, সপরিবারে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া, वात्रिकोरतत कार्य श्रवण हरेरान । ७९कारन वात्रिनिर्वाहार्थ क्रमनः करत्रक মাদের মধ্যে প্রায় আরও ছই সহস্র টাকা অগ্রন্থের নিকট গ্রহণ করেন। গ্ব:খের বিষয় এই যে, স্বল্পদিনের মধ্যেই মাইকেল মৃত্যুমুখে নিপতিত ছন। অগ্রজ মহাশয় কোন আল্পীয়ের নিকট উপরি উক্ত আট হাজার টাকা বাহা. ঋণ করিয়া দিয়াছিলেন, স্থদসহ উক্ত আত্মীয়কে সমস্ত টাকা তাঁছাকেই পরিশোধ করিতে হইল। তব্দগুই বাবু কালীচরণ ঘোষ ও বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংস্কৃত-যন্ত্র বিক্রম্ব করেন। পরের হিতকামনায় অগ্রজ ব্যতীত কেহ কি এরূপ ঋণ করিয়া, নিজের জীবিকানির্বাহের সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন १

ঐ সময় গঙ্গাদাসপ্রনিবাসী তারাচাঁদ সরকার, রাধানগরনিবাসী বাবু রামকমল মিশ্র ও গঙ্গাদাসপ্রনিবাসী বাবু গোরাচাঁদ দত্তের নামে কলিকাতান্থ আদালতে অভিযোগ করিয়া, পাঁচ শত টাকা আদার করেন। বে সময়ে উহাদিগকে ওয়ারেণ্ট দারা গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়, সেই সময়ে উহারা নিরূপায় হইয়া, পিয়াদাসহ পটলডাঙ্গান্থ বাবু ভামাচরণ বিশাসের ভবনে অগ্রন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ওাঁহাকে ঐ দায় হইতে মৃক্ত করিয়া, দিবার জন্তু অপুরোধ করেন। নিজের টাকা না থাকা প্রস্তুক্ত অগ্রন্ত মহাশয়,

তৎক্ষণাৎ তথায় উপবিষ্ট বাবু রাখাল মিত্রের নিকট খত লেখাইয়া ও স্বয়ং সাক্ষী হইয়া পাঁচণত টাকা উক্ত ব্যক্তিত্বয়কে দেওয়াইয়া, তাহাদিগকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করেন। পরে ইহারা ঐ টাকা পরিশোধ না করাতে, রাখালবাবুর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে অগ্রন্ধ, স্থানহ আট শত টাকা তাঁহার পত্নীকে পরিশোধ দিয়া, ঐ খত খালাস করেন। দাদা, খতে কেবল সাক্ষীমাত্র ছিলেন; উত্তমর্থ, দাদার খাতিরে টাকা দিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নিকট চাহিয়াছিলেন। উক্ত অধমর্থহয় আর কখন গাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। শুনিয়াছি, তাঁহাদের উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে এবং উভয়েরই বিলক্ষণ স্থানসম্পত্তি আছে।

এক সময়ে পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার বিপদে পড়িয়া, বিষয়্প-বদনে দাদার নিকট আসিয়া বলেন, "মহাশয়, অত্যস্ত বিপদে পড়িয়াছি, পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই, বদি অহগ্রহ করিয়া পাঁচশত টাকা ধার দেন, তাহা হইলে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাই, নচেৎ আমায় আয়হত্যা করিতে হয়।" তাহা শুনিয়া, অগ্রজ অতিশয় তুঃবিত হইলেন। নিজের টাকা না থাকা প্রয়ুক্ত অপরের নিকট ঋণ করিয়া পাঁচশত টাকা দিলেন। তাহার পর এই দীর্ঘকালের মধ্যে জগন্মোহন ভাহার সহিত আর কখনও সাক্ষাৎ করিলেন না।

জাহানাবাদের সন্নিহিত কোন গ্রামে এক ভট্টাচার্য মহাশয়, অগ্রজের নিকট উপস্থিত হইয়া বিষধ-বদনে রোদন করিতে করিতে বলেন, "বাবা ঈশর! বড়বাজারের রামতারক হালদারের নিকট ছই শত টাকা ঋণ করিয়া সংসার্যাত্রা নির্বাহ করিয়াছি, তাহারা টাকা না পাইয়া, আমার নামে অভিযোগ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন এবং ছরায় আমাকে খাতক করিয়া, অপমানিত করিবার উদ্যোগে আছেন; কিসে পরিত্রাণ পাই!" তাঁহার কাতরতাদর্শনে আমার হন্তে দাবীকৃত সমস্ত টাকা দিয়া, তাঁহাকে আমার দঙ্গে বড়বাজারের মহাজনের দোকানে প্রেরণ করেন। উত্তর্মণ, আমার নিকট দাবীকৃত উক্ত টাকা লইয়া, তাঁহাকে অব্যাহতি দেন।

অগ্রজ মহাশয় কেবল দরিদ্রগণকে সাহাষ্য করিতেন, এমন নহে; বন্ধু-বান্ধবেরা বিপদে পড়িলে তিনি অকাতরে অর্থসাহাষ্য করিতেন। ঐ সকল টাকা পরে ফেরৎ পাইব, কখন এক্কপ আশা করিতেন না ও চাহিতেন না। তিনি এই মনে করিতেন যে, আমি বন্ধুদিগের বিপদে সাহাষ্য করিতেছি, পরে তাঁহাদের সময় ভাল হইলে, ইচ্ছা হয় তাঁহারা স্বয়ং প্রত্যর্পণ করিবেন। ছঃখের বিষয় এই যে, ছই একজন ভিন্ন কেহই তাহা কেরৎ দেন নাই। কিন্তু দাদাও তাঁহাদিগকে কখনও টাকার কথা বলেন নাই।

সন ১২৭০ সালের ১০ই ফাব্ধন কলিকাতায় একটি বিধৰা ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণবিধি সমাধা হয়। ইহাদের নিবাস ঢাকা জেলা।

সন ১২৭১ সালের ১২ই মাঘ কলিকাতার একটি বৈভজাতীয় বিধবার বিবাহ-কার্য সমাধা হর। বর জগচন্দ্র দাশগুপ্ত, নিবাস প্রগর্ণা বিক্রমপুর মধ্যপাড়া, জেলা ঢাকা।

এইরূপ সন ১২৭১ ও ৭২ সালে আরও ২০।২৫টি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তদ্ধবায়, বৈল্প ও তৈলিক প্রভৃতি জাতীয় বিধবার পাণিগ্রহণবিধি সমাধা হয়।

ভাটপাড়ানিবাসী, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত রাখালদাস ভাররত্ব মহাশর, পাঠসম।পনান্তে মনে মনে স্থির করেন, ভাটপাভার টোল করিয়া ছই তিনটি ছাত্র বাটীতে রাধিয়া, স্থায়শাল্তের অধ্যাপনার কার্য করিবেন; কিন্তু তাঁহার পিতা বলেন, "ছাত্রকে অন্ন দিতে পারিব না; খাইতে िए इहे**ल.** मार्ग ছत्र-माठ होकांत्र कत्म हिलात ना।" छाहा धनित्रा, সায়রত্বের অত্যন্ত ছর্ভাবনা হইল। কারণ, বহুকাল অনবরত পরিশ্রম করিয়া যে দর্শন-শাল্প শিক্ষা করিলেন, তাহা ছাত্র রাখিয়া শিক্ষা না দিলে, সকলই বিফল হয়। তিনি মাসিক ছয় টাকা আয়ের জন্ম অনেক স্থানে অনেক চেটা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই পূর্ণ-মনোরথ হন নাই। তৎকালের বেপুন বালিকাবিভালয়ের পণ্ডিত মাখনলাল ভট্টাচার্য তাঁহার শিয় ছিলেন। দিবস ভাঁহার বাসায় উপস্থিত হইয়া, মন:কষ্টের কথা ব্যক্ত করিলে পর তিনি বলিলেন, "পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর এক্লপ বিষয়ে অনেককে গোপনে মাসহারা দিয়া থাকেন। যদি ইচ্ছা হয় ত চলুন, আমি সঙ্গে করিয়া আপনাকে লইয়া যাই।" ইহা শুনিয়া স্থায়রত্ব মহাশয় বলিলেন, "তিনি পণ্ডিত ও মহাশয় ব্যক্তি, তাঁহার নিকট দান লইবার বাধা নাই।" মাখনলাল ভট্টাচার্য, স্থায়রত্ব মহাশয়কে সমভিব্যাহারে পইয়া, ত্মকিয়া স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ-বাবুর বাটীতে দাদার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইতিপূর্বে দাদা ঐ পশুতের দুর্বনশান্ত্রে পাণ্ডিত্যের বিষয় অবগত ছিলেন; তক্ত্রন্থ তাঁহাকে বিলক্ষ স্মাদ্র করিলেন। স্থায়রত্ব মহাশ্য বলিলেন যে, "আমি সমগ্র স্থায়শাস্ত অধ্যয়ন করিয়াছি। এক্ষণে ৰাটীতে টোল করিয়া বিভালান করিতে মানস क्तिशाष्टि; किन्त টোল ক্রিতে হইলে মানিক দশ টাকা ব্যব হইবে. মাসিক এই টাকার সংস্থান না করিতে পারিলে, বাটীতে বসিয়া আপনার কার্য করিতে পারি না। আপনার অবিদিত নাই বে, স্থায়শার বাহার। অধ্যয়ন করিবে, তাহাদিগকে অন্ন দিতে না পারিলে, তাহারা নিশ্চিম্ব হইয়া দীর্ঘকাল কেমন করিয়া শিক্ষা করিবে।" স্থায়রত্বের কথা শুনিয়া, অগ্রন্থ विनामन, "य भर्यस्त वाभनाद भगाद ना इहेरव, रमहे भर्यस्त वामि मामिक मन টাকা দিতে পারিব, আপনি নিশ্চিম্ব হইয়া ছাত্র রাখিয়া দর্শন-শাস্তের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হউন।" দাদা, ক্রমিক আট বৎসরকাল মাসে দশ টাক। কবিয়া স্থায়রত্বের বাটিতে পাঠাইয়া দিতেন। এতম্ব্যতীত মধ্যে মধ্যে উহার পৰিবাৰগণকে বন্তাদিও প্ৰদান করিতেন। ঐ টাকা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে আরও বিশ পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করিতেন। পরে পশার হইলে পর, এক **वित्र शायुत्र प्रशायय, स्वरः नामात्क तनित्नन, "आव आप्रति माशाया ना** করিলেও আমার দিনপাত হইতে পারে।" স্থায়রত্ব মহাশয়, প্রথমেই আপনার অবস্থা অনেককে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই এক্লপ সাহায্য করিতে সাহস করেন নাই। তিনি এ বিষয় অনেকের নিকট স্বীকার করিয়া আপন কতজ্ঞতা দেখাইতেন এবং বিভাসাগর মহাশয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন; অগ্রন্ধও স্থায়রত্বকে আস্তরিক স্নেহ করিতেন। স্থায়রত্ব মহাশয়, কৃতজ্ঞতা-সহকারে সভাস্থলে নিজে যেরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই এন্থলে লিখিত হইল।

সন ১২৭২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পিতৃদেব স্বথ দেখেন যে, ত্বায় তোমার বাসভূমি শাশান হইবে। স্বথ দেখিয়া পিতৃদেব অত্যস্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তদনস্তর বিখ্যাত গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্যকে ডাকাইয়া, তাঁহার কোঞ্জীর ফল গণনা করাইলেন। তিনিও ঐ কথা ব্যক্ত করিলেন; অধিকন্ত বলিলেন যে, "ত্বায় বিভাসাগর মহাশয়ের শনির দশা উপস্থিত হইবে। গণনাম্সারে দেখিতেছি, তাঁহার আত্মবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ ও আত্রিচ্ছেদ ঘটিবে ও তাঁহাকে দেশত্যাগী হইতে হইবে। এক দিনের জন্পও সুধী হইবেন না ও একস্থানে স্থায়ী হইবেন না। নৃতন নৃতন স্থানে যাইয়া বাস করিবার ইচ্ছা হইবে। ইহা আপনি অন্তের নিকট ব্যক্ত করিবেন না। বিশেষতঃ, বিভাসাগর বাবাজীর নিকট ব্যক্ত করিলে, তিনি আমায় তিরস্কার করিতে পারেন।" স্বপ্ন-দর্শন ও কোষ্ঠার গণনা ঐক্য হইল দেখিয়া, পিত্দেবের অত্যক্ত ত্র্ভাবনা হইল। তদবধি তাঁহার আর দেশে থাকিতে ইচ্ছা রহিল না। কয়েক দিন পরে কাশীবাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; স্মৃতরাং আমি অগ্রন্ধ মহাশয়কে ঐ সংবাদ লিখিলাম। তিনি তৎকালে রাজ্যা প্রতাপচন্দ্র সিংহের পীড়া উপলক্ষে মুরশিদাবাদের সম্নিহিত কালীগ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পত্র-প্রাপ্তিমাত্রেই অগ্রন্ধ মহাশয়, তত্নভাবে আমায় যাহা লিখেন, তাহা নিয়ে প্রকাশিত হইল।

"তিনি বিদেশে একাকী অবস্থিতি করিবেন, তাহা কোন ক্রমেই পরামর্শ-मिक्ष नटः ; मभूमाय चारुत्रण कतिया चार्यनात चारातामि निर्वार कतिरवन, তাহাতে কষ্টের একশেষ হইবে। যে ব্যক্তির পুত্র-পৌতাদি এত পরিবার, তিনি শেষ বয়সে একাকী বিদেশে কালহরণ করিবেন, ইহা অপেকা ছঃধ ও আক্ষেপের বিষয় কি ছইতে পারে ? স্থতরাং এ অবস্থায় তিনি একাকী কাশীতে বাস করিবেন, ইহা আমি কোনও মতে সহু করিতে পারিব না। সেন্ধ্রপ করিলে তাঁহার কষ্টের সীমা থাকিবে না। যদি তাঁহার সেবা ও পরিচর্যার নিমিত্ত কেহ কেহ সঙ্গে যাইতে পারেন, তাহা হইলেও আমি কথঞ্চিৎ সন্মত হইতে পারি ; নতুবা ভাঁছাকে একাকী পাঠাইয়া দিয়া, আমরা এখানে নিশ্চিত্ত হইয়া, স্থাথে কাল্যাপন করিব, ইহা কোনও জমেই ধর্ম-সঙ্গত নহে। অন্তের কথা বলিতে পারি না, আমি কোনও মতেই আমার মনকে প্রবোধ দিতে পারিব না; যদি নিতান্তই তাঁহার বাইবার মানস হইয়া থাকে, তবে এইন্ধপ তাড়াতাড়ি করিলে চলিবে না। তুমি তাঁহার চরণারবি<del>লে</del> আমার প্রণিপাত জানাইয়া কহিবে বে, পাছে আমার মনে ছঃখ হয়, এই খাতিরে তিনি অনেকবার অনেক ক'ষ্ট সন্থ করিয়াছেন, এক্ষণেও সেই খাতিরে আর কিছু কট সহু করুন; আমি সত্তর বাটী যাইবার চেটায় রহিলাম। সেখানে পৌছিলে পরামর্শ করিয়া কর্ডব্য হির করিব ; নতুবা অকমাৎ এক্সপে সংসার ত্যাগ করিয়া যাইলে এবং উপযুক্ত বন্ধোরত্ত না করিলে, আমি
মর্মান্তিক বেদনা পাইব। বাহা হউক, বেরপে পার আপাততঃ তাঁহার এ
অভিপ্রায় রহিত করিবে এবং তিনি আপাততঃ কাল্ক হইলে, এই সংবাদ
সম্বর কালীতে আমার নিকট পাঠাইবে। যাবং এ সংবাদ না পাইর, তাবং
আমার ছর্ভাবনা দ্র হইবে না। ছই চারি দিন কোন মতে এখান হইতে
যাইতে পারিব না; নতুবা অন্তই আমি প্রস্থান করিতাম। যাহা হউক,
যেরপে পার তাঁহাকে আপাততঃ কোনমতে কাল্ক করিবে; নিভান্ত কাল্ক
না হন, এই রবিবারে বাটী হইতে আসিতে না দিয়া, আমাকে সংবাদ
লিখিলে, আমি যেরপে পারি বাটী যাইব। আমি কায়িক ভাল আহি,
ইতি তারিখ ৩০লে অগ্রহায়ণ।

গুভাকাজ্ফিণ: শ্রীঈশবচন্দ্র শর্মণ:"

পিতদেব মহাশয়কে উক্ত পত্র দেখান ও প্রবণ করান হইল, তথাপি তিনি কাশী যাইবার জন্ম ব্যগ্র হইলেন; স্থতরাং পুনবার কাশীতে পত্র লেখা হইল। পত্ৰ-প্ৰাপ্তি-মাত্ৰেই আহার-নিদ্রা-পরিত্যাগপূর্বক বর্ধমান আগমন করিলেন, এবং তথা হইতে রাত্রিতেই পান্ধী করিয়া জাহানাবাদে আসিলেন। তথা হইতে বেহারারা আরও আট ক্রোশ আসিতে অসমর্থ হইলে, পদত্রজেই বীরসিংছার বাটিতে আগমন করিলেন। তিনি অনেক অমুনয় বিনয় এবং রোদন করাতেও পিতৃদেব বাটীতে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ক্ষেক দিবস পরে পিতৃদেব, তাঁহার সমভিব্যাহারে কলিকাতায় গমন করিলেন। তথায় কতিপয় দিবস থাকিলেন এবং শেষে অগ্রন্ধের অনেক অম্বনয় বিনয়ে দেশে আগমন করিবেন স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানের সহিত কথাপ্রসঙ্গে পিতৃদেব তাহাকে বলেন যে, "ঈশ্বর আমায় দেশে ফিরিয়া ঘাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতেছে, তোমার মত কি ?" ঈশান বলিল, "আমার মতে দেশে গিয়া সংসারী-ভাবে থাকা আর আপনার উচিত नम्, এই সমন্ব আপনার কাশীধামে গিয়া বাস করাই উচিত।" কনিষ্ঠ সহোদর ष्ट्रेमान, त्रिज्रावरक अक्कार व्यममुन नानाविध छेत्रातम (मध्यारज, जिनि अरक বাবে দেশে যাইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। ঈশান এই কথা বলিয়াছে

গুনিয়া, অথক মহাশয়, ঈশানের প্রতি অত্যন্ত অসম্ভন্ত হইলেন এবং পিতৃদেবকে বলিলেন, "আপনি গৃহস্থের মধ্যে থাকিয়া সময়াতিপাত করিতেন।
এক্ষণে আপনাকে কদাচ একাকী কাশী যাইতে দিব না। বাটার কেহ
আপনার সমজিব্যাহারে না থাকিলে, নিজে বৃদ্ধ বয়সে পাকাদি-কার্য সম্পন্ন
করিয়া দিনপাত করা, আপনার পক্ষে অতি কষ্টকর হইবে।" পিতৃদেব
কোনও উপদেশ না গুনিয়া, কাশীতে অবস্থিতি করাই স্থির করিলেন;
স্থতরাং কাশীধামে স্থবস্থছন্দে অবস্থিতি করিবার বন্দোবস্ত হইল।

যাইবার পূর্বে দাদা বলিলেন, "আপনি গেলে আমাদের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইবে। আমাদের জন্ম কোনও চিন্ত-বিনোদনের উপায় নাই; অতএব আপনি সমতি প্রদান করিলে, চিত্রকর হড্সন প্রাটের বাটা গিয়া, তাঁহার দ্বারা পটে আপনার প্রতিমূতি অন্ধিত করাইয়া লইব। অতএব আপনাকে আর পনর দিবস কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে হইবে।" গিতৃদেব সমত হইলে, তাঁহার প্রতিমূতি অন্ধিত করাইলেন। ইহাতে তিন শত টাকা ব্যয় হয়। কিছুদিন পরে ঐক্বপ জননীদেবীরও প্রতিমূতি অন্ধিত করাইলেন; ইহাতেও তিনশত টাকা ব্যয় হয়। দাদা প্রত্যহ অন্ততঃ হইবার ঐ মূতি দর্শন করিতেন। কর্মাটার ও করাশভালার বাসাতেও সতম্ব প্রতিমূতি প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন।

থঃ ১৮৫৯ সালের ১লা এপ্রেল, দেশহিতৈবী পরম-দয়ালু রাজা প্রতাপচন্দ্র
সিংহ ও রাজা ঈশ্বচন্দ্র সিংহ বাহাত্বর, অগ্রজ মহাশরের পরামর্শে ও
উদ্যোগে তাঁহাদের জন্মভূমি কালীগ্রামে ইংরাজী-সংস্কৃত স্থল স্থাপন করেন।
উক্ত রাজাদের জীবিতকাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত ঐ স্থল বিভাসাগর
মহাশরের তত্ত্বাবধানে ছিল। বিভাসাগর মহাশয়হ শিক্ষকাদি নিমৃক্ত
করিতেন। রাজাদের টাকায় স্থলের চেয়ার, ডেয়, বেঞ্চ, আলমারি প্রভৃতি
ক্রয় করিয়া পাঠাইয়াছিলেন ও বহুমূল্যবান্ প্রকাদি ক্রয় করিয়া, লাইবেরী
করিয়া দিয়াছিলেন। ঐরূপ বিভালয় গৃহ ও ঐরূপ লাইবেরী মফংসলে দৃষ্ট
হয় না। পারিতোধিক-প্রদান-কালে অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত
খাকিতেন। দাদাকে কোথাও বক্তৃতা করিতে শুনা যায় নাই; কিন্ত ঐ
স্থানে অনেকের অন্থরোধে মনের ভাব লিখিয়া দিয়াছিলেন, ঐ লেখাঃ

ষ্মপরে পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ বক্তৃতা তৎকালে সংবাদ-পত্তে প্রচারিত হইয়াছিল।

খঃ ১৮৬৬ অন্দে যখন রাজা প্রতাপচল্র সিংহ উৎকট রোগে আক্রান্ত হইরা, কালী রাজভবনে কার্তিক মাদ হইতে মাব মাদ পর্যন্ত অবস্থিতি করেন, তৎকালে অগ্রন্থ মহাশয়, রাজার রীতিমত চিকিৎসার জন্ত কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার দি. আই. ই. বাবু মহেল্রনাথ সরকারকে মাদিক সহত্র মূলা বেতনে নিযুক্ত করিয়া ও সমভিব্যাহারে লইয়া কালী গমন করেন। অগ্রন্থ মহাশয় উক্ত চারি মাদের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ ছই তিন বার তথা হইতে বাটী আগমন করেন এবং আট দশ দিন বাটীতে অবস্থিতি করিয়া, পুনর্বার তথায় গমন করেন। উক্ত রাজাদিগকে তিনি সহোদর-সদৃশ মেহ করিতেন বলিয়া, এতদ্র নিঃমার্থভাবে তাঁহার জীবন-রক্ষার জন্ত আন্তরিক যয় করিয়াছিলেন। ধনশালী সম্রান্ত লোকের মধ্যে রাজা প্রতাপচন্ত্র সিংহ বাহাছর যেরূপ বিনয়ী ও ভদ্রলোক ছিলেন, সেরূপ প্রায়্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। ইনি সৌজন্তাদি গুণসমূহে সাধারণ মানবগণকে বণীভূত করিয়াছিলেন।

রাজা, কাশীপুরের গঙ্গাতীরে মৃত্যুর পূর্বে বিভাসাগর মহাশয়কে স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানজন্ত একমাত্র ট্রন্সী নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু অগ্রন্ধ মহাশয় নানা কারণে রাজার প্রস্তাবে সমত হইলেন না; তক্ষন্ত তিনি অত্যন্ত ছঃখিত হইয়াছিলেন।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পর, বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্ম তাঁহার পিতামহী রাণী কাত্যায়নী অতিশয় ভাবিতা হইয়াছিলেন। ইতন্তও: নানাপ্রকার চিস্তা করিয়া, কলিকাতান্থ অনেক ধনশালী সম্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আনাইলেন, কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তিদিগের পরস্পর নানা তর্ক-বিতর্কের পর কোন বিষয়ের স্থিরীকরণ না হওয়ায়, রাণী কাত্যায়নী, অগ্রজকে আনাইয়া বলিলেন, "বিভাসাগর বাবা, আমাকে এক্রপ গোলযোগে ও বিপদে পতিত হইতে দেখা তোমার উচিত নহে। অতএব আমার এই বিপদের সময় আমাদিগকে কি করিতে হইবে, সেই সমন্ত নির্ধারণ করিয়া, যাবতীয় বিষয়ের কর্তব্য নির্ধারণ করা তোমার অবশ্য-কর্তব্য কর্ম। অতএব তুমি বিলম্ব না করিয়া, অনন্তমনা ও অনন্তকর্মা হইয়া সত্বর কার্যে প্রবৃত্ত হও। আমার

এই উক্তির অপেকা না করিয়া, এ কার্যে প্রবৃত্ত হওরাই তোমার উচিত ছিল। তোমাকে এরূপ কথা আর না বলিতে হয়, ইছা যেন ডোমার মনে থাকে।" ইছা প্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, "প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুতে আমার মন ছির না থাকায় এরূপ হইয়াছে, তজ্জ্য কিছু মনে করিবেন না; সত্তর বাহাতে অবন্দোবন্ত হয়, অভাবধি তিষদয়ে প্রবৃত্ত হইলাম। যদিও আপনি বরাবর আমার প্রতি শ্লেহ, মমতা ও বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন, তথাপি কি জানি সময়দোবে আমার প্রতি ছিধা করিয়া, পাছে অপুরের কথায় কর্ণপাত করিয়া গোলমাল করেন, এই আশহায়, আপনাকে অপ্রোধ করিতেছি, অ্যু কোনও ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত করিবেন না ও বিচলিত হইবেন না। কারণ, তাহা হইলে কার্যক্তি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।" তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া রাণী বলিলেন, "বিভাসাগর বাবা! আমি অন্যের কথায় প্রতামার প্রতি অবিশ্বাস করিয়া, আমার নাবালক প্রপৌতদিগের কি সর্বনাশ করিব ? ইহা তুমি কদাচ মনে করিও না। তোমার বেরূপ ইছা ও বিবেচনা হয়, আমি তদস্সারে কার্য করিব; তিষ্বিয়ে আমি ছির রহিলাম।"

এই সকল কথাবার্তার পর, অগ্রদ্ধ মহাশয়, আইন-পারদর্শী পরমবন্ধু 
য়ারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া, পাইকপাড়া স্টেট্, কোর্ট
অব ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করা যুক্তিযুক্ত স্থির করিয়া, তৎকালীন
লেপ্টেনেন্ট পরর্ণর সার্ সিসিল বীডন মহোদয়ের সদনে গমন করিলেন।
ছই এক বিষয়ের কথোপকখনের পর, পাইকপাড়ার রাজস্টেটের কথা উত্থাপন
করিয়া, ঐ স্টেটের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা বর্ণন করিলেন। ইহা শ্রবণ
করিয়া লেপ্টেনেন্ট গর্বপর বাহাছর বলিলেন, "তোমার মত বন্ধু থাকিতে
তাহাদিগের এক্লপ শোচনীয় অবস্থা হওয়া, তোমার পক্ষে দ্বণীয়। তুমি
কিক্লপে এতদিন ঐ সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ঋণগ্রস্ত
হইতে দেখিলে ?" তত্ত্ত্বরে তিনি বলিলেন, "তাহাদের সময়দোবে ও
কর্মদোবে বিষয় কর্ম-সয়য়ে সকল সময়ে আমার কথা না শুনিয়া, তাহারা
ডোগ-বাসনারই অস্বর্তী হইয়াছিলেন এবং এক্ষণেও বেক্লপ অবস্থা
দেখিতেছি, তাহাতে আমার মতে এই বিষয় কোট অব ওয়ার্ডে বাওয়া

উচিত। তত্তির রক্ষার আর কোনও উপায় দেখি না। এ বিষয় আমার নিজের দ্বারা রক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প; আপনি নাবালকদের প্রতি দয়া ও অম্প্রহ প্রকাশ করিয়া, আপনারই একমাত্র কর্তব্যকর্ম বিবেচনায়, সমন্ত ক্লেশ খীকার করিয়া, এই বিষয়ের ভার গ্রহণ করুন। এ বিষয়ে নাবালকদের প্রপিতামহী বাণী কাত্যায়নীর সমতি করিয়া দিব, তদ্বিয়ে কোন দিখা করিবেন না; কারণ, রাণী কাত্যায়নী, আমাকে এ বিষয়ের কর্তব্যাবধারণের ভার দিয়াছেন। রাজপুত্রদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলে, আপনি তাহাদের সমকে আমাকে এইক্লপ তিরস্কার করিবেন। এইরূপে নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া, পাইকপাড়া রাজ-কেট্, কোর্ট অব ওয়ার্ডে দিবার ব্যবস্থা করুন।" এই কথার পর দাদা, রাণী কাত্যায়নীর সমক্ষে গমন করিয়া বলিলেন, "একণে আমি রাজপুত্রদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট ষাইব।" এই কথাগুলি বলিবামাত অন্ত কথার অপেক্ষা না করিয়া রাণী বলিলেন, "তিহিষয়ে আমার সমতির আবখক নাই। তুমি যাহা ভাল বুঝিবে, তাহাই করিবে।" অগ্রজ মহাশয়, রাজপুত্রদিগকে সমভিব্যাহারে नहेम्ना, ल्लाल्डेरनके गवर्गत्र वाहाइरतत्र मभील উপञ्चिष्ठ हहेरनन । ल्लाल्डेरनके গবর্ণর বাহাছর, সমাদরে সকলকে বসাইয়া, কুমার গিরিশচল্র সিংহ বাছাছরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত বিভাসাগর তোমাদের পিতৃবন্ধু; ইনি থাকিতে তোমাদের বিষয়কর্মের বিশৃত্যলা ঘটিবার কারণ কি ?" এই কথা বলিয়া অগ্রজকে বলিলেন, "পণ্ডিত! আমার বোধ হয়, তুমি নিজ কর্মে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত তোমার বন্ধুদিগের প্রতি উপেক্ষা করিয়া তাহাদের বিষয়-কর্মের অমুসন্ধান না লওয়ায় এবং তোমার প্রমবন্ধু প্রতাপচক্র সিংছকে সত্বপদেশ প্রদান ও শাসন না করায়, তাঁহাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের বিষয়কর্মের বিশৃঞ্জা ঘটিয়াছে। এতন্তির তাঁহাদিগের কর্মচারিগণের কার্য ও ব্যবহারে তুমি রীতিমত দৃষ্টি রাখ নাই বলিয়া, ঐ কর্মচারীর। ইহাদিগের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে। অতঃপর ইহাদের প্রতি विलाय मृष्टि ना दाथिल, তোমাকে देशिमिश्तर शिव्यम् बनिए शादि ना।" এইক্লপ নানাপ্রকার তিরস্কার করিবার পর, সাহেব স্বীকার করিলেম বে,

তিনি পাইকপাড়ার রাজ-কেট্ তাঁহার সাধ্যাহসারে কোর্ট অব ওরার্ডে সমর্পণ করিবার চেষ্টা পাইবেন। এই বলিয়া তাঁহাকে ও রাজপুত্রদিগকে বিদায় দিলেন।

তিনি বিদায় লইয়া রাজকুমারগণের সহিত বাসায় আসিয়া, তাঁহাদিগকে পাইকপাড়ায় পাঠাইয়া দিলেন। রাজকুমারগণ, রাণী কাত্যায়নীকে ছোট লাট ও বিভাসাগরের কথোপকথনগুলি আত্বপূর্বিক বর্ণন করিলেন। তচ্ছুবণে রাণী সমধিক ষত্ন ও আগ্রহাতিশয়-সহকারে দাদাকে পাইকপাড়ার বাটীতে লইয়া গেলেন। রাণী কাত্যায়নী তাঁহাকে বলিলেন, "বিভাসাগর বাব।! তোমা ভিন্ন আর কে আমাদিগের প্রতি এক্লপ ষত্ন ও ক্লেহ করিয়া আমাদিগের বিষয় রক্ষা করিবে ? তুমি বই আর আমাদের হিতৈষী কেহই নাই।" পরে বিভাসাগর মহাশয়, বাবু মারকানাথ নিত্র ও ছোট লাটের পরামর্শে চব্বিশ পরগণার কালেক্টার সাহেবের নিকট আবেদন করায়, তিনি তাহাতে নিজের মস্তব্য লিখিয়া, কমিসনর সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। কমিদনর সাহেব, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিপ্রায়দহ বোর্ডে প্রেরণ করায়, তৎকালীন অন্তত্তর মেম্বর ডাম্পিয়ার সাহেব, ঐ আবেদন-পত্র অগ্রান্থ করিয়া, ক্ষিসনর সাহেবের হাত দিয়। কালেক্টার সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। ইহা অবগত হইয়া, উহারা তিন জনে যুক্তি করিয়া পুনর্বার দরখান্ত করায়, ঐরপ অগ্রাহ্ম হয়। ইহাতে দারকানাথ মিত্র আইনপুস্তক ভালরূপ দেখিয়া ও অগ্রন্তের সহিত পরামর্শ করিয়া, ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনের ১২ ধারা মতে দরখান্ত লেখাইয়া, নাবালক গিরিশচন্দ্র বাহাত্বর দারা চব্বিশপরগণার জজসাহেবের নিকট দরখান্ত দাখিল করেন। জজ সাহেব, সাবালক ও নাবালকগণের প্রতি সাত্মকূল হইয়া, উক্ত আইন অনুসারে দরখান্ত মঞ্জুর করিয়া, কালেক্টার সাহেবের নিকট পাঠান। পূর্বের স্থায় জজ সাহেবের হকুম অগ্রাহ্ম হয়। ইহা দেখিয়া অগ্রজ মহাশয়, পুনর্বার হারকানাথ মিত্র यहानात्त्रत महिक পরামর্ग করিয়া, দরখান্ত ছারা জজ সাহেবকে অবগত क्तिल, जिनि जामामञ जनजात कथा উল্লেখ क्तिशा, काल्मेश गार्टन्क লিখেন বে, আমি ডিফ্রীক্ট জজ ; উক্ত পাইকপাড়া রাজ-স্টেট্ কোর্ট অব্ ওয়ার্ডে যাইবার হকুম দিয়াছি। এ হকুম অহুসারে কার্য না করিলে, আইন অহুসারে আদালত অবজ্ঞার দণ্ড পাইবে। এই সমন্ন রাজ-ক্টেটের কার্বের স্বন্দোবন্ত না থাকার ও কেট ঝণজালে জড়িত থাকার, কালেক্টারি থাজনা দাখিল হয় নাই এবং ত্রায় দাখিল হইবার সজ্ঞাবনা ছিল না; স্মৃতরাং ১৭৯৩ সালের লাটবলীর আইন অহুসারে সমন্ত জমিদারী বিক্রেয় হইবার সন্তাবনা দেখিয়া, অগ্রজ মহাশয় তর পাইয়া, দারজিলিংস্থ বীডন সাহেবকে পত্র লেখেন। বীডন সাহেব, অস্থ্রহ প্রকাশ করিয়া জমিদারী রক্ষা করেন। তিনি দারজিলিং হইতে লিখেন যে, তোমার অহুরোধে এ যাতা পাইকপাড়া রাজ-ক্টেট রক্ষা করিলাম। এক্লপ কাহারও হয় না; অতঃপর এক্লপ যেন না হয়।

কালেক্টার সাহেব, আদালত-অবজ্ঞার দণ্ডের ভয়ে, ত্বায় কমিসনর ও বোর্ডকে অবগত করাইয়া ও সমতি লইয়া, পাইকপাড়ার রাজ-স্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডে লইলেন ও অবন্দোবস্ত করিলেন। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের অ্বন্দোবস্ত অহুসারে, পাইকপাড়ার রাজ-স্টেট্ স্বল্লদিন-মধ্যে ছন্ছেভ ঋণজাল ছিল্ল করিয়া মুজিলাভ করিল।

নাবালক রাজপুত্রদিগকে নিয়মাস্থনারে ভাক্তার সি. আই. ই. বাবু রাজেল্রলাল মিত্রের অধীনে থাকিবার আলেশ হওয়ায়, রাণী কাত্যায়নী রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্থন দেখিয়া, অগ্রজ মহাশয় পুনরায় বীজন সাহেবকে অস্থরোধ করায়, তাঁহার আদেশমতে নাবালকগণ বাটাতে অবস্থিতি করিয়া বিভালয়ে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। উপরি-উক্ত রভান্তটি পূর্বে দাদার নিকট শুনিয়াছিলাম, এবং এক্ষণে প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাছরের কুটুম্ব বাবু তারিণীচরণ ঘোষ মহাশয় ও মেট্রোপলিটন বিভালয়ের অন্ততম শিক্ষক বাবু গোপীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রমুখাত অবগত হইয়াছি। এই বিষয়ে পাথেয়াদি নানা কার্মে অগ্রজ মহাশয়ের ছই সহস্র মুলার অধিক বায় হয়। তিনি যখন বাহার উপকারার্মে পরিশ্রম করিতেন, তিম্বরে নানায়ানে গমন জন্ম মহা বায় হইত, তাহা কাহারও নিকট কখন গ্রহণ করেন নাই। এক্লপ কার্য না করিলে, পাইকপাড়ার রাজ-কেটের ও রাজকুমারদিগের যে কি অবস্থা ঘটিত, তাহা পাঠকবর্গ অন্থমান করিয়া লইবেন।

থঃ ১৮৫৯ অব্দে তিনি বধন কান্দীতে বিভালয় স্থাপন-মানলে গমন করেন তংকালে তথায় বাবু লালমোহন ঘোষের পত্নী শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দাসী, অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে সংবাদ পাঠান। তাহাতে তিনি রাজাদিগকে বলেন, "বিনি সাক্ষাৎ করিবেন, ইনি আপনাদের কে হন ?" রাজারা বলিলেন, "এ বাটার ভাগিনেয়-বধু লালমোহন ঘোষের পত্নী শ্রীমতী क्रिवर्मा मानी; रैनि किनकाणानिवानी मृष्ठ क्रमक र्ने निः हित क्रमा। আপনি উহাকে বাল্যকালে কলিকাতায় দেখিয়াছিলেন। ইনি মধ্যে মধ্যে আপনার নাম করিয়া পাকেন।" তাহা তুনিয়া দাদা বলিলৈন. "আমি উহার সহিত দেখা করিব কি না ? তোমাদের মত কি ?" রাজারা বলিলেন, "আপনি উহার সহিত অবশ্য দেখা করিতে পারেন।" অনস্তর সাক্ষাৎ হইলে পর, কেত্রমণি বলিলেন, "খুড়া মহাশয়! বাল্যকালে আমার পিত্রালয়ে আপনাদের বাসা ছিল। আপনি আমাকে কোলে করিয়া মাতুষ করিয়াছেন, এবং কতই স্নেহ ও যত্ন করিতেন বোধ করি, তাহা আপনি বিশ্বত হইয়া থাকিবেন। একণে আমি কণ্টে পড়িয়াছি, আমার স্বামীর যাহা আয় আছে, তৎসমস্তই তিনি ব্রাহ্মণভোজনাদি সংকার্যে ব্যয় করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদের অনেক ঋণ হইয়াছে, তজ্জ্য বিশেষ ভাবিত হইয়াছি; এ কথা অস্তের নিকট প্রকাশ করি নাই। আপনি পিত্ব্য-তুল্য, আপনি আমার ভ্রাতা, ভূবনমোহন সিংহকে মাসে মাসে ত্রিশ টাকা মাসহারা দিতেছেন, তাহাতে ওাঁহার সাংসারিক কণ্ট নিবারণ করিয়াছেন।" এই সকল কথা শুনিয়া অগ্রন্তের চক্ষের জলে বক্ষাস্থল ভাসিয়া গেল, এবং তিনি বলিলেন, "আমরা তোমার পিতামহ ও তোমার পিতার কতই থাইরাছি। বাল্যকালে তোমার জননী ও পিতৃষ্পা রাইদিদি, আমাকে পুত্রবং মেহ করিয়াছেন। তাঁহাদের বড়েই বাল্যকালে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে পারিয়াছিলাম। তদবধি তিনি ক্ষেত্রমণিকে মাসিক দশ টাকা দিতেন, এবং ঋণ পরিশোধের জন্তও তৎকালে কিছু কিছু পাঠাইয়াছিলেন।

পূর্বে পাইকপাড়ার রাজাদের সহিত যথন তাঁহার প্রথম আলাপ হর, তৎকালে তিনি মধ্যে মধ্যে পাইকপাড়া ষাইতেন। একদিন বৈকালে গাড়ীতে বাইতেছিলেন, রাজবাটীর নিকট একজন মুদী ভাকিতে লাগিল, "ঈশর-ধূড়া

এদিকে কোথায় যাইতেছ ?" তাহা তুনিয়া অগ্ৰন্ধ মহাশয় গাড়ী থামাইলেন। त्महे पित्रम भूमी विमान, "मेचन-शृष्टा छान আह ?" তाहारा अधिक विमान, "হাঁ রামধন-পূড়া।" রামধন, দাদাকে বসিবার জন্ম দূর্বাঘাসের উপর একটা চট বিছাইয়া দিলে, তিনি তাহাতে বসিয়া, একটা খেলো হঁকায় আমাক শাইতেছেন, এমন সময়ে, রাজাদের বাটার কয়েকটি বাবু গাড়ীতে চড়িয়া হাওয়া খাইতে যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উহারা আক্র্যান্বিত হইলেন যে, বিভাসাগর মহাশয় সামাভ একজন ইতর মূদীর দোকানের সমুখভাগে রান্তার ধারে বসিয়া, উহার সহিত গল্প ও হাস্ত করিতেছেন। বাবুরা বেড়াইয়া যখন প্রত্যাগমন করেন, তিনি তখনও ঐ স্থানে বসিয়া আছেন দেখিয়া, বাবুরা মুখ ফিরাইয়া বাটী আইসেন। পরে তিনি ঐ मुनीय निकट विलाय नहेया बाजारलय वाणि शमन करवन। बाजवाणिय करवकि वावू उाँशास्क विलालन, "महाभवः! नामाछ लात्कव त्नाकात-চটের উপর বসিয়াছিলেন কেন ? আপনার অপমান বোধ হয় না ?" ইহা শুনিয়া অগ্রন্ধ বলিলেন, "তোমাদের খানকয়েক চেয়ার আছে বলিয়া কি তোমরা বড় লোক ? আমি দরিদ্র-লোকের বাটীতে বসিয়া যত স্থী হই, বড়-লোকের বাটীতে বসিয়া তত তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। আমার সহিত তোমাদের বসিতে বদি লক্ষা হয়, তাহা হইলে আমি আর আসিব ना।" তাহা छनिया তাঁহারা বলিলেন, "মহাশয় কমা করুন।" দাদা विनित्नन, "আমার পকে ধনশালী ও দরিত্র উভয়ই সমান।"

খঃ ১৮৬৪ অব্দে জামুরারি মাসে [ ১ কেব্রুয়ারি ১৮৬৪] পুজ্যপাদ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় পেন্সন লইয়া কাশীয়াত্রা করিবার উদেষাগ পাইলে, অলঙ্কারশাল্তের পদ শৃত্য হয়। তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহোদর রাময়য় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সংস্কৃত-কলেজে কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্থিত দর্শনের কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়া, সংস্কৃত-কলেজের উচ্চশ্রেণীর বৃত্তি প্রাপ্ত হন। রাময়য় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তৎকালে কাব্যে ও অলঙ্কারে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; আর সংস্কৃত গভপত্য-রচনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তর্কবাগীশ মহাশয় ও অত্যান্ত লোকে মনে করিয়াছিলেন যে, রাময়য়ই তাঁহার প্রাতার পদ পাইবার উপয়ুক্ত।

किंड ७ शक्त महत्त्व ग्रायत्र महानय । ये श्रम श्रीशाष्ट्रिमार जारवरन করেন। তৎকালে স্থাররত্ব, ষড়দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ষদিও ইনিও সংস্কৃত-কলেজের ছাত্র নহেন, তথাপি কাব্য ও অলম্বারে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। একটি পদ শৃষ্ঠ, কিন্তু উক্ত ष्टरेष्टरन्टे श्रम्थार्थी। काउँ अन गाह्य, काहारक ये श्रम নিযুক্ত করিবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, বিভাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, একটি পদ শুভ আছে, উক্ত হুই পণ্ডিতের মধ্যে কে ঐ পদের উপযুক্ত লোক, তাহা নির্বাচন করিয়া -দেন। আমি কাহাকে ঐ পদ দিব, স্থির করিতে পারি নাই। তৎকালে ভাগ্যদেবী মহেশ স্থায়রত্বের পক্ষে অহ্কুল থাকায়, দাদা বলিলেন, "অলঙ্কার-শ্রেণীতে কাব্যপ্রকাশ পড়াইতে হইলে, ভাষ ভাল জানা আবশুক। মহেশ ভাষরত্ব রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া, বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। অতএব আমার মতে ভাষরত্ব ঐ কার্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র।" কাউএল সাহেব, বিভাসাগর মহাশয়ের কথায়, ভাষরত্ব মহাশয়ের নামে রিপোর্ট করিয়া, ঐ পদে ভাষরত্ব মহাশয়কে [২২ ফেব্রুঘারী, ১৮৬৪] নিযুক্ত করেন। ভাষরত্ব মহাশয়ের উন্নতির মূল বিভাসাগর মহাশয়। এই বুডান্ডটি কাশীতে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ও প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রমুখাৎ ওনিয়াছিলাম।

## হোমিওপ্যাথি

বহুবাজার মলঙ্গানিবাসী দেশহিতৈবী সম্ভান্তবংশোন্তব বাবু রাজেন্দ্র দন্ত মহাশরের সহিত, অগ্রজ মহাশরের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। এক দিবস উভয়ে কথোপকথন করিয়া স্থির করিলেন যে, ডাব্রুলার বেরিনি সাহেব কলিকাতায় আসিয়া, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-ব্যবসায়ের চেষ্টা করিয়া, কৃতকার্য হইতে পারিতেহেন না। অতএব এ বিষয়ে উপেক্ষা না করিয়া, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কিরূপ, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। কিয়ৎক্ষণ পরে দাদা বলিলেন, "রাজেন্দ্র! তুমি এক্ষণে বিষয়কর্ম হইতে অবসর পাইয়াছ, অতএব তোমারই এবিষয়ে পরীক্ষা করা উচিত।" এইরূপ কথাবার্তার পর,

द्राक्क्यवावू, व्यक्तिन गारहरवद गहिल क्षावार्ल कृषिया, छाहाब উপদেশাহ্নসারে হোমিওপ্যাথি চিকিংসা অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষা করিলেন। প্রথমতঃ রাজেন্দ্রবাবু মললার নিজ বাটীতেই হ্যোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন এবং কলিকাতা শহরে ও উপনগরসমূহে চিকিৎসার উদেবাগ क्तिया, कृष्ठकार्य इहेट्छ शाहित्मन मा। अत्मत्क विमाख माणिन, "विम टामि अगाणि हिकिश्मा छान ववः विकामागत महानम जाननात भन्नमवसू, তবে তাঁছাকে অগ্রে কেন না চিকিৎসা করেন ?" এইব্লপ নানা প্রকার যুক্তিযুক্ত বাদাহবাদের পর, রাজেন্দ্রবাবু, দাদার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। ক্ষেক দিবসের পর বিভাসাগর মহাশয়ের শিরংপীড়া প্রভৃতি রোগের উপশম हरेन। त्रारक्तिवातू, अश्रक मशानरात्र शत्रमतक् त्राकक्ष्यवातूरक मनकचेक-পীড়ায় কয়েক দিন ঔষধ সেবন করাইয়া ভাল করেন। ইছা দেখিয়া, অনেকেই রাজেন্দ্রবাবুর ঔষধ সেবন করিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে রাজেন্দ্রবাবু অনেক উৎকট ও অসাধ্য রোগ আরোগ্য করিতে লাগিলেন। অগ্রজও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া, চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন এবং অনেক অমুগত ব্যক্তিদিগকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাব্যবসায়ী করিবার জন্ম, রাজেন্দ্রবাবুর নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। ঐ সকল ব্যক্তিরা রাজেন্দ্রবাবুর দাতব্য-চিকিৎসালয়ে ভালরূপ শিক্ষা করিয়া, চতুর্দিকে গমন করিয়া, চিকিৎসা-ব্যবদা করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছেন। অগ্রজ মহাশয়, मध्य मरहान द मीनवन्न जायवपूरक शृक्षक ও छेयरथव वाक निया, वीविमिश्हाय ষাইয়া দেশের লোককে চিকিৎসা করিতে বলেন। তিনি দেশে যাইয়া, चनम्रकर्मा ও चनम्रमना रहेगा, हिकिश्मा कतिएठ श्रवृत्त रहेरमन, এবং কতকগুলি লোককে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অভাপি ইহার অনেক ছাত্র নানা স্থানে অবস্থিতি করিয়া চিকিৎসা করিতেছেন ।

বাবু লোকনাথ মৈত্র, পূর্বে সামান্ত বেতনে রাইটারি কর্ম করিতেন। তিনিও ছ্র্বটনাপ্রযুক্ত দাদার সাহাব্যে রাজেন্দ্রবাব্র নিকট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করিলে পর, অগ্রন্ধ মহাশর পত্র লিখিয়া কাশীতে রাজা দেবনারায়ণ সিংহের নিকট পাঠাইয়া দেব। তথার লোকনাথবাবু বিলক্ষণ

প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। একসময়ে কাশীর ম্যাজিস্ট্রেট আয়রণ-সাইড্
মহোদয়ের পত্নীর অসাধ্য পীড়া হইয়াছিল। নানাক্রপ চিকিৎসার পর,
পরিশেষে লোকনাথবাবুর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করেন।
তক্ত্রভা লোকনাথবাবু, ঐ সাহেবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং সাহেব চাঁদা
সংগ্রহ করিয়া, একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া, উজ্ব লোকনাথবাবুকে চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। পরে কাশীতে লোকনাথবাবুর
নিকট অনেকেই চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া, নানাস্থানে যাইয়া চিকিৎসা,
বাবসায়ে প্রবৃত্ত হন।

মুপ্রদিদ্ধ সি. আই. ই. ডাব্রুার মহেল্রলাল সরকার মহাশয়ের প্রথমে ां विश्व के अरह सुवाद याचा किन ना। किन्न के अरह सुवाद यरश यरश ভাবিতেন, বিভাসাগর মহাশম ভারতে অদিতীয় ব্যক্তি হইয়াও ্গামিওপ্যাথির এত গোঁড়া কেন ! এক দিবস অগ্রজের সহিত অনেক বাদামবাদের পর, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কিন্ধপ, তাহা পরীক্ষা করিবার ভন্ত তাঁহার নিকট স্বীকার করেন। এক দিবস মহেল্রবাবু ও দাদা ভবানীপুরে অনারেলবাবু দারকানাথ মিত্র মহোদয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে উভয়ে বাটী আসিবার সময় এক শকটে আইসেন। আমিও উহাদের সমভিব্যাহারে ছিলাম। গাড়ীতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-উপলক্ষে ভशानक वानाञ्चान इहेट ज नाशिन; प्रिया छनिया आमि विनाम, "মহাশয়। আমাকে নামাইয়া দেন। আপনাদের বিবাদে আমার কর্ণে তালা লাগিল।" পরিশেষে উঁহাদের স্থির হইল যে, মহেল্রবাবু পরীকা ना कतिया, कथात्र विश्वाम कतिरवन ना। ध्वनस्तर मरहस्त्वातू, निन करवक পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, বর্তমান যাবতীয় চিকিৎসা-প্রণাসীর মধ্যে হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসা উৎকৃষ্ট; এই বিবেচনায় মহেল্রবাবু এলোপ্যাথি চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া, ছোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতার মধ্যে মহেজবাবুই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সর্বাপেকা প্রতিপন্তি ও সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

বিভাসাগর মহাশয়, প্রতি বৎসর থ্যাকার কোম্পানির দারা অর্ডার দিয়া, বিসাত হইতে অনেক টাকার হোমিওপ্যাথিক প্তক আনাইয়া প্রচারজন্ত অনেককে বিনামূল্যে বিভরণ করিয়াছেন। খঃ ১৮৭৭ অন হইতে প্রতি বংসর প্রায় ছই শত টাকার ঔষধ ও পুত্তক লইয়া বিতরণ করিতেন। অনেক আশ্লীর ব্যক্তি, বাহারা ম্যালোপ্যাথির গোঁড়া ছিল এবং বাহানের হোমিওপ্যাথিতে আন্থা ছিল না, হোমিওপ্যাথির উৎকর্ষ জানাইবার জনু তিনি বেঙ্গল হোমিওপ্যাধি ডিস্পেন্সারির স্বামী, তাঁহার আশ্বীয়, বারু লালবিহারী মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে উক্ত চিকিৎসা শিক্ষা ও পরীক্ষ করিতে দিতেন। ' তাঁহার এত সহগুণ ছিল যে, এক দিবস উক্ প্রেসার তাঁহার পায়ের রন্ধ অঙ্গুলির উপর পতিত হয়; তাহাতে এট গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাঁহাকে প্রায় মাসাবধি শ্যাগত থাকিতে हम, किन्न व्यापाज नागिवात ममम शाहर नानविहातीवावृत मत्न प्रःथ हम, একারণ তিনি মুখের বিকৃত ভাব প্রকাশ করেন নাই। সহজভাবে পুস্তকাদি দেখিয়া, বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে এই नानविरात्रीवावृत्क त्नव পত निवित्राहितन। हामि अगापि পूछक বিভাসাগর মহাশয়ের লাইত্রেরীতে বেরূপ দৃষ্ট হয়, এরূপ অপরের পুস্তকালয়ে দৃষ্ট হয় না; পূর্বে বেরিনি কোম্পানি ও অক্তাক্ত স্থান হইতে হোমিওপ্যাণি পুস্তক লইতেন। যে অবধি লালবিহারী বাবুর সহিত পরিচয় হয়, সেই অবধি অপর স্থানে লইতেন না।

## ছুর্ভিক

সন ১২৭২ সালে এ প্রদেশে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত কিছুমাত্র ধান্তাদি শস্ত উৎপর হয় নাই; স্বতরাং সাধারণ লোকের দিনপাত হওরা হুদ্ধর হয়। ঐ সালের পৌষমাসে কোন কোন কৃষক বৎসামাত্র ধান্ত পাইয়াছিল, তাহাও প্রায় মহাজনগণ আদার করেন। কৃষকদের বাটীতে কিছুমাত্র ধান্ত ছিল না। ছংসমর দেখিয়া ভদ্রলোকেরা, ইতর লোককে কোন কোনও কাজকর্ম করান নাই; স্বতরাং বাহারা নি্ত্য মন্ত্রির করিয়া দিনপাত করিত, তাহাদের

দিনপাত হওয়া কঠিন হইল। জাহানাবাদ-মহকুমার অন্ত:পাতী ক্ষীরপাই, রাধানগর, চন্ত্রকোণা প্রভৃতি গ্রামে অধিকাংশ তাঁতির বাস। তাঁতিরা বন্ত্র-বন্ধন ব্যতীত অন্ত কোন কার্য করিতে অক্ষম। স্বতরাং বে অবধি বিলাতি কলের কাপড় হইয়াছে, তদবধি তম্ভবায়গণের অবস্থা ক্রমণঃ হ্রাস ছইয়া **আসিতেছিল। যেরূ**প কাপড় ইহারা ২॥০ টাকা যোড়া বিক্রয় করিত, সেইদ্ধপ কলের কাপড় ১॥০ বা ১৸০ যোড়া বিক্রয় হইতেছিল; প্লুতরাং তৎকালে ইহাদের বন্ত্র বিক্রয় হইত না। ঐ সময়ে টাকায় পাঁচ দের চাউল বিক্রয় হইত, তাহাও সকল সময়ে ছ্প্রাপ্য। মাঘ, ফাল্পন, চৈত্র এই তিনমাস অনেকেই ঘটী-বাটী ও অলন্ধার বিক্রেয় করিয়া, কথঞ্চিৎ প্রাণধারণ করে; পরে চাউল-ক্রয়ে অপারক হইয়া, কেহ কেহ বুনো-ওল ও কচু খাইয়া দিনপাত করে এবং নানাপ্রকার কটভোগ করিয়া, অনাহারে অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। শত শত ব্যক্তি সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া, পেটের আলায় কলিকাতায় প্রস্থান করে, ও তণায় পথে পথে ডিকা করিয়া উদরপূর্তি করিত। ১২৭৩ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আমাচ মালে এ প্রদেশের অর্থাৎ জাহানাবাদ মহকুমার প্রায় অশীতিসহস্র লোক অন্নাভাব-প্রযুক্ত কলিকাতাম মাইমা, তথাকার অন্নসত্তে ভোজন করিত। তৎকালে क्ट काजित विठात करत नारे। कननी मञ्जानक পথে किनिया निया, কলিকাতা প্রস্থান করেন। অনেক কুলকামিনী, জাত্যভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া জাত্যম্বরিতা হয়। চতুর্দিকেই হাহাকার শব্দ, কেহ কাহারও প্রতি मन्ना करत्र नारे, नकरनरे व्यक्तिश्वात्र त्राकृत रहेगाहिन।

আমাদের বীরসিংহবাসী অধিকাংশ লোক প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত আমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিত। তাহাদিগকে ভোজন না করাইয়া, আমরা ভোজন করিতে পারিতাম না। কোনও কোনও দিন রাত্রিতেও সম্লিহিত প্রামের ভদ্রলোকগণ উদরের আলায়, দারে দারে উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিত, তাহাদিগকে খাইতে না দিলে, সমস্ত রাত্রি চীৎকার করিত। এইরূপ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাচ মাসে, কোনদিন সম্তর, কোনদিন আশী জন লোক কুধায় প্রপীড়িত হইয়া চীৎকার করিত। এই সকল সংবাদ কলিকাতায় অগ্রন্থ মহাশয়কে লেখা হয়; তিনি উত্তর লিখেন

বে, "ৰপ্ৰাম বীৰসিংহ ও উহাৰ সমিহিত পাঁচ ছৰটি গ্ৰামেৰ দৰিজ্ঞগণকে প্রত্যহ ভোজন করাইতে পারিব। অস্তান্ত গ্রামের **লোককে** কেমন कतिया था अवस्रिहेरा पाति। त्राराष्ट्र व्यामि श्रमभानी लाक नहि। অপরাপর গ্রামের দরিদ্রদিগকে প্রত্যহ ভোজন করাইতে হইলে, অনেক नात्र श्रेरत। अमनश्रम जाशानावास्त्र ए७भूगि माजिएकुँहे वाबू जैपत्रहः মিত্তকে আমার নাম করিয়া বলিবে বে, তিনি জাহানাবাদ মহকুমার ছডিকের কথা গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট করিলে, আমি এখানে লেপ্টেনেট গবর্ণর দিদিল বীডনকে বলিয়া, সাহায্য করাইতে পারিব।" অগ্রজ মহাশয়ের আদেশ-পত্রাস্থলারে জাহানাবাদের ডেপুটী ম্যাজিন্টেট বাবু দৈখরচন্দ্র মিত্রকে বিশেষ বলায়, তিনি মধ্যমাগ্রন্ধ দীনবন্ধু ভায়বন্ধ সহ খাঁটাল, ক্ষীরপাই, রাধানগর, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর প্রভৃতি গ্রাম সকল শ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রজাগণের ছরবস্থার বুজান্ত রিপোর্ট করেন। তথায় অগ্রজ, বীডন সাহেব ও অস্তান্ত সাহেবকে অহুরোধ করায়, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বীডন সাহেব, গ্রামে গ্রামে অন্নসত্র স্থাপনজ্জ ডেপুটা म्याजित्सुंहे नानुत्क चालिन करवन। नानु विश्वत्रक्त मिल कीत्रशाहे, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, স্থামবাজার, জাহানাবাদ, খানাকুল প্রভৃতি करवकि विशाज ७ वहक्रनाकीर्ग श्राप्त गवर्गत्मत्केत्र व्यवन्त ज्ञानन करत्न। কার্যদক্ষ বাবু দীবরচন্দ্র মিত্র মহাশয়, অনভাক্ষা ও অনভামনা হইয়া, এ প্রদেশের সম্ভ্রান্ত লোকের দারে দারে অমণপূর্বক যথেষ্ঠ টাকা সংগ্রহ করিয়া, উক্ত অন্নসত্তের সাহায্যার্থ প্রদান করেন, এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে ঐ অন্নস্ত্রের তত্ত্বাবধায়ক করেন। প্রত্যহ উক্ত অন্নস্ত্র সকলে স্থানীয় অভুক্ত দরিদ্রসমূহ ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল। শ্রাবণ, ভাত্ত, আখিন, কাতিক ও অগ্রহায়ণ পর্যন্ত গবর্ণমেন্টের অনুসত্তের कार्य छिनन । इंशाएज महिन्यत्नारकता एडाजन कतिया आमहक्का किनन । ষাহারা পেটের জালার দেশ ত্যাগ করিয়া কলিকাতার প্রস্থান করিয়াছিল, जाशामिशतक शवर्गायके शवश्वकामि श्रमानशूर्वक (मार्स शार्घाहेशा (मन ।

অগ্রজ মহাশর, নিজ জনজুমি বীরসিংহ ও তৎসংলগ্ন পাণরা, কেঁচে, অর্জুন-আড়ী, বুরালিরা, কৌমারসা, রাধানগর, উদরগঞ্জ, কুরাণ, মাযুদপুর

প্রভৃতি করেকথানি গ্রামবাসী নিরূপায় লোকের প্রতি দ্যা করিয়া, वीदिनिःशोष अञ्चनव शांभन करदन। अथरम कार्ष-मःश्रर्टाद वह बर्टमावल हत्र নে, তিনজন করাতি প্রত্যহ তেঁতুল গাছ ক্রম করিয়া ছেদন করিবে ও বার জন মন্ত্র কাঠ চেলাইবে। বার জন ব্রাহ্মণ প্রাতঃকাল হইতে ক্রমিক বেচরার পাক করিবে; কুড়ি জন স্কুলের ছাত্র ও স্থানীয় ভদ্রলোক পরিবেশন করিবে। ছইজন ভদ্রলোক ও ছইজন খারবান্ প্রত্যহ ঘাঁটাল হইতে চাউল, ডাউল, লবণ ক্রম করিয়া আনমনজন্ত নিযুক্ত হইল। অর্থনণ চাউল-ভাউলের বেচরার পাক হইতে পারে, এক্লপ চারিটি বড় পিতলের হাঁড়া রাধানগরের চৌধুরী বাবুদের বাটী হইতে আনীত হয়, এবং কলিকাতা জৈচি, আষাচ ও প্রাবণ মাস পর্যন্ত বাহারা নিজবাটীতে ভোজন করিত. অতংপর তাহাদিগকে বাটীতে ভোজান্তব্য না দিয়া, অন্নসত্তে ভোজনের আদেশ দেওয়া হইল। প্রথম: গ্রামন্থ লোকদিগের ভোজন করিবার এই ব্যবস্থা হয় যে, যে ভদ্রলোক অন্নসত্তে ভোজন করিতে কুষ্ঠিত হইবেন, তাহারা লোকসংখ্যা হিসাবে সিদা পাইবেন। অগ্রন্ধ মহাশয়, স্বয়ং এরূপ গিলার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, কলিকাতা প্রস্থান করেন। প্রাবণমাদে যৎকালে স্বতন্ত্র বাটীতে অনুসত্র স্থাপিত হয়, ঐ সময়ে গ্রামস্থ লোকই ভোজন করিতে পায়। ভাত্রমাস হইতে রাধানগর, কেঁচে, অর্জুন-আড়ী, কৌমারসা প্রভৃতি চতুর্দিকের লোক আসিয়া ভোজন করায়, ক্রমশঃ লোকসংখ্যা রৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সমাচার কলিকাতায় অগ্রজ মহাশয়কে বিস্তারিতরূপে লেখা হয়, তত্ত্বৰে তিনি লিখেন, "অভুক্ত যত লোক আদিবে, সকলকেই সমাদরপূর্বক ভোজন করাইবে; কেহ বেন অভুক্ত ফিরিয়া না যায়। ছরায় টাকা পাঠাইতেছি এবং আমিও সত্বর বাটী যাইতেছি।" যে কয়েক মাস দেশে অনুসত্ত ছিল, সেই সময়ে তিনি মাসে প্রায় একবার করিয়া বাটী আগমন করিতেন।

অনেক নিরূপায় দরিত্র লোক, ছোট ছোট বালকবালিকাগণকে ঐ অরসত্রে ফেলিয়া, স্থানাস্তবে প্রস্থান করে। ঐ বালকবালিকাগণের রক্ষণা-বেক্ষণজ্জ করেকজন লোক নিযুক্ত করা হয়। দশ মাসের গর্ডবতী কয়েকটি

ন্ত্ৰীলোক প্ৰত্যহ ভোজন কৰিত। জনেকের অমুরোধে পড়িয়া, উহাদের गांध (मुख्या हम् । ঐ गांध-छक्क्ण-मित्र व्यवगढ्यत मुक्कुटक्हे पृथि, प्रश्च. পায়দ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভোজন করান হয়। প্রসবের পর ঐ নবপ্রস্থত সম্ভানের ছম্ম ও প্রস্থতিদের পথ্যের ব্যবস্থা হয়। কিছু দিনের পর, ঐ প্রস্থতিদের মধ্যে একটি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে, উহার ছেলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত লোক নিবৃক্ত হয়। ঐ সন্তানের ক্রমিক সতর বংসর বয়:ক্রম পর্যন্ত সমন্ত ব্যয় নির্বাহ করা হইয়াছিল। বিদেশীয় কয়েকজন লোক ভোজন করিতে করিতে অন্নবত্তে প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু এক পঙ্জিতে উভয় পার্ম্বের লোক মৃতদেহ প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়াও, কেহ ঘুণা বা অশ্রদ্ধা করিয়া ভোজন করিতে ক্ষাস্ত হয় নাই। ত্বরায় ঐ মৃতদেহ অপসারিত করা হইল। অন্নসত্র ধুলিবার প্রথমাবস্থায় দেখা গিয়াছে যে, কেহ কেহ স্বীয় প্রাণসম সন্তানগণের হন্ত-ধারণ-পূর্বক, স্বয়ং সমস্ত খাইয়া ফেলিড; তৎকালে কেহ কাছারও প্রতি স্নেহ-মমতা করিত না, সকলেই সতত স্বীয় স্বীয় উদরের জ্বালায় বিত্রত ছিল। किছु मिन পরে ঐ ভাব তিরোহিত হইয়াছিল। অন্নসত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মন্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিদ্ধপ দেখাইত। মহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া, ছঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, প্রত্যেককে ছই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈল বিভরণ করিত, তাহারা, পাছে মুচি, হাড়ী, ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীলোককে স্পৰ্ণ করে, এই আশঙ্কায় তফাত হইতে তৈল দিত। ইহা দেখিয়া, অগ্ৰজ মহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতীয় স্ত্রীলোকের মন্তকে তৈল মাখাইয়া দিতেন। নীচবংশোন্তবা স্ত্রীজাতির প্রতি অগ্রন্তের এক্লপ দয়া দেখিয়া, তাছারা প্রম আহ্লাদিতা হইয়াছিল এবং কর্মচারিগণ তাঁছার এরপ দয়া অবলোকনে, তদবধি উহাদিগকে স্পর্ণ করিতে ঘুণা পরিত্যাগ করিল। পরিবেশনের সময়, দাদা স্বয়ং পরিবেশন কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন দেখিয়া, উপস্থিত ভদ্র লোকেরাও পরিবেশন করিতেন।

অন্নসত্রে বাহারা ভোজন করিত, তাহারা অগ্রন্তের নিকট প্রকাশ করিয়া বলে, "মহাশয়! প্রত্যহ খেচরান্ন খাইতে অরুচি হয়, সপ্তাহের মধ্যে একদিন অন্ন ও মংস্ক হইলে আমাদের পক্ষে ভাল হয়।" একারণ প্রতি সপ্তাহে এক দিন অন্ন, পোনা মৎক্ষের ঝোল ও দিধ হইত। ইহাতে ব্যয়বাহল্য হওয়ার, দাদা, অকাতরে বথেষ্ট টাকা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পূর্বে দেশস্থ লোক মনে হরিত যে, বিভাসাগর বিভোৎসাহী; একারণ, দরিদ্র বালকদের জন্ত অবৈতনিক বিভালয়, বালিকাবিভালয় ও রাধাল-কুল স্থাপন করিয়াছেন, এবং দরিদ্রবর্গের রোগোপশমের জন্ত চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি দরিদ্রগণের প্রতি এতদ্র দয়ালু ছিলেন, তাহা কেহই জানিত না। এই অবধি সকলে তাঁহাকে বলিত বে, ইনি দয়াময় দয়ার সাগর। নীচজাতীয় স্ত্রীলোকদের মাথায় সয়ং তৈল মাথাইয়া দেন, ইনি ভো মায়্ময় নন,—সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তৎকালে এদেশে সকলেই এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিল।

গবর্ণমেণ্টের অন্নসত্রে দরিদ্রদিগকে কর্ম করাইয়া খাইতে দিত; এজন্ত কতকগুলি লোক কর্ম করিবার ভয়ে, বিভাসাগর মহাশয়ের অন্নসত্রে ভোজন ক্রিতে আদিত; তজ্জ্ম ক্রমশঃ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এখানে পীডিতদিগের চিকিৎসা হইত, এবং রোগিগণের পথ্যের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। গ্রামস্থ সভ্য-লোকের মধ্যে যাহাদের অবস্থা অতি মন্দ, তাহাদিগকে প্রত্যহ প্রাতে বেলা নয় ঘটিকা পর্যন্ত সিদা দেওয়া হইত। এতম্যতীত প্রায় কুড়িটি পরিবার প্রত্যন্থ সিদা লইতে লজ্জিত হইতেন; তন্নিনিপ্ত তাহাদিগকে গোপনে নগদ টাকা দেওয়া হইত। খাতায় নাম দেখা ব্যতীত আরও পঁচিশ ছাব্বিশটি গৃহস্থ, রাত্রিতে গোপনে চাউল, ডাউল ও লবণ লইয়া যাইত। অগ্রন্থ মহাশয়, খাতায় উহাদের নাম লিখিতে নিবারণ করিয়া দেন। যে বে ভদ্ত-পরিবারের বস্ত্র ছিল না, তাহারা প্রকাশ্যে বস্ত্র লইতে লজ্জিত হইবে, একারণ প্রায় ছই সহস্র টাকার বস্ত্র গোপনে বিতরণ করেন ! সদ্ধার পর অগ্রন্ধ মহাশন্ত্র, স্বয়ং বগলে বস্ত্রগ্রহণ-পূর্বক মোটাচাদর গাত্তে দিয়া, বন্ধ বিতরণ করিবার জন্ম অনেক পরিবারের বাটীতে গমন করিতেন এবং বলিতেন, "ইছা কাছারও নিকট ব্যক্ত করিবার আবশুক নাই।" তিনি ভদ্রলোককে অতি গোপনে দান করিতেন।

ইতিমধ্যে গড়বেতার অন্নসত্তের কর্মাধ্যক বাবু হেমচন্দ্র কর ও তাঁহার ভাতৃগণ সাহায্য-প্রার্থনায় অগ্রজ মহাশয়কে পত্র লেখায়, অগ্রজ মহাশয় আমার হারা দরিদ্রভোজনের জয় ৽৽ টাকা আর উহাদের বরের জয় পদাশ
টাকা একুনে একশত টাকা প্রেরণ করেন। এতহাতীত ঐ সময় কোন কোন
ভদ্রশোক পিতৃহীন অবস্থার যাক্ষা করিতে আইসেন, তাহাদের মধ্যে
কাহাকে পঞ্চাশ টাকা, কাহাকেও একশত টাকা, কাহাকেও হুইশত টাকা
দান করেন। ২৮শে প্রাবণ পৃথক বাটীতে অরসত্র স্থাপিত হয়, ১লা পৌষ
ভোজনের পর অরসত্র বদ্ধ করা হইয়াছিল। কিন্ত বিদেশীয় নিরুপায়গণ
৮ই পৌষ পর্যন্ত অরসত্রগৃহে উপস্থিত ছিল; একারণ, ছুর্বল নিরুপায় প্রার
যাট জনকে কয়েক দিন ভোজন করাইতে হইয়াছিল। অরসত্র শেব হইলে,
কর্মচারী, পরিচারক, পরিচারিকা ও হারবান্ প্রভৃতি সকলকে রীতিমত
বেতন দেওয়া হইয়াছিল। ভালরপ পরিশ্রম করায়, তাহাদিগকে প্রস্কারও
দেওয়া হয়। বিভালয়ে যে সকল ব্রাহ্মণের বালক পরিবেটা ছিল, তয়প্রে
যাহারা নিতান্ত দরিদ্রে, তাহাদিগকেও সন্তুট্ট করিতে কান্ত হন নাই।

## বিবিধ

বংকালে অগ্রন্ধ মহাশয় সংস্কৃত-কলেজের প্রিলিপাল-পদে নিযুক্ত ছিলেন, তংকালে নানাকারণে ষোল দিন রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই, সমস্ত রাত্রি হাদে বেড়াইতেন। তাঁহার পরমবদ্ধ বাবু ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, অনেক য়্যালোপাথি ঔষধ সেবন করান, তথাপি নিদ্রা হইল না। অবশেষে অগ্রজের পরমবদ্ধ, তংকালের কবিরাজ্ঞেন্তি হারাধন বিভারত্ব কবিরাজ মহাশয়, মধ্যম-নারায়ণ তৈল ও ঔষধের ব্যবস্থা করেন এবং প্রায় ছই ঘন্টা কাল তৈল মর্দন করাইবে এইরূপ বলিয়া দেন। ছই তিন দিন তৈল মাধাইলে পর, এক দিন তৈল মাধাইয়া গাত্র দলন করিতেছে, অমনি নিদ্রাকর্ষণ হইল; তজ্জ্ঞ তিনি হারাধন কবিরাজ মহাশয়কে আস্তরিক ভক্তি করিতেন। অঞাঞ্জ আশ্বীয়লোকের পীড়া হইলে, উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিতেন। বে সকল লোককে কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পাঠাইতেন, তিনিও সেই সকল লোককে বিনা ভিজ্ঞীটে দেখিতেন এবং বছমুল্য ঔষধও

প্রদান করিতেন। সন ১২৭২ সালে একবার উদরাময়ে ও উদরের বেদনার কট পান; একারণ কবিরাজ মহাশয় আদেশ করেন যে, যবের গাছ পোড়াইয়া এক বস্তা ছাই প্রেরণ করিলে, তাহা হইতে লবণ বাহির করিব; সেই লবণে যে ঔষধ প্রস্তুত হইবে, তাহাতে উপকার দর্শিবে। একারণ, দেশ হইতে যবের ভক্ষ আনাইয়া দেওয়া হয়; তদ্যায়া যে ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা সেবনে তৎকালে উদরের পীড়ার অনেক লাঘব হয়।

রাজা দিনকর রাও কলিকাতায় আসিলে, অগ্রজ মহাশয় তাঁহাকে বেণুন गार्टित्व शामिज वानिकाविष्णानम (एथाईए० नहेमा यान । जिनि (एथिमा ভুষ্ট হইয়া, বালিকাগণকে মিষ্টান্ন খাইতে তিনশত টাকা দেন। সার্ সিসিল বীভন সাহেব মহোদয় বলেন, অত টাকার মিষ্টাল **ধাইলে** ইহাদের উদরাময় হইবে। তজ্জ্ঞ অগ্রজ মহাশয়, ঐ টাকায় সকল বালিকাকে ঢাকাই সাটী ক্রম করিয়া দেন। ছইখানি বস্ত্র অধিক হইল দেখিয়া, তিনি ছই পণ্ডিতকে প্রদান করেন। ঐ সময়ে দিনকর রাও, অগ্রন্থকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই বাটী প্রস্তুতের জন্ম কে টাকা দেন ও এই ভূমিই বা কাছার দত্ত ?" তাহা গুনিয়া দাদা বলিলেন, "দেশহিতৈষী বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ভূমি দান করিয়াছেন। তৎকালে এই ভূমির মূল্য চৌদ্ধ হাজার টাকা স্থির করিয়াছিল; একারণ আমরা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নাম বিস্থৃত হইতে পারিব না। মহামতি বেথুন সাহেব, এই বাটী নির্মাণের জন্ম টাকা দিয়াছেন। তিনি এই টাকা দিবার সময় ও অভাভ স্থলে বলিতেন যে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় বলেন, "যৎকালে গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষ হইতে সহমরণ-কুপ্রথা নিবারণের চেষ্টা করেন, তৎকালে বেথুনসাহেব, হিন্দুদের পক্ষালম্বন করিয়া অনেক প্রতিবাদ করেন। ঐ পাপের প্রায়ন্টিত্ত-স্বন্ধপ এই বাটী নির্মাণ ও বালিকাবিভালয় স্থাপন করেন।" উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সম্ভান্ত লোক ও রাজারা কলিকাতায় আগমন করিলে. অগ্রক মহাশয় ঐ সকল ব্যক্তিকে বালিকাবিভালয় দেখাইবার জভ যত্ন পাইতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহারা বদেশে যাইয়া বালিকাবিভালয় স্থাপন করিবেন। এই বৃদ্ধান্তটি বেগুন বালিকাবিভালয়ের পণ্ডিত মাধনলাল ভটাচার্য মহাশয়ের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি।

সন ১২৭০ সালের পৌষ মাস হইতে কয়েক মাস অপ্রক্ষ মহাশয় অত্যন্ত অস্কর হইয়াছিলেন। তজ্জা পিতৃদেবকে দেখিবার জল্ল অত্যন্ত উৎস্ক হইয়াও বাইতে অক্ষম হয়েন। অত্যাব আমাকে পিতৃদেবের নিকট বাইবার আদেশ করেন, এবং বলিয়া দেন যে, যদি তথায় তোমার অবস্থিতি করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাঁহার নিকট থাকিবে। ফলতঃ, পিতৃদেব য়েয়প আদেশ কয়িবেন, তাহাই কয়িবে। অপ্রজের আদেশাস্সারে আমায় কাশী য়াইতে হইল। কয়েক দিন তথায় অবস্থিতি কয়িলে, তিনি আদেশ করেন যে, আমি য়খন ছর্বল ও অসমর্থ হইব, তৎকালে তোমাদের মধ্যে কেছ নিকটে থাকিবে; সম্প্রতি এখানে তোমাদের কাহারও অবস্থিতি কয়িবার আবশ্যক নাই; স্কতরাং আমাকে দেশে ফিরিয়া আসিতে হইল। বয় পিতৃদেবকে কাশী পাঠাইবার পর অবধি, অগ্রজের অত্যন্ত ছ্র্ভাবনা উপস্থিত হয়। তৎকালে তিনি সর্বদাই অন্যমনস্ক থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে পিতৃদেবের জন্ম অশ্রু বিসর্জন কয়িতেন। ছ্র্ভাবনায় রাত্রিতে তাঁহার নিজা হইত না। এই সকল কায়ণে তাঁহার পীড়া আরও প্রবল হইয়াছিল।

সন ১২৭৪ সালের বৈশাখ মাসে অগ্রজ মহাশয়, কায়িক অত্যন্ত অস্কৃতা-প্রস্কুল, চিকিৎসকদের উপদেশাস্সারে জলবায়ুঁ পরিবর্তনমানসে বীরসিংহায় আগমন করেন। তৎকালে একটি বিধবা নারী সাংসারিক ক্লেশ-নিবারণমানসে, স্বীয় পতির কয়েক বিঘা সকর ভূমি কোন এক ব্যক্তিকে বিলি বন্দোবন্ত করেন, ইহাতে তাঁহার ছই জন আগ্রীয় ঐ নিরুপায়ার বিরুদ্ধে ভায়বিরুদ্ধ কার্যে প্রবৃত্ত হন। নিরুপায়া অবীরা, অগ্রজ মহাশয়ের শরণ লইলেন। ঐ বিধবার রোদনে অগ্রজ অত্যন্ত ছংখিত হইলেন এবং অবিলম্বে উজ্জ্যাস্ত্রীয়য়্রত্রকে আনয়নার্থে এক আগ্রীয়ক্রেকে আনয়নার্থে এক আগ্রীয়ক্রেকে আনয়নার্থে এক আগ্রীয়রেক প্রেরণ করিলেন। তল্মধ্যে এক ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, অগ্রজ্জ অস্বরোধ করেন যে, এই পতিপুত্রবিহীনা ভোমাদের আগ্রীয়া, অতএব কয়েক বিধা জমার জমি ত্যাগ কর। তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমরা ইহার উত্তরাধিকারী; ইনি লোকান্তর গমন করিলে পর, আমরাই ঐ ভূমি পাইব। কিন্তু যাহাতে উহা আমরা আর না

পাই, এই অভিপ্রায়ে ইনি জীবদশাতেই সমন্ত বিষয় অন্তকে বন্ধক দিতেছেন: क्रुठदाः भामता উপায়ান্তরাবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" অগ্রন্ত বলিলেন, "ইংার অবর্তমানে ঐ ভূমি তোমরা পাইবে সত্য, কিন্তু একণে ইনি কি খাইয়া প্রাণধারণ করেন, অগত্যা বন্ধক দিতেছেন; ইহাতে তোমাদের স্বতের কোনও হানি হইবে না। তোমরা সামাত ভূমির জ্বত অসংপ্র অবলয়ন করিতেছ কেন ?" তাহাতে তিনি উহার ভূমি ত্যাগ করিতে সমত না হইয়া প্রস্থান করেন। তৎক্ষণাৎ দাদা ঐ ভূমি বাহাল রাখাইয়া দেওয়াইলেন। এই সংবাদে বাটীর পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ অগ্রজকে বিনীতভাবে অত্যন্ত ছ:বিতান্ত:করণে অহুরোধ করেন, যেন ঐ অবীরা ভূমি না পায়। তাহাতে তিনি উত্তর করেন যে, এ বিষয়ে আমি কাহারও অমুরোধ রক্ষা করিব না। যাহাতে নিরুপায়া পতিপুত্রবিহীনা স্ত্রীলোক স্বীয় ভূমিসম্পত্তি পুনগ্র হেণে সমর্থা হন, আমি তদ্বিষয়ে আন্তরিক বত্ববান হইব। ঐ স্ত্রীলোকের জন্ম আমাকে যদি সকল কার্য পরিত্যাগ করিতে হয়, আমি তাহাতেও সমত আছি: তথাপি ঐ অসহায়া স্ত্রীলোকটির পক্ষ কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। ইহা শুনিয়া উপস্থিত সকলে আশ্রাষিত হইলেন যে, বিভাসাগর মহাশয় অভ একটি দরিদ্রা স্ত্রীলোকের রোদনে এমন মুগ্ধ হইয়াছেন যে, গুরুতর লোকের উপরোধ রক্ষা করিলেন না। ঐ দরিদ্রার প্রতি ইহার অদ্বত দ্যার সঞ্চার হয়। আমরা মনে করিয়াছিলাম, এবার ঐ আগ্নীয়েরা ভয়ে ঐ স্ত্রীলোকের জমি পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু উহারা তাহা না করিয়া পূর্বাপেকা উহার প্রতি আরও শত্রুতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তজ্জন্ত অগ্রন্থ गर्गम्य, नार्यवरक अञ्चरदाथ करतन । अञ्चरक्षत्र आर्मम शारेया, नार्यव श्रम আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলেন যে, ওাঁহারা উত্তরকালে ঐ बीलाकिंद्र कान मल्लेख बलपूर्वक अधिकाद कदिए ना शादतन। अवरास তাহারা অগত্যা তাঁহাদের কুটুম্ব মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহারা ঐ ভূমির তালুকদার বাবুদের কুট্ব; স্বতরাং ঐ কুটুমেরা অবীরাকে ঐ ভূমি হইতে বেদখল করিবার জন্ম যত্ন পাইতে লাগিলেন। অবীরার প্রমুখাৎ উক্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া, অগ্রজ মহাশয় তালুকদার বারুকে পত্র লিবেন। উক্ত পত্র পাইয়াও তিনি পক্ষাবলম্বন করিয়া অবীরাকে বেদখল করিয়া, ধাস্ত

রোপণ করিতে আন্তরিক বন্ধবান্ হন। তাহাতে অসহারা বিধবা ১২৭৪ সালের আবাঢ় মানে কলিকাতার বাত্রা করেন এবং তথার অপ্রক্ত মহাশহকে আগত্ত নিবেদন করিলে পর, তিনি আমার পত্র লিখেন। ঐ পত্র লইয়া অবীরা জাহানাবাদে প্রস্থান করেন। কিন্তু মোজারগণ বলেন, বেদখল হইতে দেওয়া হইবে না, সাবেক দখল বজায় রাখিতে হইবে, স্থতরাং বাটী প্রত্যাগমন করেন। আসিয়া দেখিলেন, বিভাসাগর মহাশয় বাটী আগমন করিয়াছেন। উক্ত আত্মীয়েরা, অভ বারা গড়বেতার ঐ অবীরার নামে বে অভিবোগ করিয়াছিলেন, তাহার ধার্য দিনে বাদী, বিভাসাগর মহাশয়ের ভয়ে উপস্থিত না হওয়ায়, মকদমা খারিজ হয়। অবীরার দখল কায়েয় রহিল। অসহায়ার প্রতি এক্রপ দয়া প্রকাশ করাতে, এ প্রদেশে অগ্রজ মহাশয়ের প্রতি দেশের লোকের গাঢ়তর ভক্তি জয়িল।

১২৭৪ সালের জৈষ্ঠমাসে বীরসিংহার বাটীর নুতন বন্দোবন্ত করেন।
মধ্যম ও তৃতীয় সহোদরের এবং স্বীয় পুত্রের পৃথক্ পৃথক্ ভোজনের ব্যবস্থা
করিয়া দেন। সকলেরই মাসিক ব্যয়ের নিমিত্ত যাহার ষেরপটাকার আবশুক,
সেইরপ ব্যবস্থা হইল। এইরপ করিবার কারণ এই, একত্র অনেক পরিবার
থাকিলে কলহ হইবার সম্ভাবনা; বিশেষতঃ বহুপরিবার একত্র অবস্থিতি
করিলে সকলেরই সকল বিষয়ে কন্ত হয়। ইতিপূর্বে ভগিনীঘয়ের পৃথক্ বাটী
নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিদেশীয় যে সকল বালকগণ বাটীতে
ভোজন করিয়া বীরসিংহা বিভালয়ে অধ্যয়ন করিবে, তাহাদের মাসিক ব্যয়
নির্বাহের সমস্ত টাকা দিয়া, পাচক ও চাকর ঘারা স্বতন্ত্র বন্দোবন্ত করেন।
১২৭৫ সালে আমায় স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করিয়া দেন। ইহার কিছু দিন পরে
ভাহার পূত্র নারায়ণের পৃথক্ বাটী প্রস্তুত হয় এবং নিজের নিকট জননীদেবীর
অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা হয়।

## বৰ্থ মান

অপ্রক্ত মহাশয় কায়িক অত্মন্থতাপ্রযুক্ত করেশভালায় বাটী ভাড়া করিয়া অবস্থিতি করেন। কয়েক মাস তথায় থাকিয়া কিছু ত্মন্থ হন; কিন্তু তথার অবস্থিতি করিয়া বিশেষ উপকার না হওয়ায়, বর্ধমান যাইবার মানস করেন।

প্রায় ৪৫ বংসর অতীত হইল, বর্ধমানের রাজা মহাতাপচন্দ্র বাহাত্বরের সালগিরার সময় নিমন্ত্রিত তৎকালের বিখ্যাত বাবু রামগোপাল ঘোষ ও ভূকৈলাদের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল মহোদয়েরা যৎকালে কর্মান যাত্রা করেন, ঐ সময় তাঁহাদের সহিত অগ্রজ মহাশয়ও বর্ধমান-দর্শনমানসে গমন করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি প্রথমতঃ তাঁহাদের বাসায় অবস্থিতি করেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজবাটী হইতে তাঁখাদের দিলা আদিল, এবং উহাদের সঙ্গে কত লোক আসিয়াছে গণনা করিয়া ভোজনের দ্রব্যাদি দেওয়া দেবিয়া, অগ্ৰজ প্ৰকাশভাবে বলেন যে, আমি তোমাদের বাসায় অবস্থিতি বা ভোজন করিব না; এই বলিয়া বাবু প্যারীচরণ মিত্রের ভবনে প্রস্থান করেন। তথায় তাঁহার বাটীতে মধ্যাহ্ন-কার্য সমাপন করিয়া উপবিষ্ঠ चाट्टन, এমন সময়ে রাজবাটীর লোক चानिश विनन, "মহাশয়! वर्श्यानाधि-পতি বাহাছর আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। অতএব আপনি অহুগ্ৰহপূৰ্বক য়াজবাটী গমন করুন।" তাহাদের কথা শুনিয়া, অগ্রজ উত্তর দেন যে, এসময় তাঁহার বাটীতে কার্যোপলকে নানা স্থানের লোক উপস্থিত হইয়াছেন। একারণ এসময় बाक्यांनि याहेरा हेक्हा कवि ना। बाक्कर्यनाबीबा अहे मरवान बाकाब কর্ণগোচর করিলে, রাজা পুনর্বার কয়েক জন সম্ভান্ত লোককে আগ্রজের নিকট প্রেরণ করেন। বিভাসাগর মহাশয়, ঐ কয়েক জন সম্ভ্রাস্ত লোকের অমুরোধে অগত্যা রাজবাটীতে গমন করেন। রাজা, অগ্রন্থ মহাশয়কে चरलाकन করিয়া বলেন, "আপনি অতি বিখ্যাত ও স্থপণ্ডিত। সাট সাহেৰ প্রভৃতি আপনাকে অত্যন্ত সমান করিয়া থাকেন।" রাজা, প্রায় ছুই ঘণ্টাকাল নানা বিষয়ের গল্প করিলেন; অবশেষে অগ্রন্থ মহাশয় বিদার লইলেন। রাজা পাঁচ শত টাকা ও এক জোড়া শাল বিদার দেন। তাহা দেখিয়া দাদা বলিলেন, "আমি কখন কাহারও নিকট দান গ্রহণ করি না। কলেজে গবর্গমেন্ট প্রদন্ত যাহা বেতন পাইয়া থাকি, তাহাতে আমার সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে। যাহারা টোল করিয়া শিক্ষা দেন, তাঁহাদের পক্ষে এক্লপ বিদায় গ্রহণ করা উচিত।" ইহা শুনিয়া রাজা আশুর্যাধিত হইয়া বলিলেন, "এক্লপ নিঃখার্থ নির্বোভ পণ্ডিত আমি কখনও দেখি নাই।" তদবধি রাজা তাঁহাকে আশুরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

किছ দিন পরে তিনি यংকালে ছগলি, বর্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর এই **ट्यमा**ठजुडे द्युत कुमगगुरुत अमुशिमियाम देन् स्थानित अस्त नियुक व्हेया ছিলেন, তৎকালে কয়েকবার বর্ধমানের বিভালয় পরিদর্শনার্থে আগমন করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে, যখন মিস্ কারপেন্টার কলিকাতায় আগমন করেন, তৎকালেও লেপ্টেনেন্ট গবর্ণবের অন্নরোধে অগ্রজ মহাশয়, মিদ্ কারপেন্টারকে কলিকাতার কয়েকটি বিভালয় ও কয়েকজন কৃতবিভ লোকের অন্ত:পুরস্থ স্ত্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়াছিলেন, এবং পরিশেষে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এক দিবস মিদ্ কারপেন্টারকে সমভিব্যাহারে লইয়া, উত্তরপাড়ানিবাসী জমিদার বাবু বিজয়ক্ষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রছতির স্থাপিত বালিকাবিভালর দেখাইতে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমনসময়ে বগী গাড়ীতে আরোহণ করিয়া আসিতেছিলেন; মোড ফিরিবার সময়, গাড়ী উলটিয়া পড়ে। বিভাসাগয় মহাশয় গাড়ী হইতে পড়িয়া অচেতন অবস্থায়, ঘোড়ার পায়ের নিকটে ভূমিতে নিপতিত ছিলেন। তথায় উপস্থিত দর্শকগণের মধ্যে কেছ সাহস করিয়া, সেই স্থান হইতে र्याफ़ारक मन्नान नारे। ऋन-रेन्टमहोत छेष्ट्रा मार्ट्स ७ विद्यानग्रमपृत्व ডিবেক্টার ম্যাট্কিন্সন্ সাহেব তাহা দেখিয়া, ত্রায় বোড়ার লাগাম ধরিরা সেই স্থান হইতে অপসারিত করেন। ঘোড়া না সরাইলে, ঘোড়ার পদাঘাতেই অপমৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল। তাঁহাকে ভূমিতে পতিত ও হতজ্ঞান দেখিয়া, মিস্ কারপেণ্টারের চক্ষে জল আসিল। তিনি নিজের উৎকৃষ্ট वनत्नव शावा मामाव शारत्रव कामा ७ धृति नमल পविमार्किण कवित्रा स्नन । ঐ গাড়ী হইতে পতনাবধি অগ্রন্ধ মহাশরের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। নানা প্রতীকারেও সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। পরে তিনি কিছুদিন ফরেসভালায় অবস্থিতি করেন। তথায় অবস্থিতি করিয়া বিশেষ ফলপ্রাপ্ত না হওয়ায়, প্নর্বার কলিকাভায় ফিরিয়া যান। অনন্তর খাস্থ্যবক্ষার জন্ত চিকিৎসকগণ কিছু দিনের নিমিন্ত কলিকাভা পরিত্যাগ করিয়া, তৎকালের স্বাস্থ্যকর স্থান বর্ষমানে অবস্থিতি করিতে উপদেশ প্রদান করেন। তৎকালে বর্ষমান অতি স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। প্রথমতঃ বর্ধমানবাসী বাবু প্যারীচরণ মিত্রের বাটাতে প্রায় এক মাস অবস্থিতি করেন।

ঐ সময় মাইকেল মধ্পদেন দন্ত ইংলগু ছইতে কলিকার্তায় আসিয়া হাইকার্টে প্রবিষ্ট ছইবার উত্যোগ করেন; কোন কারণে তাঁহার হাইকোর্টে প্রবিষ্ট ছইবার বাধা জন্মিল। মাইকেল নিরুপায় ছইয়া, বর্ধমানে প্যারীচরণ মিত্রের ভবনন্থিত অগ্রজ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। তথায় যাইয়া তাঁহার নিকট বিশুর অসুনয় বিনয় করিলে পর, তিনি দয়ার্দ্র ছইয়া চরিত্রসম্বন্ধে সার্টিফিকেট লিখিয়া, মাইকেলের হল্তে প্রদান করেন। অনস্তর অবিলয়ে অগ্রজ মহাশার কলিকাতা আসিয়া যোগাড় করিয়া দেওয়াতে, মাইকেল, বারিস্টারের কর্মে প্রবিষ্ট ছইলেন। প্রথমতঃ বিলাতে মাইকেলের ঋণ পরিশোধের জন্ম ছয় হাজার টাকা প্রেরণ করেন। দিতীয়তঃ বারিস্টারের কার্যে বাধা জন্মিলে, দাদা স্বতঃপরতঃ অস্বরোধ দারা বাধা ধণ্ডাইয়া দেন। এতদ্যতীত যথন যত টাকার আবশ্যক হইত, তাহা প্রদান করিতেন। একারণ, মাইকেল, অগ্রজের নিতান্ত অস্থাত ছিলেন। ছর্ভাগ্যপ্রক্র মাইকেল স্বল্পদিনের মধ্যেই লোকান্তরিত হন। মাইকেলের মৃত্যুসংবাদে অগ্রজ মহাশয়্ব অত্যন্ত গ্রংথিত ছইয়াছিলেন।

ঐ সময় তিনি মধ্যে মধ্যে জননী-দেবী, বিভালয় ও বিধবাবিবাহাদি কার্যকলাপ পরিদর্শনার্থে, পাল্পী করিয়া উচালনের রাজপথ দিয়া বর্ধমান হইতে
বীরসিংহায় গমন করিতেন। কখন কখন উচালনে রাত্রিতে অবস্থিতি
করিতেন। অনেক অনাথ দরিদ্রবালক সম্মুখে উপস্থিত হইত। অগ্রজ,
তাহাদের ছঃখদর্শনে ছঃবিত হইয়া তাহাদিগকে কিছু কিছু প্রদান না করিয়া
জলগ্রহণ করিতেন না। প্রায় ছই তিন জন দরিদ্র বালক সম্ভিব্যাহারে
করিয়া বাটী আগমন করিতেন। বাটীতে লোকের কোনও অসম্ভাব ছিল না;

তথাপি তাহাদিগকে অকারণ একটা কার্যের ভার প্রদান করিতেন এবং ঐ সকল লোকের মাসিক বেতন ধার্য করিতেন।

ক্ষেক দিৱস বাটীতে অবস্থিতি করিয়া, পুনর্বার বর্ধমানে যাত্রা করিতেন। বর্ধমানে প্যারীবাব্র বাটীতে প্রায় এক মাস অবস্থিতি করিয়া, কিছু স্বস্থ হইলেন দেখিয়া, বর্ধমানাধিরাজ-বাহাছরের কমলসায়রের পার্যস্থ বাগানবাটীতে অবস্থিতি করেন। কমলসায়রের চতুর্দিকেই দরিদ্র নিরুপায় মুসলমানগনের বাস। এই পল্লীর বালক-বালিকাগণকে প্রতিদিন প্রাতে জলখাবার দিতেন। বাহাদের অন্নকন্ত এবং পরিধেয় বস্ত্র জীর্ণ ও ছিন্ন দেখিতেন, তাহাদিগকে অর্থ ও বস্ত্র দিয়া কন্ত্র নিবারণ করিতেন। এতজ্ঞিন ক্ষেক ব্যক্তিকে দোকান করিবার জন্ত মুলধন দিয়াছিলেন। কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, কি বালকবালিকা, সকলেই তাঁহাকে আপনার ঘরের লোকের মত মনে করিত ও আন্তরিক ভালবাসিত, এবং পিতা ও বন্ধুর লায় ভক্তি ও মান্ত করিত। ঐ সময়ে অগ্রজ মহাশয়, কমলসায়রের সন্নিহিত একটি মুসলমান কন্তার বিবাহের সমস্ত খরচ প্রদান করিয়াছিলেন।

বর্ধমান হইতে আসিবার কালে কোনও কোনও বারে হাজিপুরের দোকানে অবস্থিতি করিতেন। পালী নামাইলেই, ঐ স্থানের বহুসংখ্যক দরিজ বালক, বিভাসাগর মহাশরের সমুখে দণ্ডায়মান থাকিত। বিভাসাগর মহাশর বাল্যকাল হইতে ছোট ছোট বালকবালিকাগণকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন। উপস্থিত প্রায় শতাধিক বালককে মিঠাই থাইতে কিছু কিছু প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না। বালকেরা পয়সা পাইয়া পরম আহলাদিত হইয়া প্রসান করিত। তমধ্যে তামলিজাতীয় ঘাদশবর্ষীয় একটি বালক চারিটি পয়সা পাইয়া, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। বিভাসার মহাশয় ঐ বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূমি এই চারিটি পয়সায় কি করিবে ?" তাহাতে সে উত্তর করিল, "এই পয়সায় বলীপুরের হাট হইতে আম কিনিয়া এই হাজীপুরে বিক্রেয় করিব; তাহা হইলে আট পয়সা হইবে। অভ এক পয়সার চাউল কিনিয়া ভাত রাধিয়া থাইব। কল্য প্নরায় বলীপুরের হাটে ঘাইয়া সাত পয়সার আম কিনিব, সেই আম এখানে বিক্রেয় করিলে চৌদ্ধ পয়সার হটবে, তাহা হইলে সেই সয়সার পোনা-মাছ কিনিয়া খাইব।

বালকের মুখে এই সকল কথা শুনিরা উহাকে সঙ্গে করিয়া বীরসিংহার আনরন করেন। কয়েকদিন বাটীতে রাখিয়া, একটি ডালি দোকান করিবার উপয়ুক্ত টাকা দিয়া বিদার করেন। এইরূপ উচালনের নফরকেও দোকান করিবার মূলধন প্রদান করেন। বিধবা হতভাগিনী স্ত্রীলোক, নাবালক সম্ভতি সহিত আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেই, তাহাদের প্রতি তাহার কারুলারবের উদ্রেক হইত। অনাথা স্ত্রীলোকের প্রতি কথন তাহাকে বিরক্ত হইতে দেখি নাই। তিনি যতবার বাটী আসিতেন, প্রত্যেক বারেই উদয়গঞ্জের গঙ্গাধর দত্তের দোকান হইতে অন্ততঃ পাঁচ পত টাকার বস্ত্র আনাইয়া, অনাথ স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহাদিগকে প্রদান করিতেন। উদয়্বপঞ্জের গঙ্গাধর দত্ত, অগ্রজ মহাশয়কে বস্ত্র বিক্রয় করিয়া সঙ্গতি করিয়াছিলেন।

এক সময় অগ্রন্ধ মহাশয়, বাটী হইতে বর্ধমান-গমনকালে সোজা পথে নামিয়া, কামারপুকুর হইতে এক আল্লীয়ের ভবনে গমন করেন। তথায় রাত্রি যাপন করিয়া প্রাভঃকালে দেখিলেন, তাঁহাদিগের বাটীর অবস্থার ভাল নয়; একারণ, তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোময়া বাটীর অবস্থার উন্নতি কর, আমি ইহার জন্ম টাকা দিব।" এই বলিয়া বর্ধমান গমন করিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া, আমায় ঐ টাকা পাঠাইবার আদেশ করেন এবং এ বিয়য় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে নিষেধ করিয়া পত্র লিখেন।

পোলপাত্লের হরকালী চৌধ্রী, প্রায় পঁচিশ বংসর কাল কলিকাতায় আমাদের বাসায় পাকাদিকার্য সমাধা করিয়া, স্বীয় সংসার-প্রতিপালন করিয়া আদিতেছিলেন। উক্ত হরকালী, বর্গমানের বাসাতেও পাক করিতেন। বর্গমানে অনাথা স্বীলোকগণ সর্বদা যাক্ষা করিতে আসিত। দাদা তাহাদের প্রতি দয়া করিয়া কাহাকেও বস্ত্র, কাহাকেও টাকা প্রদান করিতেন। কোনও কোনও স্বীলোক বারধার আসিয়া, প্রতারণা করিয়া লইয়া যাইত। একদিবস উক্ত পাচক হরকালী, একটি স্বীলোককে বলেন যে, "মাগী, বিভাসাগরকে কি তোরা লেদা আমগাহ পাইয়াছিস্?" হরকালীর প্রম্থাৎ উক্ত কথা শুনিয়া, অগ্রজ মহাশ্র, হরকালীকে বলেন, "তুমি বহুকাল আমার বাটীতে আছ; তোমার বেতন কি বাকী আছে বল, কেলিয়া দিই, এবং তুমি এই মুহুর্তেই আমার বাটী হইতে বিদায় হও। দরিস্ত্র লোককে আমি

দান করিব. তোমার বাবার কি ।" ইহা গুনিয়া হরকালী বলেন, "এ বৃদ্ধা এক সপ্তাহ অতীত হয় নাই বস্ত্র ও টাকা লইয়াছে; তাহা আপনার শরণ নাই, এই কারণেই এক্লপ বলিয়াছি। বাহা হউক, আমার অপরাধ হইয়াছে, এ বাত্রা আমায় ক্ষমা করুন।" তথাপি অগ্রন্ত, হরকালীকে না রাখিয়া, মাসিক ছই টাকা মাসহারার বলোবন্ত করিয়া দিয়া বিদায় দেন।

১৮৬৯ খঃ অন্দে অগ্রন্ধ মহাশয়, প্যারীচরণ মিত্রের বাটীর সন্নিহিত রিসিক্কয় মিল্লিকের বাটী ভাড়া করিয়া অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে বর্ধমানে দেশব্যাপক ম্যালেরিয়া অরের প্রাত্মভাব হয়। অগ্রজের বাসার অতি সন্নিকটে একটি মুসলমান-পল্লী ছিল। সেই পাড়ার লোকেরা অতি দরিস্ত। সকলেই অরাক্রান্ত হইয়া কই পাইতেছিল। বিভাসাগর মহাশয় তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। নিজ বাসা-বাটীতে তিনি একটি ডিস্পেন্সারি খুলিলেন এবং ডাজার গঙ্গানায়ায়ণ মিত্র মহাশয়ের হত্তে তাহার ভার স্তন্ত করিলেন। দেশ ব্যাপিয়া অর হইতেছে, লোক ঔবধ ও অল্লাভাবে মরিতেছে দেখিয়া ও শুনিয়া, অগ্রন্ধ মহাশয়, ত্রায় কলিকাতায় যাইয়া, শ্রীয়ুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর গ্রে সাহেব বাহাত্মকে সমস্ত বিবরণ জানাইলেন। দাদার প্রমুখাৎ অবগত হইয়া, গ্রে সাহেব বর্ধমানে ডাজার প্রেরণ করেন এবং রিলিফ অপারেশনের কর্তৃপক্ষিগকে পত্র লিখেন।

বর্ধমানের সিবিলসার্জন ভাজার মেন্টন, এ বিষয়ে কোন রিপোর্ট করেন নাই শুনিয়া, গ্রে সাহেব বিরজিভাব প্রকাশ করেন এবং আট দশ দিনের মধ্যে কয়েক জন আসিফান্ট সার্জন প্রেরণ করেন। মেন্টন সাহেব, এই কথা শুনিয়া, অবিলম্বে ছুটি লইয়া ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করেন। ভাজার ইলিয়ট্ বিলক্ষণ সন্থার ও কার্যদক্ষ ছিলেন। তিনি আসিয়া শহরের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া, চারি পাঁচটি ভিস্পেন্সারি খুলিলেন এবং য়ে সকল রোগী বাটী হইতে ভিস্পেন্সারিতে ঔষধ লইতে আসিতে অক্ষম, তাহাদিগকে ভাজারবারুয়া বাটীতে গিয়া দেখিয়া আসিবেন, এয়প বন্ধোবস্ত করিয়া দিলেন। ভিস্পেন্সারির সঙ্গে অল্লসতের ব্যবস্থা হইল এবং এই অল্লসতে ছয়া, সাও প্রভৃতিও দিবার ব্যবস্থা হইল। বর্ধমান জেলার মধ্যে ম্যালেরিয়াজরের

ক্রমণ: প্রাত্মতাব হইতেছে তুনিরা, গ্রে সাহেব, বর্ষান জেলার মফ:বলভ প্রত্যেক গ্রামে অমুসন্ধান লইতে আদেশ করেন। গ্রে সাহেব, ডাক্টার সাহেব ও জেলার ম্যাজিস্টেট সাহেবের রিপোর্ট পাইয়া, ছই তিন ক্রোশ অস্তর গ্রামের লোকসংখ্যা বিবেচনা করিয়া, ঔষাধালয় খুলিতে আজ্ঞা করেন। ডাব্দার हेनियहे, त्क्नांत्र मत्था खेरथ विजत्रांत्र উष्ठमक्रभ वत्नांवष्ठ कतियाहित्नन, এবং অনেক নেটিভ ডাক্তার আনাইরাছিলেন। এই সমরে বিলাত-ফেরত **जिलाब बावू शाशानाव्य बाबू, बावू किवाव्य साव, बावू विकलान पछ,** बावू कानीशन ७४, बावू बङ्गविशाती ७४, এवः चामिकोन्छ मार्कन वावू नीनवन् দত্ত ও বাবু প্রিয়নাথ বস্থ প্রভৃতি কয়েক জনকে মেডিকেল ইনস্পেক্টার নিযুক্ত করিয়া, ইঁহাদের উপর পরিদর্শনের ভার দিলেন। ইঁহারা প্রতিসপ্তাহে স্ব-স্ব পরিদর্শনের রিপোর্ট সিবিল সার্জনকে প্রেরণ করিতেন এবং সিবিল সার্জন, শীয় মন্তব্যসহ উক্ত ব্লিপোর্টগুলি একতা করিয়া গবর্ণমেন্টে পাঠাইতেন। এই मभग्नमाद्या हे निष्ठ है, এই जिन कन मिनिन मार्कानव भागत श्रीजिमक বন্দোবন্ত করেন নাই এবং এই স্থুবুছৎ ব্যাপার অতি সহজে বিনা বন্দোবন্তে বিভাসাগর মহাশয়ের ছারা সম্পাদিত হইয়াছিল। অভাবধি বর্ষমান-ৰাসীদিগের মধ্যে কেহই জানে না যে, বিভাসাগর মহাশর তাহাদের এই মহোপকার করিয়া, তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গবর্ণমেন্টকে এইরূপ কার্যে প্রবৃত্ত করিয়াও, তিনি নিজে ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার ডিস্পেন্সারি ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঔষধ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে সাগু, এরারুট বিতরিত হইতে লাগিল। তুর্বল বোগীর জন্ম ছম্ম ও ভুরুয়ার পয়সা দিবার ভার গঙ্গানারায়ণ বাবুর উপর অপিত হয়। তিনি রোগীদের বাটীতে যাইয়া ছ্গ্ধাদি বিতরণ করিতেন। এই কার্যের জন্ম গবর্ণমেণ্ট ভাঁছাকে ধ্সুবাদ দেন। দেখুন, সংবাদপত্তে না লিখিয়া, গোপন-ভাবে বিভাসাগর মহাশয় বর্ধমান জেলার কি পর্যস্ত উপকার করিয়াছিলেন। দীনদরিদ্রগণ অবারিতভাবে ঔষধ ও পথ্য পাইয়াছিল। ডাক্তার গলা-নারায়ণ বাবু ঔষধ বিতরণের সঙ্গে সাগু, ছগ্ধ এবং স্কুর্যার জন্ম পয়সা দিয়াছিলেন। শীতকাল উপস্থিত হইল; দরিদ্র লোকের বস্ত্রাভাব দেখিয়া, বিভাসাগর মহাশয় ছই সহত্র টাকার বত্র আনাইলেন। রোগী ব্যতীত অনেক দরিদ্র ব্যক্তি শীতবন্ধ ও শরিবের বন্ধ পাইরাছিল। প্রবঞ্চনা করিরা কেহ কেহ বন্ধ লইয়া যায়, তাহা ভালদ্ধণ ভেদাভেদজন্ত নির্বাচন করিতে গিয়া, ষেন কোন প্রকৃত দরিদ্র ব্যক্তি বঞ্চিত না হয়, এ বিষয়ে বিভাসাগর মহাশয় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন।

ডিম্পেন্সারির সম্পূর্ণভার বাবু গঙ্গানারায়ণ মিত্রের উপর ছিল। তথাপি তিনি বিভাগাগর মহাশয়কে না জানাইয়া, কোনও কাজ করিতেন না। তাঁহার ঔদার্য ও বদাসতা দেখিয়া, ডাব্রুনর গঙ্গানারায়ণ, রোগীদের জ্বস্ত **ভাল ভাল ঔ**वश আনাইতে লাগিলেন। कूইনাইনের অধিক আবশুকতা এবং উহা হুমুল্য দেৰিয়া, ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ, ইহার পরিবর্তে দিক্ষোনা ব্যবহার করিবার জন্ম একবার প্রস্তাব করেন; কিন্তু বিভাসাগর মহাশয় ঐ ডাক্তারের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "যখন পীড়া একই প্রকারের, তথন বড় লোক ও দরিদ্র বক্তিনিবিশেষে এক প্রকারই ঔষধ ছওয়া উচিত।" তিনি শ্যাশায়ী ব্যক্তিগণের বাটীতে ঘাইয়া, তাহাদের শুশ্রবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন এবং অর্থ ও ঔবধ দিয়া তাহাদের ছ:খ মোচন করিতেন। পূর্বোক্ত কালে ভগবান্বাবুও ভ্রমণশীল ডাক্তার ছিলেন। তিনি রোগীদের বাটীতে বাটীতে ঔষধ দিয়া বেড়াইতেন। ঐ ডাক্তারের পনের টাকা বেতন বিভাসাগর মহাশয় দিতেন। বিভাসাগর মহাশয় ছুই বংসরকাল বর্ধমানে ছিলেন। তিনিও অরাক্রান্ত হইতে পারেন, তাঁহার এ प्यामका कथन । वर्धमात्नद लाक विनया थाकन, "विधामाधद, निर्मन চরিত্রের লোক, তাঁহার রাগদ্বেষ দেখি নাই, তাঁহার শরীর দয়া ও স্নেহে পরিপূর্ণ। তাঁহার মাতৃভক্তি, পরছ:থকাতরতা ও দানশীলতা অমুপ্ৰেয়। তাঁহাকে অপ্ৰের মনে কণ্ট দিতে দেখি নাই। তাঁহার সকল বিষয়েই উদারতা দেখিয়াছি।"

মধ্যে মধ্যে যথন তাঁহার পাচক-আহ্মণ থাকিত না, তখন রাত্রিকালে বাব্ প্যারীচরণ মিত্রের বাটা হইতে তাঁহার আহারের সামগ্রী ঘাইত। এই সমরে তিনি আন্তিবিলাস নামক একখানি প্তক লিখেন। বাব্ প্যারীচরণ মিত্র মহাশরের সহিত বিভাসাগর মহাশরের অত্যন্ত বন্ধুত্ব হিল। সেই কারণে তিনি ভাঁহার আতৃস্ত্র গঙ্গানারায়ণ বাব্ প্রভৃতিকে বাৎসল্যভাবে দেখিতেন।

বিগত ১২৭৩ সালের ছভিক্সময়ে বে সকল লোক অন্নসত্তে ভোজন করিয়াছিল, তাহারা একণে কি উপায় অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিয়া থাকে, অগ্রন্থ মহাশর ঐ সকল গ্রামস্থ দরিদ্র লোকের অবস্থা অবগত হইবার জন্ম ব্যগ্র হইলেন; তজ্জন্ম তাঁহাকে ঐ সকলের সবিশেষ পরিচর দেওয়া হয় বে, উহাদের মধ্যে অনেকেই অতিকট্টে একসন্ধ্যা ভোজন করিয়া थार्क। हेश व्यवन कविषा अधिक महानग्न, कननी-एनतीरक वर्लन, "वरमरबन মধ্যে এক দিন পূজা করিয়া ছয় সাত শত টাকা রুণা ব্যয় করা ভাল, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে ঐ টাকা অবস্থায়সারে মাসে মাসে किছ किছ गांशाया करा छान ?" देनि छनिया अननी-दिनी छेखत करवन, "গ্রামের দরিন্ত নিরুপায় লোক প্রত্যহ খাইতে পাইলে, পূজা করিবার व्यावश्रक नारे। তুমি গ্রামবাসীদিগকে মাসে মাসে কিছু কিছু দিলে, আমি পরম আহলাদিত হইব।" জননী-দেবীর মুখে এরপ কথা তুনিয়া, অগ্রজ মহাশয়, অপরিদীম হর্ষ প্রাপ্ত হন এবং গ্রামের প্রধান প্রধান লোকদিগকে আনাইয়া বলেন যে, "তোমরা সকলে একা হইয়া, গ্রামের কোন কোন ব্যক্তির অত্যন্ত অন্নকষ্ঠ ও কোন কোন ব্যক্তি নিরাশ্রম, তাহাদের নাম লিখিয়া দাও, আমি মানে মানে উহাদের কিছু কিছু সাহায্য कतित।" शामक जललादकता त्य कर्न कतिया मितन, त्मरे कर्न व्याक মহাশয় স্বহন্তে লিখিয়া আমার নিকট প্রদান করিয়া বলিলেন, "তুমি পূর্বাবধি যেক্সপ নিরুপায় আশ্বীয়দিগকে ও বিধবাবিবাহসম্পর্কীয় নিরুপায় ব্যক্তিদিগকে ফর্দামুসারে টাকা বিতরণ করিয়া আসিতেছ, সেইরূপ এই ফর্দামুসারে श्रीयच निक्रभाव बास्किनिगटक मारम मारम ठाका निरव धवः मगरव मगरव গ্রামস্ব ব্যক্তিদিগের অবস্থার বিষয় বিশেষরূপে আমায় লিখিবে।" দ্রস্থ স্বসম্পর্কীয় বা বিধবাবিবাহকারী লোকদিগের বাটীতে লোক পাঠাইখা, মাসিক টাকা প্রদান করা হইত। ঐ লোকের রীতিমত বেতন তাহাদিগকে मिए इत्र नारे ; अक्रथ मान गरक नरर।

১২৭৪ সালের আবণ মাসে নদীয়া জেলার অন্ত:পাতী স্থাইসমালী গ্রামে গোপালচন্দ্র সমাজপতির সহিত বিভাসাগরের জ্যেষ্ঠা কন্তা হেমলতা দেবীর বিবাহ হয়। বর অতি সংপাত্ত; অগ্রজ মহাশয় ইহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এই সময় মধ্যম সংহাদর দীনবন্ধু স্থাররত্ব মহাশরের সহিত জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশরের সংস্কৃত-প্রেস ও উহার ডিপজিটারী লইয়া বিবাদ হয়। কিছ মধ্যমাগ্রজ মহাশয়কে ক্ষান্ত করিয়া দেওয়ায়, তিনি সংস্কৃত-প্রেসের ও উহার ডিপজিটারীর দাবী পরিত্যাগ করিলেন।

नन ১২९६ नारमञ्ज अञ्चहाञ्चल मारम अवर्गरमण्डे आत्मरण वातू जरमणहस्य মুখোপাধ্যায়, ইন্কম্ ট্যাক্স ধার্ষের জন্ত জাহানাবাদ মহকুমায় উপস্থিত হন। व नकन नामाछ नातनागीत चारेनायनात छाछ धार्य रहेएछ भारत ना, তাহাদের প্রতি অসামপূর্বক ছই নামে একত্র এক বিলে ট্যাক্স ধার্য क्रिएि ছिल्न। क्रिट क्रि এই গৃহিত আইনবিরুদ্ধ কার্যে সম্বত না হইলে, ভয়প্রদর্শন দ্বারা ঐ সকল লোককে সন্মত করাইতেন। সামাত ব্যক্তিরা निक्रभाग रहेगा, विष्णामागत मराभग्रत्क जानाहेगा, मणुर्य मखाग्रमान त्रिन। भाष्रविक्रम कार्य इटेएउएइ व्यवगंज इटेशा, जिनि थ्र वा वार्म ममागंज चारममत्र त्रामनातृत निक्रं यारेश त्रामन, "जिन्न जिन्न त्रानमात्री व्यक्तिमिगरक একব্যবসায়ী লিখিয়া ট্যাক্স ধার্য করিলে অতি অস্তায় কার্য হয়।" রমেশবাবু विलालन, "छ्टे नार्य এक कागर्ड এक विला ना मिलन, जारनक मायाश আয়ের ব্যবসায়ী লোক বাদ পড়ে, এক্সপ হইলে গ্রথমেটের আয়ের অনেক খর্বতা হয়।" অগ্রজ মহাশয়, আদেসর বাবুকে বলেন যে, "গ্রুণমেন্টের আম্মের লাঘব হয় বলিয়া, এক্সপ অস্তায় কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া কি আপনাদের উচিত হইতেছে ?" রমেশবাবু, অগ্রজ মহাশয়ের উপদেশ অগ্রাহ্ম করিয়া, তংকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত কতকগুলি সামাস্ত আয়ের ব্যবসায়ীকে श्यकारेश श्रीकांत कतारेलन। यकःश्रल अन्न षारेनविकन कार्य प्रिशा, অবিলয়ে অগ্রন্ধ মহাশয় কলিকাতায় আসিয়। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের কর্ণ-গোচর করিলেন, এবং স্বয়ং দেশস্থ লোকের হিতকামনায় বাদী হইলেন। लिल्हिन्त ने गर्नद वाहाइद, अश्रक महानरमद अमुशार छेहा अवन कित्रमा, क्कनशदात माखिरले हे मन्दता मारिद्दत कथा वरनन ; किन्त अधक महानव, হেরিদন সাহেঞ্জক মনোনীত করেন। তদহসারে ছোট সাট বাহাছর, বর্ষমানের কালেক্টার হেরিসন সাহেব বাহাছরকে কমিসনার নিযুক্ত করিয়া, মকংখল তদন্ত জন্ত প্রেরণ করেন। হেরিসন সাহেব, বাদী অগ্রজ মহাশয়ের সমজিব্যাহারে খড়ার, রাধানগর, ক্ষীরপাই, চন্ত্রকোণা, রামজীবনপুর, বদনগঞ্জ, জাহানাবাদ প্রভৃতি গ্রামে বাইয়া, সকল ব্যবসায়ীর খাতা ও কাগজপত্র অবলোকন করেন ও আসেসর রমেশবাব্র কৃত অন্তায় প্রমাণ হয়। অগ্রজ মহাশয়, বিপদগ্রস্ত দেশয় সাধারণের উপকারের জন্ত, প্রাম্ন ছই মাস কাল অনন্তকর্মা ও অনন্তমনা হইয়া, কেবল এই কার্যেই লিপ্ত ছিলেন। একারণ দেশয় লোক উপকার প্রাপ্ত হইয়া, অগ্রজ মহাশয়ের বিশিষ্টরূপ গুণায়্বাদ করেন। উহারা পূর্বে মনে করিত, যে, বিভাসাগর কেবল বিভোৎসাহী ও বিধবাবিবাহের প্রবর্তক। এখন, দেশয় লোক ভালরূপ অবগত হইলেন যে, সকল বিষয়েই তিনি সমদৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। উক্ত কার্যে ছই মাস নিরস্তর লিপ্ত থাকায়, অগ্রজ মহাশয়ের ছই সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হয়।

ঘাঁটাল ইন্কম্ ট্যাক্সের তদন্ত-সময়ে, তথাকার মুন্দেক বাবু তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রস্তুতি, অগ্রজ মহাশমকে সাহনয়ে এই নিবেদন করেন যে, আমাদের ঘাঁটালে একটি মাইনার ইংরাজী বিভালগ্য আছে, অভাপি ক্ল-গৃহ না থাকা প্রযুক্ত, আমরা চাঁদা করিয়া ইউক-নির্মিত বাটী প্রস্তুত করিতেছি। কিন্তু পাঁচণত টাকার অসন্তাবপ্রযুক্ত বাটী-নির্মাণ-কার্য সম্পন্ন হয় নাই। একারণ, অগ্রজ মহাশয় তৎকালে ঘাঁটাল ক্ল-গৃহ-নির্মাণার্থে পাঁচণত টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। এক্লপ দান দেখিয়া ও শুনিয়া, ঘাঁটাল-চৌকীর সন্ত্রান্ত লোকেরা আহলাদিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমরা জমিদার, তথাপি দশ বার টাকার উধ্ব সাহায্য করিতে সাহস করি নাই; কিন্তু বিভাগাগর মহাশয় অকাতরে পাঁচণত টাকা প্রদান করিলেন।"

হেরিসন সাহেবের তদন্তকার্য সমাধা হইলে পর, অগ্রন্থ মহাশয়, হেরিসন সাহেবকে বীরসিংহস্থিত বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। জননী-দেবী, সাহেবের ভোজনসময়ে উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চার্যান্বিত হইয়াছিলেন যে, অতি বৃদ্ধা হিন্দু স্ত্রীলোক, সাহেবের ভোজনের সময় চেয়ারে উপবিষ্টা হইয়া কথাবার্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উপস্থিত সকলে ও সাঁহেব পরম সম্ভষ্ট হইয়াছিলেন। সাহেব হিন্দুর মত জননী-দেবীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃভাবে

व्यक्तिमा करतन। जमनवाद नाना विषय कथावार्धा रहेग। वननी-स्वी व्यविमा हिन्दू जीलाक; जथाणि जाहात बखाव व्यक्ति जेमात, मन व्यक्तिमा जेमात अवस्था क्रमां क्

সন ১২৭৫ সালের চৈত্রমাসে এক ছর্ঘটনা হয়। বীরসিংহস্থ পৈতৃক বসতবাটীর সমস্ত গৃহ নিশীথ-সময়ে অগ্নি লাগিয়া ভশীভূত হয়। শালগ্রাম ঠাকুরটি পর্যস্ত অগ্নির উত্তাপে দক্ষ ও বিদীর্ণ হয়; মধ্যমাগ্রজ ও জননী-দেবী প্রভৃতি নিদ্রিত ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা সকলেই রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু জব্যাদি কিছুমাত্র বাহির করিতে পারা যায় নাই। অগ্রন্ধ, এই সংবাদ পাইবামাত্র দেশে আগমন করেন। জননী-দেবীকে সমভিবাহারে করিয়া কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্ম যত্ন পাইলেন; কিন্তু তিনি विनालन, "আমি কলিকাতা বাইব না। কারণ, যে সকল দরিদ্র লোকের সম্ভানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহা বিভালয়ে অধায়ন করে, আমি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর প্রস্থান করিলে, তাহারা কি খাইয়া স্থলে অধ্যয়ন করিবে? কে দরিদ্র বালকগণকে স্নেহ করিবে? বেলা ছুই প্রহরের সময় যে সকল বিদেশস্থ লোক ভোজন করিবার মানসে এখানে সমাগত হন, কে তাঁহাদিগকে আদর-অভ্যর্থনাপূর্বক ভোজন कदाहेट्द ? य नकन कूंक्रेष भागमन कदिर्दन, कि छाहानिशटक येष कदिया . (ভাজन कदाहेरत !" जननी-(मनी किनकां चाहेरे गंधे हहेरान ना : ভক্তান্ত তাঁহার স্বতন্ত্র ৰন্দোৰত করেন। এস্থলে জননী-দেবীর দয়াশীলভার हुई এक कथा ना निश्चित्रा काल थाका यात्र ना। अननीरमधी, प्रवंमा शामक অভুক্ত লোককে ভোজন করাইতেন। স্থানীয় প্রতিবাসিগণ পীড়িত হইলে, সর্বদা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং ঐ বাস্ত ভিটা দেখিয়া রোদন করিতেন। সমূধে বর্ধাকাল, একারণ অগ্রন্ধ মহাশয় তাঁহার বাসার্থ সামাস গহ প্রস্তুত করাইয়া দেন। বিদেশীয় যে সকল রোগিগণ চিকিৎসার জন্তু আসিয়া বাটীতে অবস্থিতি করিত স্বয়ং তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্য পাক করিয়া দিতেন যে সকল দরিদ্র প্রতিবেশীর বন্তু না থাকিত, সময়ে সময়ে তাহাদিগকে যথেষ্ট বস্ত্র ক্রেয় করিয়া দিতেন, এবং সময়ে সময়ে অনেকের याभम-विभाग पर्पष्ठे व्यर्थ थामान कतिएक। जननीरमवीत्र मान-श्रावारकत জন্ম যথন যাহা আবশ্যক হইত, অগ্রজ মহাশয় অবিলয়ে তাহা পাঠাইতেন। তিনি যাহাতে সম্ভষ্টা থাকেন, অগ্রজ মহাশয় সেই কার্য অবিলয়ে সম্পন্ন করিতেন। প্রতিবংসরেই অগ্রন্থকে অমুরোধ করিবা, বীরসিংহা বিভাসয়ের অনেক ছাত্রের ও অস্থান্ত অনেক দীন-দরিদ্রের কর্ম করিয়া দিতেন। বৎসরের মধ্যে নৃতন নৃতন অনেক কুটুম্ব ও গ্রামস্থ অনাথগণের মাদহারা করাইয়া দিতেন। জননীদেবীর ও পিতৃদেবের স্বর্ণালঙ্কারের প্রতি বিলক্ষণ দেষ ছিল; তাঁহারা প্রায়ই বলিতেন, "বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে অলম্কার দিলে, বাটীতে ডাকাইতি এবং দম্বার ভয় হইবে। স্ত্রীলোকদিগের মনে অহঙ্কারের উদয় इहेटन, এবং তाहारमंत्र शृहसामीकार्य रमक्रभ यद्र थाकिरन ना, मीन-मनिस्रापन প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে। অলঙ্কার না করিয়া, ঐ টাকায় যথেষ্ট অয়ব্যয় করিতে পারিব। তাহাতে দরিদ্র বালকেরা আমাদের বাটীতে ভোজন করিয়া লেখাপভা শিখিতে পারিবে।" জননীদেবী, বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে পাতলা কাপড় পরিধান করিতে দিতেন না। কখন কখন কলিকাতা ংইতে পাতলা কাপড় গেলে, অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। বাটীর গ্রীলোকদের জন্ম মোটা বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেন, এবং পাকাদি সাংসারিক কার্য করিবার জন্ম সর্বদা উপদেশ দিতেন। তিনি বিদেশীয় অমুপায় রোগীদের শুশ্রষাদি কার্যে বিশেষরূপ যত্নবতী ছিলেন। কাছারও নিরামিষ ব্যঞ্জন, কাহারও মৎস্থের ঝোল প্রভৃতি স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া দিতেন। তাঁহাকে এই কার্যে কখনও বিরক্ত হইতে দেখা যায় নাই। বাটীর অন্তান্ত ষীলোকেরাও এই সকল বিবন্ধে মাত্দেবীর অস্করণ করিতেন। বিবাহিতা বিধবাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইরা চিকিৎসার জন্ম বাটাতে আসিলে, অথবা অপর কেহ রোগগ্রস্ত হইরা উপস্থিত হইলে, জননীদেবী তাহাদের মলম্আদি পরিষার করিতেন; তাহাতে কিছুমাত্র ঘ্ণাবোধ করিতেন না। এ প্রদেশের অনেকেই প্রায় বলিয়া থাকেন যে, অগ্রজ মহাশন্ন বাল্যকাল হইতে জননীদেবীর দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ সকল অধিকার করিয়াছেন। জননীদেবী, পরের ছংখাবলোকনে রোদন করিতেন, অগ্রজও সাধারণ লোকের শোকতাপ দেখিয়া রোদন করিতেন। অধিক কি, সামান্ত শৃগাল কুকুর মরিলেও দাদার নেত্রজল বহির্গত হইত। গ্রামে বিল্যালয় সংস্থাপনের পূর্বে, গ্রামন্থ প্রায় সকল লোকই দরিদ্র ছিল, কেহ লেখাপড়া জানিত না, কেই চাকরি করিত না; সকলেই সামান্ত ক্ষির্ত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিত। সম্বৎসরের পরিশ্রমলন্ধ সমস্ত ধান্ত পৌষমাসেই মহাজনগণ বলপূর্বক এককালেই লইয়া যাইতেন। গ্রামের প্রায় অনেক লোক এক-সন্ধ্যা আহার করিয়া অতি কটে দিনপাত করিত। দয়মন্বী জননীদেবী, গ্রামন্থ অনেককেই টাকা ধার দিতেন; কিন্তু কাহারও নিকট পাইবার আশা রাখিতেন না।

তৎকালীন এড়কেশন গেজেটের সম্পাদক বাবু প্যারীচরণ সরকার ও বারাসতনিবাসী বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশরদ্বয়, অগ্রজের পরমবন্ধু ছিলেন। বিধবাবিবাহ ও বালিকা-বিভালয় প্রভৃতি দেশহিতকর কার্যে বিভাসাগর মহাশয়ের প্রায় পঞ্চাশ সহস্র মৃত্র। ঋণ হইয়াছিল; একারণ, উক্ত সরকার ও মিত্র মহাশয় অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন এবং এড়ুকেশন গেজেটে প্রকাশ করেন যে, বিভাসাগর, দেশহিতকর কার্যে যথেষ্ট ঋণগ্রন্ত হইয়াছেন। অতএব তাঁহার বন্ধুবান্ধবের কর্তব্য যে, সকলে কিছু কিছু সাহায্য করিলে, বিভাসাগর মহাশয় অক্রেশে ঋণ-দায় হইতে পরিত্রাণ পান। য়াহার সাহায্য করিবার ইচ্ছা হইবে, তিনি এড়ুকেশন গেজেটের সম্পাদক প্যারীবাবুর নিকট প্রেরণ করিবেন। ইহা প্রকাশ করায়, অল্প দিনের মধ্যেই যথেষ্ট টাকা প্যারীবাবুর নিকট জমা হইল। ঐ সময় দাদা বাটী হইতে কলিকাতা আইসেন। তিনি এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় ক্রেদ্ধ হইয়া, পত্রের স্বারা সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন যে, হে বন্ধুগণ। তোমরা আমায় রক্ষা কর,

আমি কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিব না। যিনি যাহা আমার উদ্দেশে প্যারীবাবুর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি তাহা অবিলম্বে ফেরত লইবেন। আমার ঋণ আমিই পরিশোধ করিব। আমার ঋণের জন্ত তোমাদিগকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না। পূর্বাপেক্ষা আমার ঋণ অনেক কমিয়াছে; যাহা অবশিষ্ট আছে, আমিই শোধ করিতে পারিব। দেখ, বিভাসাগরের তুল্য নিঃস্বার্থ নির্লোভ লোক প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

সন ১২৭৬ সালের আযাত মাসে বীরসিংহায় একটি বিধবা ব্রাহ্মণকভার পাণিগ্রহণ-কার্য সমাধা হয়। বর এীমুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস ক্ষীরপাই; তৎকালে বর কেঁচ্কাপুর স্থলের হেড পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ক্যা প্রীমতী মনোমোহিনী দেবী, নিবাস কাশীগঞ্জ। অগ্রন্ত মহাশয় বাটী আগমন করিলে পর, ক্ষীরপাই গ্রামের সম্ভান্ত লোক হালদার মহাশয়েরা অগুজের নিকট আসিয়া বলেন যে, মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ভিক্ষাপুত্র, ইনি বিধবা-বিবাহ করিলে আমরা অতিশয় ছঃখিত হইব। হালদার বাবুরা অতি কাতরতা পূর্বক বলিলে, দাদা তাঁহাদিগকে উত্তর করেন, "আপনাদের অমুরোধে আমি এই বিবাহের কোন সংস্রবে থাকিব না। আপনারা উভন্নকে উপদেশপ্রদান-পূর্বক সমভিব্যাহারে লইয়া যান। উঁহারা উভয়ে ষতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কলিকাতা গিয়াছিলেন; তথা হইতে আসিয়া এখানে যে রহিয়াছেন, তাহা আমি জানিতাম না; শস্তুর নিকট শুনিলাম, ইঁহারা কলিকাতার গিয়া নারায়ণের পত্র লইয়া এখানে আসিয়া, শস্তুকে ঐ পত্র मियारहन । তাহাতেই সে ইহাদিগকে বাটীতে রাখিয়া, ইহাদের বিবাহের উত্তোগ পাইতেছে। অভ আপনাদের সমুখেই বিদায় করা হইবে।" কিয়ৎক্ষণ পরে উহারা বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইল বটে, কিন্তু উহারা হালদারদের অবাধ্য হইল। বীরসিংহাস্থ কয়েকজন প্রাচীন লোক, মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধু স্থায়রত্ব, রাধানগরনিবাসী কৈলাসচন্দ্র মিশ্র প্রভৃতি উহাদিগকে আশ্রয় দিয়া, বাটীর অতি সন্নিহিত অপর এক ব্যক্তির বাটীতে রাখিয়া, উহাদের বিবাহ-কার্য সমাধা করেন। এই বিবাহে অগ্রজ, আন্তরিক ক্টাস্মভব করেন এবং প্রকাশ করেন, "গতকল্য ক্ষারপাই গ্রামের হালদার-দিগকে বলিয়াছিলাম বে, আমি এই বিবাহের কোনও সংক্রবে থাকিব না। কিছ তোমরা তাঁহাদের নিকট আমাকে মিথ্যাবাদী করিয়া দিবার জন্ত, এই গ্রামে এবং আমার সন্মুখস্থ ভবনে বিবাহ দিলে। ইহাতে আমার ষতদ্র মন:কষ্ট দিতে হয়, তাহা তোমরা দিয়াছ। যদিও তোমাদের একান্ত বিবাহ मिवाब चिंध्यात्र हिन, **তাहां हहे**रन जिल्ल श्वारम नहेशां शिशा विवाह मिरन. এক্লপ মন:কণ্ট হইত না। याহা হউক, আমি তাহাদের নিকট মিণ্যাবাদী हरेनाम।" कनिष्ठ **मरहा** प्रशासन अभानहत्त छेखन कत्रिर्मन, "छेखन हानमान বাবুদের সমকে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, শাস্ত্রাম্সারে এই বিবাছ দেওয়া বিধেয় কি না ? তাহাতে আপনি উত্তর করিলেন, ইহা শাস্ত্রসমত ও স্থায়াত্মগত বলিয়া আমি স্বীকার করি; কিন্তু হালদার বাবুদের মনে ত্ব:খ **ब्हेर्टि ।" हेशार्फ मेमान-**खाया छेखन कनिर्मन, "मार्कित थाफिरन, वहे সকল বিষয়ে পরাজুখ হওয়া ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে দূষণীয়।" ইহা ভনিয়া অগ্রন্ধ মহাশয় ক্রোধভরে বলিলেন, ''অন্ন হইতে আমি দেশ পরিত্যাগ कितनाम।" তিনি কয়েকদিবস দেশে অবস্থিতি করিয়া বিভালয়, **ठिकि९ मानय, त्राथान-कून, वानिकाविधानय, एम्य ७ विरम्य लाटकत** ও বিধৰাবিবাহকারীদের মাসহারা প্রভৃতির বন্দোবন্ত করিয়া, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। মৃত্যুর পাঁচ ছয় বংসর পূর্বে বিভালয়, চিকিৎসালয়, বালিকাবিভালয়, প্রভৃতির পুন:স্থাপন জন্ত দেশে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন; কিন্তু দেশের ছুর্ভাগ্যবশতঃ নানাকার্যে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত ও অস্কুস্থতাজন্ত দেশে শুভাগমন করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালা ১২৭৬ সালের পূর্বে, রাধানগর আমবাসী জমিদার বাবু উমাচরণ চৌধুরী প্রভৃতির সহিত বৈছি-নিবাসী জমিদার বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়ের ঋণগ্রহণ ও বিষয়-কর্ম উপলক্ষে, বিভাসাগর মহাশয়ের সহিত বিহারীবাবুর পরিচয়, প্রণয় ও বিশেষ হৃততা জয়ে। এক সময়ে বিহারীবাবু কলিকাতায় আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভাসাগর মহাশয়! আমি অপুত্রক, স্ত্রীর মনে যদি কই হয়, একারণে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। অতএব আমি পোয়পুত্র গ্রহণ করিব, অভিপ্রায় করিয়াছি, নতুবা আমার বিষয়-সম্পত্তি অকারণ নই হইয়া যাইবে এবং আমাদের নাম লোপ হইবে।" ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, "বিদ

আমার মত গ্রহণ করেন, তবে আমার মতে দম্ভকপুত্র না দইয়া, আপনার ৰাবতীয় সম্পন্তি দেশের হিতকর কার্যে সমর্পণ করুন। তাহাই কর্তব্য ও তাহাই পরমধর্ম, এবং তাহাই বহুকালস্থায়ী; কোন সভ্য রাজার সময়ে ইহার লোপ হইবে না। দাতব্য-বিভালয় ও চিকিৎসালয় এবং অসহায় রোগীদিগের আহার ও থাকিবার স্থান দান করা এবং নিজ গ্রামের ও তাহার পার্যস্থ গ্রামসমূহের অন্ধ, পঙ্গু ও অনাথ প্রভৃতি নিরূপায় লোকদিগের ছঃখ-মোচনে যাবতীয় সম্পত্তি নিয়োজিত করা প্রধান ধর্ম।" স্বর্গীয় বিহারীলাল-বাবু আহ্লাদের সহিত বিভাসাগর মহাশয়ের এই প্রস্তাবে অহুমোদন করিয়া, তাঁহাকে দ্বিতীয় উইলের আদর্শ প্রস্তুত করিতে অমুরোধ করেন। তদমুসারে তিনি একখানি নৃতন উইল প্রস্তুত করাইয়া, বহুদুর্শী উকিল-বাবুদিগকে দেখান, পরে ঐ আদর্শ উইলখানি বিহারীবাবুকে দেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া, পরম আহলাদিত হইলেন। সন ১২৭৭ সালের ২৫শে শ্রাবণ ঐ উইল প্রস্তুত করিয়া যথারীতি রেজেস্টারি করাইলেন। ইহার কিছুদিন পরে বিহারীলাল বাবুর মৃত্যু হইলে, ঐ উইলের শর্তামুসারে তাঁহার বনিতা শ্রীমতী কমলেকামিনী দেবী দাতব্য-স্কুল, ডিম্পেন্সারি ও হাসপাতাল জন্ম সন ১২৮৪ मालित ६ हे थात्न, ১৮৭৭ थुमीत्मित २०८म जूनारे এक नक वार्षि राजात টাকা ঐ বংসরের শেষ পথস্ত হুগলি জেলার কালেক্টারিতে আমানত করিলেন এবং ঐ বংসর হইতে দাতব্য এণ্ট্রান্স স্কুল, ডিন্পেন্সারি ও হাসপাতালের কার্য আরম্ভ হয়। ঐ কার্য আজ পর্যন্ত অবাধে চলিয়া আসিতেছে। অপিচ, দাতার উইল অমুসারে ভোগাধিকারী ও স্থলাভিধিক অভাবে, যাবতীয় সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া, দাতার ইচ্ছাত্মপ কার্য সকল নিষ্পন্ন করিবেন; এবং ঐ বিষয় প্রিভি কৌন্সেল পর্যস্ত যাইয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। উইলের কোন অংশ রহিত কি পরিবর্তিত হয় নাই। বিভাসাগর মহাশয়, পরোপকারার্থে নিজ ধন ব্যয় করিতে বেক্সপ কাতর ছিলেন না, অন্ত ব্যক্তিকেও সেইক্লপ কার্যে ব্রতী করিতেও তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। স্বতঃপরতঃ পরোপকারে বে ধর্ম, তাহা বিস্থাসাগর মহাশর অস্তব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই বিবরণটি বৈছিগ্রামনিবাসী বাবু গোকুলচাঁদ বস্থ মহাশয়ের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি।

মন ১২৭৬ সালের শ্রাবণের শেবে অগ্রন্থ মহাশয়, জননীদেবীকে কাশীবাস করিবার জন্ম প্রেরণ করেন। জননীদেবী কাশীতে পিতৃদেবের নিকটে কতিপয় দিবস অবস্থিতি করেন; তদনস্তর অন্তান্থ তীর্থস্থান পর্যটন করিয়া, পুনর্বার কাশীতে সমুপস্থিত হন। মাতৃদেবী, পিতৃদেবেকে বলেন, "এখন হইতে এক্সলে অবস্থিতি করা অপেক্ষা আমরা দেশে অবস্থিতি করিলে, অনেক অক্ষম দরিদ্র লোককে ভোজন করাইতে পারিব। দেশে বাস করিয়া প্রতিবাসিবর্গের অনাথ শিশুগণের আয়ুকুল্য করিতে পারিলে, আমার মনের স্থ্য হইবে। আমার মৃত্যুর এখনও বিলম্ব আছে, আমি আমার সময় ব্রিয়া আসিব।" আরও তৎকালে পিতৃদেবকে স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, "আপনাকে এখনও অনেক দিন বাঁচিতে হইবে, কায়িক অনেক কন্ট পাইতে হইবে, এত তাড়াতাড়ি তীর্থস্থলে আগমন করা যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। ফলতঃ আপনার মতে আমাকে কায়িক কোনও কন্টাস্থভব করিতে হইবে না। আমাকে আপনার পরলোক্ষাত্রা করিবার অনেক পূর্বেই পরলোকে গমন করিতে হইবে, ইহা নিশ্বয় জানিবেন।"

জননীদেবী কাশীতে কয়েক দিবস বাস করিয়া পুনর্বার দেশে প্রত্যাগমন করেন। বাটীতে সমুপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধাদি-কার্য সমাপনাস্তে আগ্রীয়, বন্ধু-বান্ধব, ব্রাহ্মণগণ ও গ্রামস্থ লোকদিগকে ভোজন করাইলেন। বাটীতে যত দিন ছিলেন ততদিন প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত পাক করিয়া দরিদ্রদিগকে ভোজন করাইয়া, স্বয়ং যৎসামান্ত আহার করিতেন। মোটা মলিন বন্ধ্র পরিধান করিতেন। যে সকল আনাথ পীড়িত অগ্রন্ধের দাতব্য-চিকিৎসালয়ে আসিত, তাহাদের গুশ্রাদিতে বিশিপ্তরূপ যত্নবতী ছিলেন। বাটীতে যে সকল বিদেশীয় বালকর্ম্ম ভোজন করিয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিত, সেই সকল বালককে স্বয়ং পরিবেশন করিতেন। যে দিবস জননী স্থানান্তরে যাইতেন সেই দিবস বালকগণের ভোজনের স্থবিধা হইত না। জননী বাটীর ও বিদেশের বালক সকলকে সমভাবে পরিবেশন করিতেন; কখনও ইতরবিশেষ করিতেন না। একারণ এ প্রদেশে সকলেই অভাপি জননা-দেবীর প্রশংসা করিয়া থাকেন। দেশস্থ সকলে বলিয়া থাকেন যে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর ঐ পুণ্যপ্রভাবেই বিভাসাগর মহাশয়্র উঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ

করিয়াছেন। দেশের যে কোন জাতির গৃহে কোনক্লপ বিপদ্ উপস্থিত হইলে বা কেহ মরিলে, জননী স্নান আহার পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের সঙ্গে রোদনে প্রবন্ধ হইতেন। তিনি দরিদ্রদিগকে ভোজন করানই প্রধান ধর্ম বিলয়া মনে করিতেন। যাহাতে অল্পবয়্রমা বিধবা বালিকার বিবাহ হয়, তিনি তিষিয়ে সম্পূর্ণ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। অল্পবয়য়া বিধবাকে দেখিলে, নেঅজলে তাঁহার বক্ষঃয়ল ভাসিয়া য়াইত। অনেকে বলিয়া থাকেন, অগ্রজ মহাশয় সমস্ত মাত্ত্তণ অধিকার করিয়াছেন। দাদাও ঐক্লপ বালিকাকে বিধবা দেখিলে, চক্ষের জলে প্লাবিত হইতেন।

১৮৬৯ সালে বিভাসাগর মহাশয় বেথুন বালিকাবিভালয়ের সেজেটারির পদ পরিত্যাগ করেন।

# নারায়ণের বিধবাবিবাহ

সন ১২৭৭ সালের ২৭শে শ্রাবণ রহম্পতিবার অগ্রজ মহাশয়ের একমাত্র প্ত শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খানাকুলরুঞ্চনগরনিবাসী শস্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা-তনয়া শ্রীমতী ভবস্করী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। অগ্রজ মহাশয়, বিধবাবিবাহের প্রবর্তক; এতাবৎকাল উদ্যোগ করিয়া, সর্বস্বান্ত হইয়া, অস্তান্ত লোকের বিধবাবিবাহ দিয়া আসিতেছিলেন; আমাদের বংশে অভাপি বিবাহের কারণ ঘটে নাই। এইজন্ত সকল স্থানের লোকেই বলিত, বিভাসাগর মহাশয় পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গেন, নিজের বেলায় ঠিক আছেন। একণে তাঁহার পুত্র নারায়ণের বিবাহ হওয়ায়, অগ্রজ মহাশয়কে আর কাহারও নিকট নিন্দার ভাজন হইতে হইল না। ঐ পাত্রীর জননী সারদা দেবী অতিশয় বুদ্ধিমতী। স্বীয় কস্তার পুনর্বার বিবাহ দিয়া নিশ্চিম্ত হইয়া কাশীবাস করিবার মানসে, প্রথমতঃ আমার নিকট আগমন করেন। ইনি নিক্ষ কুলীনের বংশোস্তবা। কস্তার মাতুল, চন্দ্রকোণানিবাসী নীলরতন চট্টোপাধ্যায়। কস্তার প্রথম বিবাহ কৃঞ্চনগরের বিধ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের বাটীতে হইয়াছিল। উক্ত সারদা দেবী, তনয়াসহ বীরসিংহায় তাঁহাদিগকে আমার বাটীতে রাখিয়া, অগ্রন্ধকে ঐ সংবাদ দিই। অগ্রন্ধ মহাশয়, অন্ত এক পাত্র স্থির করিয়া, কিছুদিন পরে আমায় পত্র লিখেন, "তুমি ঐ পাত্রীসহ পাত্রীর মাতাকে প্রেরণ করিবে।" ইতিমধ্যে নারায়ণ বাবাজী, কোন কার্যোপলকে বীরসিংহায় আসিয়া, কথাবার্তাতে পরম প্রীতিলাভ করিয়া, আমার নিকট নিজের বিবাহের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিছ জ্যেষ্ঠা-বধ্দেবী প্রভৃতি এবিহয়ে অসমতি প্রকাশ করায়, উভয় পক্ষের মহাত্র-পত্র-সহ ঐ পাত্রী ও উহার মাতাকে কলিকাতায় অগ্রন্ধের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। কয়েক দিন পরে নারায়ণও কলিকাতায় গমন করে। পরে এই পরিণয়-কার্য সম্পন্ন হইলে পর, জ্যেষ্ঠা-বধ্দেবী পরম আফ্রাদিতা হইয়াছিলেন। সকলে কলিকাতায় উপস্থিত হইলে পর, উভয় পক্ষের সমতি ও আগ্রহাতিশয়ে পরম গ্রীতি লাভ করিয়া পরিণয়-কার্য সমাধা করাইয়া, অগ্রন্ধ মহাশয় আমাকে যে পত্র লিথেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

# "শ্ৰীশ্ৰীহরি:

#### শরণং।

## ওভাশিব: সম্ব---

২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, নারায়ণ, ভবস্থন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।

ইতিপূর্বে ভূমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে আমাদের কুট্র মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ শতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অমুরোধে করে নাই। যথন শুনিলাম, সে বিধবাবিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং ক্ছাও উপন্থিত হইয়াছে, তথন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কর্ম হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক; আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন শ্বলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী-বিবাহ করিলে, আমি লোকের

নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রের হইতাম। নারায়ণ স্বত:প্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জ্বল क्रिशार्ट अवर लारकत्र निक्ठे व्यामात्र भूज बिनशा भित्रहस पिरा भातिर्द, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সংকর্ম। এজমো যে ইহা অপেকা অধিকতর আর কোনও সংকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্ম সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরান্ত্র্য নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্ত কথা। কুটুম মহাশ্যেরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেকা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, দে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি ! আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাছা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব; লোকের বা কুটুন্বের ভয়ে কদাচ সন্ধুচিত হইব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সমাজের ভয়ে বা অন্ত কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহার-ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবে, তাঁহারা বচ্ছদে তাহা রহিত করিবেন, সে জন্ম নারায়ণ কিছুমাত্র ছঃখিত হইবে, এরূপ বোধ হয় না, এবং আমিও তজ্জ্য বিরক্ত বা অসম্ভষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায় এক্লপ বিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ, অন্সদীয় ইচ্ছার অহবর্তী বা অমুরোধের বশবর্তী হইয়া চলা, কাহারও উচিত নহে। ইতি ৩১শে শ্রাবণ।

> শুভাকাজ্ফিণ: শ্রীঈশবচন্দ্র শর্মণ:"

সন ১২৭৭ সালের ২রা ফাস্ক্রন, কাশীবাসী পিতৃদেবের পীড়ার সংবাদে অগ্রজ মহাশয় অত্যস্ত উৎকৃষ্টিত হইলেন এবং অবিলগে বীরসিংহাস্থ মধ্যম সহোদর ও আমাকে পত্র লিখিলেন যে, ছরায় আমি কাশীযাত্রা করিলাম। তোমরা জননীদেবীকে সমভিব্যাহারে করিয়া, পত্রপাঠমাত্র কাশী যাত্রা कवित्तः आমि ও মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু স্তান্তরত্ব মহাশয়, অগ্রজ মহাশরের चारिन পত পारेवामाज, जननीरिनवीरक नमिख्वाहारत महेबा, वीत्रिनःइ বাটী হইতে কাশীধামে ধাত্রা করিলাম। পিতৃভক্তিপরায়ণ অগ্রজ মহাশয়, ছই সপ্তাহ কাশীতে অবস্থিতি করিয়া, তশ্রুবাদিকার্যে নিরম্ভর ব্যাপুত থাকায়, পিত্দেব ক্রমণঃ আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। কাশীর মদনপুরা বাঙ্গালী-টোলার মাতঙ্গীপদ ভট্টাচার্যের বাটী অতি সঙ্কীর্ণ ও জঘন্ত স্থান: তজ্জ্য অগ্রজ মহাশয় সোনারপুরস্থিত সোমদন্তের একটি প্রশস্ত বাটী ভাড়া করিলেন। মাতঙ্গীপদ ভটাচার্য দেখিলেন, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বাটী পরিত্যাগ করিবেন; ইঁহার পুত্র বিভাসাগর অন্ত বাটী ভাড়া করিলেন। আমার বাটী পরিত্যাগ করিলে, আর বিদ্যাসাগরের পিতার নিকট পূর্বের স্তায় প্রাপ্তির আশা রহিল না। ইহা দেখিয়া মাতঙ্গীপদ, পিতৃদেবকে অনেক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। পিতৃদেব, কাণীতে প্রাতঃকাল হইতে गमल निवम क्लात्रपाटि अभाजभाजभारत, त्नवानम भर्यत्वक्रभपूर्वक मन्नात সময়ে বাসায় আগমন করিয়া, পাকাদিকার্য সম্পন্ন করিতেন। গৃহস্বামী মাতঙ্গীপদ ও তাঁহার পত্নী সমন্তই আল্লসাৎ করিত। পৌরোহিত্য-কার্য-কলাপের সময়, পুরোহিত মাতঙ্গীপদ, হত্তে কুশ দিয়া, কৌশল-ক্রমে স্বর্ণ-মোহর দক্ষিণা লইয়া ক্রমশঃ যথেষ্ট স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সর্বদা নানাপ্রকার ক্রিয়া করাইয়া, তিনি বিস্তর উপায় করিতেন; কিন্ত স্বতম্ব বাটীতে বাসা করিলে, এর্নপ বণীভূত করিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না; এজন্ম উক্ত পুরোহিত, পিতৃদেবকে নির্জনে বিস্তর উপদেশ দিয়া বলেন, "তোমার পত্নী ও পুত্রগণ বাটী প্রস্থান করুন.। তীর্থ-স্থানে স্ত্রী-পুত্র লইয়া গৃহী হইয়া অবস্থিতি করা অতি অকর্তব্য। তুমি আমার বাটীতে নিশ্চিস্ত হইয়া যেমন অবস্থিতি করিতেছ, সেইক্লপই থাক। তোমার পুত্রগণ নান্তিক, উহাদের সংস্রবে থাকা উচিত নয়।" পিতৃদেব, পুরোহিতকে উম্বর করিলেন, "আমার পুত্র ঈশ্বর আমায় যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভব্কি করিয়া থাকে। সেই সৎপুত্র আমার কণ্ট দেখিয়া, পৃথক্ প্রশন্ত বাটীতে আমায় লইয়া গেলে যদি সন্তই হয়, আমার তাহাই করা কর্তব্য। একণে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, উপযুক্ত পুত্রের কণা রকা করা আমার অবশ্য কর্তব্য।" ইহা বলিয়া, পুরোহিত ও তৎপত্মীর উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া, অগ্রজ মহাশয়ের সহিত নৃতন ভাড়াটিয়া ভবনে গমন করিলেন।

তৎকালে কাশীস্থ দলপতি ব্ৰাহ্মণগণ বাসায় উপস্থিত হইয়া অগ্ৰন্তকে বলেন যে, "আপনার পিতা কাশীতে অনেক প্রকার কার্য করিয়াছেন। আমরা ইহার নিকট অনেক খাইয়াছি, অনেক টাকা ও তৈজ্বপ্তাদি সময়ে সময়ে গ্রহণ করিয়াছি। আপনার পিতা পরমধার্মিক ও ক্রিয়াবান্। পিতৃ-পুণ্য-প্রভাবে আপনি জগদিখ্যাত হইয়াছেন। আপনি আমাদিগকে পাঁচ সাত হাজার টাকা দান করিয়া নাম ক্রয় করুন।" ইহা তুনিয়া অগ্রজ মহাশয় ठाँशिक्तिरक উखन्न करनन, "आभनाना भिज्रात्वन निकं भारेमा थारकन, তাঁহাকে বলুন, তিনি আপনাদিগকে যেরূপ দিয়া থাকেন, সেইরূপই দিবেন, তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।" ইহা শুনিয়া কাশীবাসী বাঙ্গালী দলপতিগণেরা त्रांतन, "विष्ठ लाक कामी-पूर्वनार्थ आश्रमन कतिराल, आयता उाँशारावत निक्र गरिया विनाति, जाराता आभािनगरक श्रमुत वर्ष मान कतिया शारकन, তাহাতেই আমাদের কাশীবাস হইতেছে। তুমি নামজাদা লোক, তোমাকে অবশ্য দান করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় উত্তর করেন যে, "আমি কাণী দর্শন করিতে আসি নাই, পিতৃদর্শনের জন্ম আসিয়াছি। আমি যদি আপনাদের মত ব্রাহ্মণকে কাশীতে দান করিয়া যাই, তাহা হইলে আমি কলিকাতায় ভদ্রলোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিব না। আপনারা যত-প্রকার ছুম্ম করিতে হয়, তাহা করিয়া, দেশ পরিত্যাগ-পূর্বক কাশীবাস করিতেছেন। এবানে আছেন বলিয়া, আপনাদিগকে যদি আমি ভজি বা শ্রদা করিয়া বিশেশর বলিয়া মান্ত করি, তাহা হইলে আমার মত নরাধম আর নাই।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা বলেন, "আপনি কি তবে কাশীর বিশেশর মানেন না ?" ইহা শুনিয়া দাদা উত্তর করিলেন "আমি তোমাদের কাশী বা তোমাদের বিশেষর মানি না।" ইহা শুনিয়া কেশেল ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন "তবে আপনি কি মানেন ?" তাহাতে অগ্রন্ধ উত্তর করেন "আমার বিশেশর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বির্বজমান। দেখ জননীদেবী আমাকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়া কতই কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। বাল্যকালে আমাকে তুনছ্গ্ধ পান করাইয়া পরিবর্ধিত করিয়াছেন। আমার জন্ম কতই কট্ট ভোগ করিয়াছেন, কতই বত্ন পাইয়াছেন। আমি পীড়িত হইলে জননী, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, কিসে আমি আরোগ্য লাভ করি, নিরস্তর এই চিস্তায় নিময় হইতেন। পিতৃদেব কত কট্ট স্বীকার করিয়া আমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, বাল্যকালে অয়-বয়্স দিয়াছেন। পিতামাতার আন্তরিক বত্নেই আমি পরিবর্ধিত হইয়াছি। পিতা, বাল্যকালে আমাকে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া, লেখাপড়া শিক্ষার জন্ম কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় আমার পীড়া হইলে, মলমুত্রাদি পরিষার করিয়া দিয়াছেন। স্মতরাং এতাদৃশ জনকজননীকেই আমি পরমেশ্বর জ্ঞান করি, এবং সেইয়পই আমি শ্রদ্ধা-ভিজি করিয়া থাকি। ইহাদের উভয়কে সন্তর্ভ রাবিতে পারিলেই, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। ইহাদিগকে অসন্তর্ভ করিলে, বিশ্বেশ্বর ও অরপ্ণা আমার প্রতি অসন্তর্ভ হইবেন। পিতামাতাকে অসন্তন্ত করিলে, সকল দেবতাই আমার প্রতি অসন্তন্ত ইইবেন। দেখুন, আপনারা শ্রাদ্ধের সময় কি বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপরে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা।

ব্রাহ্মণেরা কিছু না পাইয়া, ক্রোধান্ধ হইয়া প্রস্থান করেন। ১৫ই ফাল্পন অগ্রন্ধ মহাশয়, জননীদেবী, মধ্যম ও তৃতীয় সহোদরকে পিতৃদেবের শুশ্রুষাদিকার্য নির্বাহের জন্ম রাধিয়া, স্বয়ং কলিকাতা গমন করেন। কয়েক দিনের মধ্যেই পিতৃদেব সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করেন। জননীদেবী, ফাল্পন ও চৈত্র ছই মাস কাল কাশীবাস করিয়া, অগ্রজকে অমুরোধ করিয়া, কয়েকটি নিরুপায়া হতভাগিনী স্ত্রীলোকের অয়কষ্ট নিরারণ করেন। তাহাতে ঐ অশীতিবর্ষবয়য় স্ত্রীলোকেরা পরমহবেধ কাশীবাস করেন। জননীদেবী, ফাল্পন ও চৈত্র ছইমাস কাল কাশীবাস করিয়া, বিষম বিস্টিকারোগে আক্রান্তা ছইয়া, ১২৭৭ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির দিবস স্বামী, পূত্র, পৌত্র ও দৌহিত্রাদি রাধিয়া কাশীলাভ করেন। জননীর মৃত্যুসংবাদে অগ্রন্থ মহাশয় বৎপরোনান্তি শোকাভিভূত হয়েন। দিবারাত্রি রোদন করিয়া সময়াতিপাত করিতেন। দশাহে যথাশাস্ত্র কলিকাতার অতি সন্নিহিত কাশীপুরস্থ গঙ্গাতীরে চন্দনধেম্ব করিয়া ঔশ্ব দৈহিক শ্রাদ্ধকার্য সমাধা করেন। শাল্তাম্পনরে একবংসর কাল

শোকচিহ্বরূপ বছতে নিরামিব পাককরত: এক-সন্ধ্যা ভোজন করিয়া, শরীর-ধারণ করিতেন। চর্মপাছকা, আতপত্র, পালঙ্গ প্রভৃতি স্থপনের। দ্রের ও বিষয়) গুলি এক বৎসরের জন্ত পরিত্যাগ করিলেন। কয়েকমাস বিষয়-কার্য পরিত্যাগপূর্বক নির্জনে উপবিষ্ট হইয়া রেয়ন করিতেন। পিতৃদেবের শুশ্রবাদি-কার্য-নির্বাহার্থে আমাকে কাশী পাঠান। জননী কাশীলান্ত করিয়াছেন, একারণ দাদা আপাতত: কাশী যাইতে ইচ্ছা করিলেন না। কাশীর বাঙ্গালীদলস্থ আন্ধাদিগকে কিছু দান করেন নাই, তজ্জা তাঁহারা শক্রতা করিয়া পুরোহিত মাতঙ্গীপদ ভায়রত্বকে পৌরোহিত্য-কার্য নিষ্পান্ন করিতে নিবারণ করেন; স্বতরাং পিতৃদেব, রামমাণিক্য তর্কালন্ধার মহাশয়কে নৃতন পুরোহিত স্থির করিয়া, স্বীয় বাসায় স্থায়ী করেন। নচেৎ দলপতিয়া নৃতন পুরোহিতকে ভয় দেখাইয়া, ভাঙ্গাইয়া দিবেন। পিতৃদেব, মধ্যে মধ্যে কার্যোপলক্ষে বেদপাঠা মহারাষ্ট্রীয় আন্ধাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাওয়াইতেন। জননীর মৃত্যুর পর, অগ্রজ মহাশয় প্রায় ত্বই বৎসর কাষ্য কাশী গমন করেন নাই।

# বছবিবাহ

অস্ত্রতানিবনন্ধন অগ্রজ মহাশয়, সন ১২৭৬।৭৭ ছই বংসরকাল স্বাস্থ্য-রক্ষার মানসে প্রায় বর্ধমানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তথায় দেশব্যাপক ম্যালেরিয়া জরের বিশেষ প্রাছ্রভারপ্রযুক্ত বর্ধমান পরিত্যাগপূর্বক, ১২৭৮ সালের বৈশাথ মাস হইতে কলিকাতার সন্নিহিত কাশীপুরের গঙ্গাতীরস্থ বাবু হীরালাল শীলের এক ভবনে মাসিক একশত পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়া, কয়েক বংসর অবস্থিতি করেন।

এই সময়ে কলিকাতাস্থ সনাতন-ধর্মরক্ষণী সভার সভ্য মহাশয়েরা, বছ-বিবাহের নিবারণ-বিষয়ে বিলক্ষণ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিতাস্ত ইচ্ছা, এই অতি জ্বস্ত,—নৃশংস প্রথা রহিত হইয়া যায়। এই প্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কি না, এই আশস্কার অপনয়ন জ্ঞা, সভার সভ্য মহোদ্যেরা ধর্মশাল্ল-ব্যবসায়ী প্রধান প্রধান পণ্ডিতের মত গ্রহণ করিতেছিলেন এবং রাজদারে আবেদন করিবার অপরাপর উদ্যোগ দেখিতেছিলেন। তাঁহারা সদভিপ্রায়-প্রণোদিত হইয়া, বে অতি মহৎ দেশহিতকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, হয় ত সে বিষয়ে তাঁহাদের কিছু সাহায্য হইতে পারিবে, এই ভাবিয়া বিভাসাগর মহাশয়, বছবিবাহ নামক পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। ইহা প্রকাশিত হইবার ष्यदाविष्ठ পরে, সন ১২৭৮ সালের ১লা প্রাবণ প্রতিবাদী মুরশিদাবাদ-নিবাসী শ্রীযুত গঙ্গাধর কবিরত্ব, বরিশাল-নিবাসী শ্রীযুত রাজকুমার ভায়রত্ব, শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্বৃতিরত্ব, শ্রীযুত সত্যত্রত সামশ্রমী ও শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচম্পতি মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত পুস্তক লিখিয়া প্রতিবাদ করেন যে, বছবিবাহ শাস্ত্রসম্মত;—শাস্ত্রবিরুদ্ধ নছে। স্থতরাং দাদা, তর্কবাচম্পতি মহাশয় প্রভৃতি প্রতিবাদীদের প্রকাশিত মত খণ্ডন করিয়া, বছবিবাহ যে অতি জঘন্ত, অতি নুশংস ব্যবহার ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, ইহা इंहेर्ड ष्रानिविध ष्रनर्थ मः पहेन इंहेर्डिङ, এই ममूनम्र मिथारेग्रा, यद्र ७ পরিশ্রম-দহকারে শাস্ত্রোদ্ধত বচনসমূহ সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন।

শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচম্পতি মহাশয় দেশবিখ্যাত অধ্যাপক। ইনি
পৃজ্যপাদ অগ্রজ মহাশয়ের পরমবন্ধ ও পরম আল্লীয়। ইঁহাদের পরস্পর
বাল্যকাল হইতে সন্তাব ছিল, ইহা সকলেই অবগত আছেন। এক্ষণে এতত্বপলক্ষে এরূপ যে মনান্তর ঘটিবে, তাহা স্বপ্লের অগোচর। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে
জ্বল্য বছবিবাহ-নিবারণ-মানসে ব্যবস্থাপক-সমাজে যে আবেদন হয়, তাহা
বাচম্পতি মহাশয় স্বয়ং আল্যোপান্ত পাঠ করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এক্ষণে
ইহাতে সাধারণে বাচম্পতি মহাশয়ের প্রতি দোষারোপ করিতে পারেন;
কিন্ধ এ বিষয় তর্কবাচম্পতি মহাশয়েক জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "বহবিবাহ অতি কুপ্রথা, শাস্তবিরুদ্ধ না হইলেও এই প্রথা হইতে জগতের নানাপ্রকার অনিষ্ট হইতেছে এবং আমাদের সমাজের ততদ্ব বল নাই যে, সমাজ
হইতে এই কুপ্রথা নিবারণ হইতে পারে; এই কারণে রাজন্বারে আবেদনসময়ে ঐ আবেদন-প্রে স্বাক্ষর করি। কিন্ধ তা বলিয়া ইহা যে শাস্তবিরুদ্ধ,

তাহা আমি বলিতে পারি না।" এই কারণে দাদার সহিত তাঁহার বিচার হয়। এই বিচারে অগ্রন্ধ মহাশয় বছবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন।

১৮৬৯ খঃ অব্দে মল্লিনাথের টীকাসহিত মেঘদ্তের পাঠাদিবিবেক মৃদ্রিত করেন।

বিশ্ববিভালয়ের ছাত্রদিগের পাঠের জন্ম ১৮৭০ খৃঃ অন্দে উত্তরচরিত ও [১৮৭১ খৃঃ অন্দে ] অভিজ্ঞানশক্ষল নাটকের স্বয়ং টীকা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন।

অগ্রন্ধ মহাশয়, জননীদেবীর মৃত্যুর পর অবধি দেশে আগমন করেন নাই সত্য বটে; কিন্তু জন্মভূমির লোকের হিতকামনায় দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, ডাব্ডারখানায় সকলেই বিনা মূল্যে ঔষধ পাইয়া থাকেন। এত্যুতীত যে সকল ভদ্র-কুলাঙ্গনা ডাব্ডারখানায় না যান, প্রত্যুহ একবার তাহাদিগকে এবং গ্রামের কি ভদ্র কি অভদ্র সকলের বাটাতে রোগাগণকে দেখিতে যাইবার জন্ম, বিনাভিজীটে ডাব্ডারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ৭৭।৭৮।৭৯।৮০ এই কয়েক বৎসর দেশব্যাপক ম্যালেরিয়া-অরের প্রাহ্রভাব হইলে, ডাব্ডারখানার যেরূপ ব্যয় নির্দিষ্ট ছিল, তদপেক্ষা চত্ত্র্গ ব্যয়বাছল্যের ব্যবস্থা করিলেন। দরিদ্র রোগাগণ পথ্যের দরুণ সাগু, মিছরী প্রভৃতি পাইত, অনাথ ব্যক্তিদিগের অন্নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। দেশস্থ যে সকল নিরুপায়দিগকে মাসহারা দিতেন, তাহা যথাসময়ে পাঠাইতে বিশ্বত হন নাই। কেবল ম্যালেরিয়া-নিবন্ধন বিভালয়ের ছাত্রগণ উপস্থিত হইলেন।

### কর্মটার

কলিকাতায় সর্বদা অবস্থিতি করিলে, দাদার শরীর স্থা হওয়া হছর। কারণ, প্রাত:কাল হইতে নিরুপায় লোক আসিয়া, কেহ চাকরির জন্ম, কেহ স্পারিসপত্রের জন্ম, কেহ মাসহারার জন্ম, কেহ কন্মার বিবাহের সাহায্য-দান জন্ম, কেহ বস্ত্রের জন্ম, কেহ পুস্তকের জন্ম, কেহ বিনা বেতনে পুত্র বা আশ্লীয়-স্বজন প্রভৃতিকে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিবার জন্ম সর্বদা বিরক্ত করিয়া

थात्कन। द्वात व्यवातिक हिन लात्कत अत्वन-निवातन-क्रम द्वारत अहती हिन ना। याशाद यथन रेष्हा, विना अप्रमित्रित वांगी अदिन कदिया तिथा করিতে পারিত। সচরাচর বড লোকের দারে যেমন প্রহরী উপস্থিত দেখিতে পাওয়া বায়, তাঁহার দে আডম্বর ছিল না। স্বতরাং প্রাত:কাল হইতে রাত্রি नश्रुण भर्यस्त, मर्त्ता नानाश्रकाद्वत्र लाक यात्रिश विवस्त कविष्ठ । श्राणःकान হইতে সমাগত অধিক লোকের সহ কথাবার্তা ও গল্প করিয়া, রাত্রিতে নিদ্রা ছইত না; স্নতরাং উদরাময় ছইয়া কণ্ট পাইতেন। ইত্যাদি কারণে আশ্বীয় বন্ধ ও চিকিৎসকগণের পরামর্শামুসারে, সাঁওতাল পরগণার অন্তঃপাতী কর্মটারে রেলওয়ে স্টেশনের অতি সন্নিহিত এক বাঙ্গালা-ঘর ক্রয় করেন। মধ্যে মধ্যে তথার যাইয়া কিছু স্বস্থ থাকিতেন; এজন্ত তথার অবস্থিতি করিতেন। ক্রমণ: তথায় প্রতিবাসী সাঁওতালগণের সহিত তাঁহার উত্তমন্নপ সন্তাব ও পরিচয় হইয়াছিল। সাঁওতালদের মধ্যে অনেকে তাঁহার বাগানে মজুরি কার্য করিতে আসিত; তাহাদের দৈনিক বেতন কিছু বেশী করিয়া দিতে লাগিলেন। সাঁওতালদের সংস্কার ছিল যে, বাঙ্গালীরা লোক ভাল नय: किंद्र नानात উनात्रजा ७ नया तिथिया, जारात्रा मकल्लरे शतिराज्यनाच করিয়াছিল। ঐ স্থানীয় লোকের লেখাপড়া শিক্ষার জন্ম, তথায় স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন; এই বিভালয়ে আজও পর্যন্ত মাসিক কুড়ি টাকা ব্যয় করিয়া আসিতেছিলেন। প্রতি বংসর পূজার সময় কর্মটারের সাঁওতালদের জন্ম সহস্র টাকার অধিক বস্ত্র ক্রেয় করিয়া বিতরণ করিতেন। শীতকালে জন্দলপ্রদেশে অত্যন্ত শীত হয়। সাঁওতালদের গাত্রে শীতবস্ত্র নাই দেখিয়া, প্রতি বংসর যথেষ্ট মোটা চাদর ও কম্বল ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন। শীতকালে যথেষ্ঠ কমলালেবু ও কলসী-খেছুর প্রভৃতি নানাপ্রকার উপাদেয় দ্রব্য কলিকাতা হইতে ক্রম্ম করিয়া नहेम्रा घाँहरूजन, এবং गाँउजानिमिश्रक निकटी वनारेम्रा ঐ नकन जवा খাওয়াইতেন।

সন ১২৭৯ সালের আধাচ মাসে অগ্রজ মহাশয়ের মধ্যমা ছহিতা শ্রীমতী কুমুদিনী দেবীর বিবাহ হয়। বর শ্রীঅবোরনাথ চটোপাধ্যায়, নিবাস রুদ্রপুর, জেলা চিকাশ পরগণা।

শন ১২৭৯ সালের মাঘ মাসে কাশী হইতে আমার বাটী হাইবার বিশেষ আবশুক হইলে, অগ্রন্থ মহাশহকে পত্র লিখি বে, পনর দিবদের জ্ঞা পিতৃ-দেবের জ্ঞাবাদি কার্য নিষ্পান্ন করেন, এরূপ কাহাকেও প্রেরণ করিবেন। পত্র পাইরা তিনি ভাগিনের বেণীমাধব মুখোপাধ্যারকে পাঠাইবার জন্ম স্থির করেন। ঐ সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতি বহুদিন হইতে কার্মিক অস্তব্ধ ছিলেন; তজ্জ্ম দাদা তাঁহাকে জলবায়্-পরিবর্তন-মানসে ক্ষানগর পাঠাইরাছিলেন। তথায় সম্পূর্ণরূপ অস্থ না হইয়া, কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। বেণী, কাশী যাইবেন শুনিয়া, গোপালচন্দ্র, অগ্রজ্ম মহাশমকে বলেন, আমিও বেণীর সঙ্গে কাশী যাইব। এই অভিপ্রায়্ন ব্যক্ত করিলে, তিনিও সম্মত হইলেন। জামাতা, বেণীর সহিত কাশী গমন করেন। আমি উহাদিগকে রাবিয়া ২০শে মাঘ কলিকাতায় যাত্রা করি; তথায় ছই চারি দিবস অবস্থিতি করিয়া দেশে গমন করি।

সন ১২৭৯ সালে ২৩শে মাঘ অগ্রজের জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজ-পতি, বিস্টিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া কাশীপ্রাপ্ত হন। ইহাতে বেণীমাধব, কাশীতে ক্ষণমাত্র অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা না করিয়া, কলিকাতায় সংবাদ निथितन, माना भारक অভিভূত इटेलन। পরে আমাকে সংবাদ निथितन ্ধ, পত্রপাঠমাতেই কাণী যাইয়া বেণীকে পাঠাইয়া দিবে। আমি আদেশপত্র পাইবামাত্র কাশী ঘাইয়া, বেণীকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলাম। দাদা, ্জ্যেষ্ঠ জামাতার মৃত্যুর পর, তাহার মাতা, ভগিনী ও ভাতাকে কলিকাতায় আনিয়া, স্বতন্ত্র বাটীভাড়া করিয়া রাখিলেন। নিজ হইতে সমস্ত ব্যয় দিয়া, তাহাদের রীতিমত তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। বিধবা তনয়া, মৎস্ত ও রাত্রিকালের অন্ন পরিত্যাগ করিলে, তিনিও কিছু দিনের জন্ম ঐন্ধপ করিলেন, এবং কন্তার ন্তায় একাদশী করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে ঐ বিধবা-কন্সা ছেমলতার অহুরোধে মংস্থ বাইতে আরম্ভ করিলেন এবং একা-দশী করা বন্ধ করিলেন। ঐ কন্তার পুত্রবয়কে এরূপ ভাবে লালনপালন ও শিক্ষিত করিলেন বে, উহারা পিতৃহীন হইয়াও উহাদিগকে একদিনের জন্তও কোন ক্লেশ অহভেব করিতে হইল না। ঐ কন্তার দেবরের পালন ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন, এবং ঐ কস্তাকে শোকে অভিভূত দেখিয়া, উহার হস্তে সাংসারিক ব্যর-নির্বাহের ও তত্ত্ববিধানের ভার দিলেন। তদবধি আজ পর্যন্ত ঐ ক্সা সাংসারিক সকল বিদয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন। দাদার অভিপ্রায়াস্থ্যারে দয়াদাকিণ্যাদিক্ত সংসারকার্বের তত্ত্বাবধান করার, ঐ ক্সা তাঁহার সমধিক স্লেহের ভাজন হইয়াছিল।

## কাশী

সন ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণ মাদের প্রারম্ভে, পিতৃদেব অত্যন্ত পীড়িত হন। এই সংবাদ প্রাপ্তি-মাত্রেই অগ্রজ মহাশয়, কর্মটার হইতে কাশী গমন করেন। কাশীতে তিনি প্রায় ছই সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করেন; অনেক শুশ্রমাদি দারা পিতৃদেব সম্পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ করেন। দাদার উপস্থিত-সময়ে, পিতামহীর একোদিইশ্রাদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান শ্রাদ্ধকালে তাঁহারা বেদপাঠ করিয়া থাকেন; তাহা শুনিবার জন্ম অনেকেই আমাদের বাসায় উপস্থিত হইতেন। দাদা দেখিলেন যে. ভাঁছারা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের মত ভােজন করিতে করিতে উচ্ছিষ্ট-দ্রব্য বস্ত্রে বন্ধন করেন নাই। ইঁহারা ভোজনের সময় গ্রাসকালে একবার সকলে চীৎকার করিয়া, সঙ্গীতের স্থায় শ্রুতি-স্থুখকর বেদপাঠ করিয়া ভোজনে প্রবুত্ত ছইলেন: তৎপরে আর কাহাকেও কথা কহিতে দেখা যায় নাই। আমাদের দেশীর ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় যেরূপ গোলযোগ হয়, এখানে সে গোলের সম্পর্ক নাই, পাতে কৈহ কোন দ্রব্য ফেলেন নাই, সকলেরই পাত পরিষ্কার; ইচা দেখিয়া দাদা পর্ম আজ্লাদিত হইলেন। তাঁহারা ভোজনান্তে আচমন করিয়া, পান ও দক্ষিণাগ্রহণ-সময়ে কৃতিকে বেদপাঠ করিয়া আশীর্বাদ করিয়া থাকেন। আমরা যেরপ দক্ষিণা দিতাম, দাদা তদপেকা অধিক দক্ষিণার ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, "আগামী বৈশাধমালে মাতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজনের সময় কাশী আসিব।"

মৃত মদনমোহন তর্কাশকার, দাদার বাল্যবন্ধু ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। এজন্ত তাঁহার জনুনী বিশেষরী দেবীকে তিনি মাতৃ-সম্বোধন করিতেন। তর্কালকারের পত্নীর সহিত তাঁহার মনের মিল হইত না; স্ক্রাং সর্বদা বিবাদ হইত। একারণ, তর্কালকারের জননী, কলিকাতায় বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে আসিয়া, দাদার নিকট রোদন করেন। তিনি তাঁহাকে অতি শীর্ণকায়া দেখিয়া অত্যন্ত ছংখিত হইয়া বলিলেন, "মা! তোমার উপযুক্ত সন্তান লোকান্তরিত হইয়াছেন; একণে আপনার বধুর সহিত বেরূপ অসন্তাব দেখিতেছি, তাহাতে আপনার উহার সংশ্রবে থাকা বিধেয় নহে; আমি আপনার জীবদশায় মাসিক দশ টাকা দিতে পারি, আপনি কাশীতে অবন্থিতি করুন।" ইহা শুনিয়া তর্কালকারের জননী বিশেশরী দেবী আহ্লাদিতা হইয়া, স্বতন্ত্র পাথেয় গ্রহণ-পূর্বক কাশীবাস করিলেন। তথায় থাকিয়া সবলকায় হইলেন এবং দশ বৎসর পরে প্নরায় দাদার নিকট অতিরিক্ত টাকা লইয়া কথকতা দিয়াছিলেন। তথায় আঠার বৎসর থাকিয়া, তর্কালকারের জননী কাশীলাভ করেন।

ভূতপূর্ব সংস্কৃত-কলেজের শৃতি-শারাধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের গুরু-কন্সা বিদ্ধাবাদিনী দেবী, স্বীয় কন্টের কথা ব্যক্ত করিলে, অগ্রজ মহাশয় তাঁহার ক্লেশ-নিবারণের জন্স মাসিক চার টাকা মাসহারা বল্দোবন্ত করিয়া দেন। ইনি প্রায়্ম দশ বৎসর মাসহারা পাইয়া কাশীলাভ করেন। ভরতচন্দ্র শিরমণি মহাশয় ঐ সংবাদ পাইয়া, তিনিও ঐ অনাথা রয়া গুরু-কন্সাকে সাহায়্য করিতেন। আমাদের দেশয় দীর্ঘ্যামবাসী চট্টোপাধ্যায়দের বাটার ছহিতা বিদ্ধাবাসিনী দেবী, সম্রান্ত কুলীনস্বামী বর্তমানেও অন্রক্ত না পাইয়া, কাশীবাস করিয়া শ্রমসাধ্য কার্য করিয়া দিনপাত করিতেন। ক্রমশঃ বার্থক্যনিবন্ধন কার্য করিতে অক্ষম হইয়া দাদাকে বলেন, "বাবা বিভাসাগর! তোমার জননী আমাকে মাসে ছই টাকা করিয়া দিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তোমার পিতা আমাকে আর দেন না; আমার বড়ই কন্ত হইয়াছে।" অগ্রজ মহাশয় এই কথা শুনিয়া, মাসিক তিন টাকা মাসহারা ব্যবস্থা করেন। ইনি য়াদশ বৎসর মাসহারা পাইয়া কাশীলাভ করেন।

দাদার পরমবন্ধু পরমধার্মিক বাবু অমৃতলাল মিত্র মহাশয়, পীড়ানিবন্ধন শেবাবস্থায় কাশীবাস করেন। ইনি দেশহিতৈবী ও বিভোৎসাহী লোক ছিলেন। ইনি কাশীবাস করিয়াও সর্বদা লোকের হিতাকাজ্জার ব্যাপৃত ছিলেন। ইনি প্রাচীন ছ্প্রাপ্য পুত্তক সকল সংগ্রহ করিয়া, কলিকাতার প্রেরণ করিতেন। পূর্বে বংকালে দাদা কলিকাতার রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তংকালে কলিকাতা সভাবাজারর রাজবাটীতে বাইয়া, বাবু অমৃত-লাল, বাবু আনন্দর্কয় ও শ্রীনাথবাবুর সহিত পরামর্শ করিতেন; কাশীতেয় অমৃতবাবুর সহিত পরামর্শ করিতেন। উক্ত মহাশরের অমুরোধে, তাঁহার অমুগত শ্রীযুক্ত তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাসিক চার টাকা, আর বাপ্দেব শারীকে মাসিক ছই টাকা মাসহারা প্রদান করিতেন।

পিতৃদেবের কেদারঘাটের আশ্বীয় অশীতিবর্ষীয় রাধানাথ চক্রবর্তীকে অগ্রন্থ মহাশয়, মাসিক তিন টাকা মাসহারার বন্দোবস্ত করেন। কয়েক বংসর যথাসময়ে টাকা পাইয়া, কিছুদিন হইল ইনি কাশীলাভ করিয়াছেন।

জননী দেবীর অমুরোধে, পিতৃদেবের পিতৃষ্পার ছহিতা নিন্তারিণী দেবীকে মাসিক চার টাকার ব্যবস্থা করেন। ইনি প্রায় ত্রয়োদশবর্ষ টাকা পাইয়া কাশীপ্রাপ্ত হন।

পিতৃদেবের পুরোহিত রামমাণিক্য তর্কালক্কার মহাশয়কে মাসিক দশ টাকার ব্যবস্থা করিয়া, পরে অথর্ব হইলে আর পাঁচ টাকা বৃদ্ধি করিয়া দেন। ইনি প্রায় পনর বৎসর টাকা পাইয়া, ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করেন।

পিতৃদেবের বেদপাঠা পুরোহিত চিস্তামণি ভট্টকে মাসিক তিন টাকা মাসহারা দিতেন। এইরূপ অনেকের মাসহারার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

দাদা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত পদত্রজে প্রত্যহ প্রাতে ও সায়ংকালে প্রায় ছই ক্রোশ অমণ করিতেন। অমণ করিতে যাইবার সময় সঙ্গে কুড়ি-বাইশ টাকার সিকি, ছ্য়ানি ও আধুলি লইতেন। পথে অনাথ, কুটরোগী, কাণা, খঞ্জ, কালা, রুগ্ন দেখিলেই অবস্থাস্থারে দান করিতেন। বাসায় যে সকল বৃদ্ধ ও দীন ব্যক্তি এবং যে সকল বৃদ্ধা ও ভদ্রকুলাঙ্গনা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া কষ্টের কথা আবেদন করিতেন, তাহাদের প্রত্যেককে ছই টাকা এবং এক এক জ্যোড়া বন্ধ্র প্রদান করিতেন। যে ক্রেফ দিবস কাশীতে অবস্থিতি করিতেন, প্রাতে পিতৃদেবের পাকাদিকার্য স্বহন্তে নির্বাহ করিতেন। বাল্য-কালে দাদা স্বয়ং পাকাদি-কার্য নির্বাহ করিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিতেন;

বাল্যকালের অভ্যাস অভ্যাপি বিশ্বত হইতে পারেন নাই। কাশীতেও পাকাদিকার্য সমাধা করিয়া, পিত্দেবের ভোজনান্তে পিতার উচ্ছিষ্ট পারে প্রসাদ পাইতেন। ভোজনান্তে আমি পিত্দেবকে মহাভারত শ্রবণ করাইতাম। কিন্ত দাদা যে কয়েক দিবস থাকিতেন, সেই কয়েক দিবস তিনি বয়ং মহাভারত শুনাইতেন। সন্ধ্যার পর দাদা, পিত্দেবের প্রমুখাৎ পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ প্রভৃতির রীতিনীতি ও গল্প শ্রবণ করিতেন। ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার মানসে আমায় আদেশ করেন যে, পিতৃদেব সম্পূর্ণ স্বস্থ হইলে তুমি পূর্বপ্রবণণের নাম, ধাম, আর্চার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি অবগত হইয়া, আমায় লিবিয়া পাঠাইবে। নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকায়, অগত্যা উহাকে কলিকাতায় বাইতে হইত; তথায় বাইয়া নিশ্চিত থাকিতে পারিতেন না। পিতৃদেব আনারস, চাল্তা, ছোট উচ্ছে, প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য ভালবাসিতেন, কাশীতে ঐ সকল দ্রব্য ছ্প্রাপ্য বলিয়া, দাদা সময়ে সময়ে কলিকাতা হইতে ঐ সমন্ত দ্রব্য পাঠাইতেন।

দন ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ মাদে অগ্রজ মহাশয়, উদরায়য় ও শিরংপীড়ায়
অত্যন্ত ক্লেশায়ভব করেন। সেই সময়ে স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্ম কানপুরে গঙ্গাতীরে
বাটী ভাজা লইয়া অবস্থিতি করেন। তথায় কয়েক মাস অবস্থিতি করিয়া,
সম্পূর্ণক্লপ আরোগ্যলাভ করেন এবং তথা হইতে লক্ষ্ণে শহরে গমন করেন।
তথায় বাবু রাজকুমার স্বাধিকারী মহাশয়ের বাসায় কয়েক দিন যাপন
করিয়া, প্রয়াণে গমন করেন; তথায় কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া,
চৈত্র মালের শেষে, বাবু রাজকুয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছইটি পুত্রসহ কাশীধামে
প্রত্যাগমন করেন। দাদা, কাশীতে যখন থাকিতেন, প্রায়ই য়য়ং দশামমেণের
ঘাটে বাজার করিতে যাইতেন। তজ্জন্ত অনেকে বলিতেন, "চাকর দারা যে
কাজ সমাধা হইবে, তাহা স্বয়ং সমাধা করিতে লজ্জা বোধ হয় না? এক্লপ
দেখিয়া আমাদিগের লজ্জা বোধ হয়।" দাদা বলিতেন, "তবে আপনারা পথে
আমার সহিত সাক্ষাং করিবেন না। পিতার জন্ম বাজার করিতে আসিয়াহি,
ইহাতে আমি পরম সন্তোষলাভ করিয়া থাকি। বাহারা না পারেন, তাহারা
চাকরের দারাই এ সকল কাজ করিয়া থাকেন। আমি বিষয়কর্মে লিপ্ত

না থাকিলে, এখানে নিরম্ভর থাকিয়া পিতার চরণ-সেবা করিয়া, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতাম।"

সন ১২৮১ সালের বৈশাধ মাসে জননীদেবীর একোন্দিই আজোপলকে মহারাষ্ট্রীয় বেদপাস আন্ধাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রিত আন্ধান্তরা সমাগত হইলে, কৃতীকে শ্বয়ং আন্ধাদিগের পাদপ্রকালন করিয়া দিবার প্রথা থাকার, আমি ঐ কার্য সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দাদা, ইহা দেখিয়া বলিলেন, "তুমি একাই কি এ কার্য নিজায় করিবে ? আমি কি কেহ নই ?" এই বলিয়া দাদা, ঐ সকল আন্ধাদের পা ধোয়াইয়া দিতে লাগিলেন। ঐ সকল আন্ধাদের মধ্যে ছই চারি জনের পায়ে ঘা থাকাপ্রযুক্ত তাহাতে পুঁজ নির্গত হইতেছিল; তাহা দেখিয়াও তিনি কিছুমাত্র ঘ্ণাবোধ করেন নাই। অপরাপর দর্শকগণ দেখিয়া আন্ধ্রাম্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, এয়প মাত্ভজি অপর কোন সন্ত্রান্ত লোকের দৃষ্ট হয় না।

কলিকাতানিবাসী বাবু শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জালিয়াতি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া দোষী সাব্যন্ত হন। স্থপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার্ মর্ভাণ্ট ওরেজ, তাঁহার প্রতি দীপান্তর-প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞাপ্রদানসময়ে যাবতীর বঙ্গবাসী-দিগকে জালিয়াৎ, মিধ্যাসাক্ষীদাতা প্রভৃতি বলিয়া দোষারোপ করেন ও নানা কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। তাহাতে অগ্রন্ত মহাশয়, কলিকাতাবাসী ন্যাধিক পঞ্চহন্র সম্রান্ত কৃতবিশ্ব ভদ্রলোকদিগকে একযোগ করিয়া, সার্ রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে বসিয়া, শ্বিরভাবে কথাবার্ভার পর কার্যশেষ করিয়া, সকলের সহ একযোগে দরখান্ত লিখিয়া স্বাক্ষর করিলেন ও করাইলেন, এবং ঐ দরখান্ত গবর্ণর জেনারেলের মারফতে বিলাতে স্টেট-সেক্টোরির নিকট পাঠান। ঐ দরখান্ত অস্পারে স্টেট-সেক্টোরি, গবর্ণর জেনারেলকে লিখেন যে, আপনি সার্ মর্ভাণ্ট ওরেজকে সাবধান করিয়া দিবেন, অতঃপর যেন এরপ অস্তায় কার্য আর না করেন। বঙ্গদেশে দাদাই একযোগের পথপ্রদর্শক হন।

ঐ সময় কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের প্রফেসার পণ্ডিত দারকানাথ বিভা-ভূষণ মহাশন্ন, বান্ত্-পরিবর্তন-মানসে কাশীধামে আগমন করিয়াছিলেন। দাদার সহিত তাঁহার বিশেষ আত্মীয়তা দেখিয়া, বাদালী-দল-সংক্রান্ত ব্রান্ধণেরা তাঁহাকে অহরোধ করেন যে, বিভাসাগরের সহিত আমাদের মনান্তর হইয়াছিল, তাহা আপনি মধ্যত্ব হইয়া মীমাংসা করিয়া দেন। দলত वाकाणी वाकारमंत्र अश्रदारि जिनि मामार्क वर्णन, "काशीवानी मनम ব্রাহ্মণদের সহিত আপনার বিরোধ মীমাংসা হইলে আমি প্রম স্থী হইব।" ইহা তুনিয়া দাদা উত্তর করিদেন, "কাশীর ভিক্ষুক, প্রতারক ব্রাহ্মণদের সহিত आमारक कि निक्षां कि कित्रिक हरेरव १' शिक्टानव अवास्त वाम कित्रवाद मानतम আগমন করেন নাই, এখানে মৃত্যু-কামনায় আদিয়াছেন। কাশীস্থ দল-সংক্রান্ত ব্রাহ্মণেরা আমায় ভয় দেখাইরা প্রচুর অর্থ চার্হেন; তাহা না দেওয়াতে ভয় দেখাইয়া জব্দ করিবেন বলিয়া থাকেন। পুরোহিত মাতঙ্গীপদ ভাষরত্বকে ভয় দেখাইয়া ত্যাগ করাইয়াছেন। একারণ, রামমাণিক্য তর্কালকার মহাশয়কে পুরোহিত নিযুক্ত করা হইয়াছে। কাশীর ছুর্ভগণকে আমি ভালরূপ চিনি, ইঁহারা কাশীতে সমাগত ব্যক্তিদিগকে যথেচ্ছরূপে উৎপীড়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু উঁহারা যাহাই করুন না কেন, আমি কাহারও অনিষ্ঠ করিব না। একণে তাঁহারা যদি স্বীকার করেন যে, আমরা অন্তায় কার্যগুলি করিব না, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত আমার নিপজি . হইবে। আর তাঁহাদের সহিত আমার কি সম্পর্ক; আমি দান করিব, তাঁহারা গ্রহণ করিবেন, এই সম্পর্ক। এখানে পিতৃদেব, কার্যোপলকে মহারাষ্ট্রীয় বেদপাসি ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন, ইহাদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভনিয়াছে: কিন্ধ আমাদের বাঙ্গালা श्हेरा एवं नकन वानानी-वान्नण कामीवान कतिराहिन, जन्नर्था अरनरकहे ছিলিয়াসক, ধর্মাধর্মজানশৃত ও মুর্থ। শারজ মহারাষ্ট্রীয় বান্ধণগণ থাকিতে, ইহাদিগের প্রতি কেন আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিবে ?"

অগ্রন্থ মহাশয় এক দিবস কথাপ্রসঙ্গে পিতৃদেব মহাশয়কে বলেন,
"এতাবৎকাল ভাড়াটিয়া বাটীতে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছি;
কলিকাতায় বাটী না করিবার তাৎপর্য এই বে, যদি বীরসিংহ জনভূমি বিশ্বত
হই। এক্ষণে কলিকাতায় নিজের বাটী না করিলে, সময়ে এই এক মহৎ
কট্ট হয় বে, কতকগুলি পৃত্তকের সেল্ফ আছে, মধ্যে মধ্যে এক বাটী হইতে
অপর বাটীতে লইয়া বাইতে অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে; ইত্যাদি কারণে

স্থান ক্রম্ম করিয়া বাটী প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করি, আপনার মত কি।" তাহাতে পিতৃদেব বলিলেন, "তুমি পুস্তুক রাখিবার উপলক্ষে বাটী প্রস্তুত করিবে, এ সংবাদে পরম সম্ভোবলাভ করিলাম, তুরার বাটী প্রস্তুতের উল্ভোগ কর।" দাদা পিতৃদেবের বিনা অহমতিতে কখন কোন কার্য করেন নাই।

माना এक निवम कथाक्षमत्म मिज़त्नवरक वत्मन, "आरब्द हाम हहेबारह, বাহাদিগকে যাহা দিয়া থাকি তাহা বন্ধ করিতে পারিব না : ইত্যাদি নানা কারণে বড় ছর্ভাবনা হইয়াছে।" ইহা ওনিয়া পিত্দেব, আমি ও বাবু অমৃতলাল মিত্র, আমরা তিন জনেই বলিলাম, "ষাছাকে যাহা দিয়া থাকেন, তাহার কিছু কিছু কম করিয়া দেন।" ইহা তুনিয়া দাদা বলেন, কেমন कित्रत्रा जाहामिशत्क करमत्र कथा विनव १" आमत्रा विननाम, "शिज्रानवत्क মাসে ঘাট টাকা পাঠান, অতঃপর চল্লিশ টাকা পাঠাইবেন। ভাতবর্গের প্রত্যেককে মাসিক যাবজ্জীবন সম্ভৱ টাকা দিবার স্বীকার আছেন, যতদিন আপনার আয়ের লাঘব থাকিবে, ততদিন আমাদের প্রত্যেককে মাসে চল্লিশ होका मिल हिमाद । এই हिमाद ये लाक्त मानिक बाहा मिन्ना शास्त्रन. সকলেরই কমাইয়া দিবেন। ফর্দের শিরোভাগে আমাদের নাম দেখিলে, কেছ আপনাকে বিরক্ত করিতে পারিবে না। যখন পিতা ও ভাতার কম ছইল, তখন তাঁহারা কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।" সেই সময় इहेट जामाराज नकरनज़रे मानिक वृक्षि कमिशाष्ट्रिन ; किन्न जाय वृक्षि इहेरन, আমার মাসিক চল্লিশ টাকার পরিবর্তে যাট টাকা দিয়া আসিতেছিলেন। আয় কম হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "বর্তমান ছোটলাট ক্যাম্বেল সাহেবের সহিত আমার মনাত্তর হয়। মনাত্তরের কারণ এই যে, কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের স্থৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ পাইবার সময় আমার স্থিত পরামর্ণ করিয়া, আমার উপদেশের বিরুদ্ধে ঐ পদ উঠাইবার আজ্ঞা দেন এবং প্রকাশ করেন যে, এ বিষয় তিনি আমাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য করিয়াছেন। কিন্তু আমি ইহা দ্বারা সাধারণের ক্ষতি ও নিজের অপবাদ দেখিয়া ঐ বিষয় প্রকাশ করায়, তাঁহার সহিত মনান্তর হয়। এই কারণে শিক্ষা-বিভাগে আমার পুত্তকের বিক্রের কমিয়া বাওয়ায়, আয়ের অনেক হাস হইয়াছে i"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে পিতৃদেব মহাশর ব্যক্ত করেন, "তোমার প্রতি বাল্যকালে আমি সামান্ত ব্যয় করিয়াছি; কিন্ত তুমি আমার জন্ত বহুব্যয় করিতেছ, তব্দ্বস্ত আমি মানসিক স্থামূভব করিয়া থাকি। কোন বিবয়ে আমার কোন কট নাই। তুমি আমার বংশে রাম-অবতার হইয়াছ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তুমি ধর্মশীল, সত্যপরায়ণ, পিতৃভক্তি-পরায়ণ; কেবল আমার মনে কথন কথন সামাভ একটু কণ্টাহভব হইয়া থাকে।" ইহা ভনিয়া দাদা বলিলেন, "কি, তাহা ব্যক্ত করুন। সাধ্য হয়, অবশ্য তাহা সম্পাদন করিতে ক্রটি করিব না।" পরে পিতৃদেব বলেন, "তোমার কনিষ্ঠ সছোদর ঈশান, পড়ান্তনা ত্যাগ করিয়া বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, এই আমার আন্তরিক ছঃথের কারণ; তাহাকে ও তাহার পত্নীকে এখানে পাঠাইতে পারিলে, আমি পরম স্থী হইব।'' ইহা ত্রনিয়া অগ্রজ বলিলেন, "আমি যাইয়া তাহাকে পত্র লিখিয়া কলিকাতায় আনাইয়া পাঠাইবার চেষ্টা করিব, আপনিও তাহাকে এখান হইতে পত্র লিখুন।" পরে পিতৃদেব বলিলেন, "তুনিতে পাই, তাহার অনেক ঋণ আছে, তাহা পরিশোধ করিয়া পাঠাইবে।" এই কথা শুনিয়া দাদা বলিলেন, "ইতিপূর্বে একবার তাহার মথেষ্ট ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৎকালে কোন কর্মের ভার দিব বলিয়াছিলাম; সে কোন কর্মে লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করে নাই।" অতঃপর অগ্ৰন্থ মহাশয় কয়েক দিবদ কাশীতে অবস্থিতি করিয়া কর্মাটারে প্রত্যাগমন করেন, তথায় আট দশ দিন থাকিয়া কলিকাতায় গমন করেন।

সন ১২৮২ সালের ৩০শে আষাঢ় মঙ্গলবার অগ্রন্ধ মহাশয়ের তৃতীয়া কন্তা বিনোদিনী দেবীর বিবাহ হয়। বর, বাবু স্থাকুমার অধিকারী। ইনি একুশ বংসর বশ্বসের সমন্ব হেয়ার-স্থানে শিক্ষকতাকার্যে নিষ্ক্ত ছিলেন। বিবাহের পর অগ্রন্ধ মহাশন্ন, স্থাবাবুকে ঐ পদ পরিত্যাগ করাইয়া, মেট্রোপলিটানে সেক্রেটারীর পদে নিষ্ক্ত করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এবিষয়ে স্থাবাবু প্রথমতঃ অসমতি প্রকাশ করেন; অনেক বাদাস্থাদের পর, দাদার আগ্রহাতিশন্ন দেখিয়া ও অস্বোধ এড়াইতে না পারিয়া, তাঁহার প্রভাবে সমত হন। স্থাবাবু, হেয়ার-স্থলের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, মেট্রোপলিটানে সেক্রেটারির পদে নিষ্ক্ত হন।

১৮৬৫ সালে অগ্ৰন্থ মহাশন্ন, উত্তরপাড়ার গাড়ী হইতে পড়িয়া বকুতে আঘাত লাগায় যে বেদনা হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণক্লপ ভাল হয় নাই ; মধ্যে মধ্যে ঐ স্থানে বেদনা হইত। একণে তাহা প্রবল হইয়া উঠিলে, স্বত্যন্ত ৰাতনায় অভিভূত হইলেন। অগ্রজের আন্নীয় ডাক্তার স্থকুমার দর্বাধিকারী মহাশর যত্তপূর্বক চিকিৎসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইল না, ক্রমশ: যাতনার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভয়প্রযুক্ত বাসাবাটা পরিত্যাগ করিয়া, স্থকিয়া শ্রীটে তাঁহার পরমবন্ধু বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো-পাধ্যাবের ভবনে বাইয়া অবস্থিতি করিলেন। রাজকৃষ্ণবাবু ও তাঁহার পুত্র হুরেন্দ্রবাবু এবং ভাগিনেয় বেণীমাধব ও ভ্রাতৃ-জামাতা নীলমাধব মুখো-পাধ্যায় প্রভৃতি সকলে শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে, ডাব্জার বাবু ক্ষ্কুমার স্বাধিকারী মহাশয়, তৎকালের বিখ্যাত ডাজার পামর সাহেব মহোদয়কে রোগ-নির্ণয় করিতে আনয়ন করেন। তাহাতেও সম্পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু যাতনার অনেক হ্রাস হইয়াছিল। অবশেষে দাদার পরমবন্ধু ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়, প্রায় একমাস কাল চিকিৎসা করিলে, তিনি সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করেন। অগ্রজ মহাশয়, স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইরা, পিতৃদেবের আদেশ প্রতিপালনজন্ম কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান ও তৎ-পদ্মীকে আনাইয়া, কাশীতে তাঁছার নিকটে প্রেরণ করিলেন এবং তাছার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া मिर्लिन। ज्ञेगीन, পরিবার-সহ সন ১২৮২ সালের ১৩ই প্রাবণ কাশীতে উপস্থিত হইল। ইহাকে পিতার ওঞাবাদি কার্যে নিযুক্ত করিয়া, আমি কর্মটারে দাদার সহিত সাক্ষাৎ করি। কয়েক দিবস তথায় থাকিয়া দেখিলাম, তিনি তখনও সম্পূর্ণরূপ সবলকায় হইতে পারেন নাই। তিনি প্রাত:কাল হইতে বেলা দশ ঘটিকা পর্যন্ত, সাঁওতাল রোগীদিগকে হোমিও-প্রাথি-মতে চিকিৎসা করিতেন এবং প্রথ্যের জন্ম সাগু, বাতাসা, মিছরি প্রভৃতি নিজ হইতে প্রদান করিতেন। আহারাদির পর বাগানের গাছ পর্যবেক্ষণ করিতেন, আবশুক্মতে একস্থানের চারাগাছ তুলাইরা অন্ত স্থানে বসাইতেন। পরে পুত্তক-রচনার মনোনিবেশ করিতেন। অপরাক্লে পীড়িত সাঁওতালদের পর্ণ-কুটারে বাইয়া তত্বাবধান করিতেন। তাহাদের কুটারে যাইলে, তাহারা সমাদরপূর্বক বলিত, "তুই আসেছিল।" তাহাদের কথা অগ্রজের বড় ভাল লাগিত। আমায় তৎকালে বলেন, "বডলোকের বাটীতে বাওয়া অপেকা, এ সকল লোকের কুটীরে বাইতে, আমার ভাল नार्ग; रेशामित यान जान, रेशात्रा कथन अधिगाकथा वर्ण ना हेलामि कातरण এখানে थाकिरा जानवानि।" शदत जामात्र वरनन रव, "वीत्रनिःश-বিস্থালয় দেশব্যাপক ম্যালেরিয়া অবের প্রাহ্র্ভাবপ্রযুক্ত কিছুদিনের জন্ম বন্ধ হইয়াছে।" আমি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর করিলেন, "ম্যালেরিয়া-অরনিবন্ধন বিভালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের মৃত্যু হইয়াছে দেবিয়া, ভয়প্রযুক্ত হেড় মান্টার বাবু উমাচরণ ঘোষ রিপোর্ট দেন যে, তিন শত ছাত্রের মধ্যে কোন দিন হুই জন, কোন দিন তিন জন উপস্থিত হয়; উহারা ক্ষণেককাল বেঞ্চে বসিয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে শয়ন করে। এরূপ অবস্থায় এত অধিক ব্যয় করিয়া বিভালয় রাখা যুক্তি-সঙ্গত নছে। এ অবস্থায় কোন শিক্ষকই তথায় যাইতে সম্মত নন; সকলেই ভয়ে ব্যাকুল। হেড় মাস্টার ও দিতীয় মাস্টার রোগে আক্রাস্ত হইয়া চিকিৎসার মানসে কলিকাতাম আসিয়াছেন। তাহাদিগকে পুনর্বার যাইতে অমুরোধ করিলেও তাঁহারা ভয়ে যাইতে সাহস করেন নাই; স্থতরাং যতদিন ম্যালেরিয়া থাকিবে, অগত্যা ততদিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে।"

কর্মটারে অগ্রন্ধ মহাশয়কে কিছু স্বস্থ দেখিয়া, আমি দেশে গমন করিলাম। পুনর্বার পিতৃদর্শনার্থে কাশী গমন করেন; তথায় প্রায় কৃষ্টি দিবস অবস্থিতি করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ঐ বংসর মাঘ মাসে পিতৃদেব অতিশয় পীড়িত হন। তারে বীরসিংহায় সংবাদ পাঠাইয়া, আমাকে কাশী যাইবার সংবাদ লিখিয়া, স্বয়ং ত্রায় কাশী যাত্রা করেন। অগ্রন্ধের আদেশ পাইবামাত্র, আমি কাশী যাত্রা করি। পিতৃদেব কিছু স্বস্থ হইলে, দাদা, আমাকে ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী মনোমোহিনীকে তথায় রাখিয়া, স্বয়ং কর্মটার হইয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন।

১৮৭২ সালের জুন মাসে হিন্দু ফ্যামিলি ব্যানিউটিফগু স্থাপিত হয়। অন-রেবল জন্টিস্ বাবু ছারকানাথ মিত্র মহোদয় ও অগ্রজ মহাশয় উহার ফ্রন্দী মনোনীত হন। অল্লদিনের মধ্যেই এই ফণ্ডের বিশেষ উন্নতি করেন। জনরেবল বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুর পর, একা ট্রন্ট্রী পদে থাকা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া, অহ্য ব্যক্তিকে ট্রন্ট্রী-পদে মনোনীত করেন! হিন্দু ক্যামিলি ব্যানিউটিকণ্ডের ডাইরেক্টারদের বিসদৃশ কার্যকলাপ দেখিরা, স্বসক্রাইবার সমূহকে জানাইয়া, ১২৮২ সালের ফাস্ক্রন মাসে [২১ কেব্রুয়ারি ১৮৭৬] সকলেই ট্রন্ট্রীপদ পরিত্যাগ করেন।

কিছুদিন পূর্বে এক গণককার বলিয়াছিলেন, সন ১২৮২ সালের ১৪ই চৈত্র হইতে জননীদেবীর মৃত্যুতিথিমধ্যে পিতৃদেবের মৃত্যু হইবে। ১৪ই চৈত্র একবার ভেদ হইয়া নাড়ী দমিয়া যায়; স্থতরাং তারে সংবাদ দিয়া অগ্রজ মহাশয়কে আনান হয়।

সন ১২৮৩ সালের ১লা বৈশাখ স্থান্তসময়ে পিতৃদেব কাশীলাভ করেন। পিতার মৃত্যু দেখিয়া, দাদা রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিশুর আশ্লীয় বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলেন। দাদা, জাঁকজমক ভাল বাসেন না। উপস্থিত ভদ্রলোক সমূহকে বিদায় দিলেন এবং প্রকাশভাবে বলিলেন, "আমাদের পিতাকে আমরাই বহন করিয়া লইয়া যাইব; অন্ত ভদ্রলোক-দিগকে ক্লেশ দিব না।" এই বলিয়া, তিন সহোদর ও কনিষ্ঠের শত্তর প্রতাপচন্দ্র কাঞ্জিলাল মহাশয়, এই চারিজনে বহন করিয়া লইয়া যাই। প্রোহিত ও ভৃত্য মুরসতকে সমভিব্যাহারে লওয়া হইয়াছিল। মণিকণিকার ঘাটে দাহাদিকার্য সমাধা করিয়া, স্নান-তর্পণ সমাপনান্তে বাসায় প্রত্যাগমন করা হয়। দাদা, বাসায় উপস্থিত হইয়া ছেলেমাস্থবের মতরোদন করিতে লাগিলেন দেখিয়া, অনেকে আশ্র্যান্থিত হইলেন বে, বিভাসাগর মহাশয় নীতিজ্ঞ ও পণ্ডিত লোক হইয়া, র্দ্ধ পিতার জক্ষ এত শোকাভিভূত কেন ?

২রা বৈশাথ প্রাতঃকাল হইতে দাদার ভেদ বমি হইতে লাগিল।
অত্যন্ত ত্বল হইতে লাগিলেন দেখিয়া, আমরা ভীত হইয়া বলিলাম, "অছ
কাশী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাইব।" প্রথমতঃ অগ্রন্ত মহাশয়
শ্রাদ্ধাদিকার্য সমাধা করিয়া কলিকাতা যাইবেন, ইহা প্রকাশ করিলেন।
কলিকাতা না যাইবার কারণ এই যে, ইতিপুর্বে পিতৃদেব এক উইল প্রস্তুত
করিয়া, তাহা অগ্রন্তের হত্তে সমর্পণ করেন। উইলের মর্ম এই বে,

আমার অন্তিমসময়ে জ্যেষ্ঠপ্ত নিকটে থাকিবে ও দাহাদিকার্য সম্পন্ন করিয়া, কাশীতেই আগুপ্রান্ধ করিবে। আমি যে সকল মহারাষ্ট্রীয় বেদজ্ঞ ও অঞ্চান্থ হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতাম, তাহাদিগকে ভোজন করাইবে। তৎপরে বৃষং গরায় যাইয়া গয়ায়ত্য সমাধা করিবে। এই সকল কারণেই কলিকাতা যাইজে প্রথমতঃ সমত ছিলেন না। পরে আমি ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া বলিলাম, "দাদার পীড়া হইতেছে, অতএব দাদাকে অগুই কলিকাতা লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি, মহাশয়দের এ বিগয়ে মত কি, প্রকাশ করিয়া বল্ন।" অগ্রজের অবস্থা অবলোকন করিয়া, ভাঁহারা সকলেই দাদাকে কলিকাতা যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন, অতঃপর অস্ক হইয়া একবার আসিয়া, ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি কার্য সম্পন্ন করিবেন। এ অবস্থায় কোন ঔষধ সেবন করিবেন না। কলিকাতায় যাইয়াও ভাঁহার অপ্রত্বিন্দু নিবারণ হয় নাই।

দশাহে যথাশাস্ত্র ঔর্ধ্ব দৈছিককৃত্য সমাধা করেন। পরে এক সময়ে কাশী আগমন কয়িয়া, পিতার আদেশ প্রতিপালন করিতে বিশ্বত হন নাই। উইল-অহুসারে কাশীতে কার্য সমাধা করিয়া, পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সন ১২৮৩ সালের শীতকালে অগ্রজ, বাহড়-বাগানের নূতন বাটীতে প্রবেশ করেন। ঐ বাটীতেই স্বকীয় লাইত্রেরী স্থাপন করিয়া, একাকী নিজ্তভাবে থাকিবেন, এই অভিপ্রায়েই বাটী নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁছার অভিপ্রায় ছিল, পরিবারগণকে অন্থ বাটীতে রাখিব; কিন্তু অন্থ বাটী প্রস্তুত্ত না হওয়াতে, সকল পরিবারগণকে ঐ বাটীতে আনয়ন করিলেন; আমরাও শ্রীচরণ-দর্শনে আগমন করিয়া যতদিন ইচ্ছা ঐ বাটীতেই থাকিতাম। এ বাটীতে প্রবেশ করিয়া অবধি, পরিবারবর্গের ও অন্থান্থ সমাগত সম্রান্ত ও দীন-দরিদ্রে ব্যক্তিদিগের আহারাদি বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করিতেন। সকলের প্রতি এক্লপ সমভাবে প্রত্যহ ভোজন করান, অপর কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। নিজের আহার বা পরিধেয় বস্ত্রাদির কোন পারিপাট্য ছিল না। দিবলে অন্ন আহার করিতেন এবং রাত্রিতে মুড়িও সামান্তরূপ মিষ্টান্ন জলবোগ করিয়া রাত্রি-যাপন করিতেন। এই বাটীতে সাংসারিক-কার্যে ও আহার-ব্যবহারাদিতে অগ্রজের কনিষ্ঠা-কন্ত্রা, তাহার জ্যেষ্ঠা ভন্নী হেমলতা

দেবীর সহবোগিনী ছিল এবং দয়াদাকিণ্যাদিগুণেও উক্ত হেমলতা দেবীর সহবোগিনী ছিল।

সন ১২৮৪ সালের বৈশাখ মাসে দাদার কনিষ্ঠা ক্সা শ্রীমতী শরংকুমারী দেবীর বিবাহ হয়। বর, শ্রীযুক্ত কাতিকচল্ল চট্টোপাধ্যায়। কনিষ্ঠ জামাতাকে ও ক্সাকে দাদা অত্যন্ত শ্লেহ করিতেন। কনিষ্ঠ জামাতা কাতিকবাবুকে বাটাতে রাখিয়া, লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। কাতিকবাবু সর্বদা বাছ্ড বাগানস্থ ভবনে উপস্থিত থাকিয়া, সমাগত সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত ভদ্রতা করিতেন; এজস্ত অনেকেই কাতিকবাবুকে ভালবাসিয়া থাকেন।

স্ন ১২৮৪ সালে অগ্রজ মহাশয়ের ছোট একটি ঘড়ি অদৃশ্য হয়; তাহার কোন অমুসন্ধান হইল না। এক দিবস রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের পুত্র অগ্রজের নিকট আসিয়া বলেন "মহাশয়, আপনার ছোট ঘড়িটি কোথায় ? একবার দেখিব।" দাদা বলিলেন, সেই ঘড়িটি প্রায় পনর দিবস অতীত হইল চুরি গিয়াছে, আর পাওয়া যায় নাই।" ইহা তনিয়া রাজকুমার विमालन, "আপনার ঘড়ির সদৃশ একটি ঘড়ি লালমোহনবাবুর পুত্র, পাইকপাড়ার একটি মুদীর নিকট কুড়ি টাকায় বন্ধক দিয়াছেন। ঐ মুদী, पिष्ठि आभारक तिथाहरू आनिशाहिन; आभि जाहारक विनेशाहि त्य, "বিভাসাগর মহাশবের এই ঘড়ি, ইহা কেমন করিয়া তোমার হন্তগত হইল ?" त्म विनन, "रेश नानत्माश्नवातूत श्रुव आमात्क निवाहन। रेश अनिवा অঞ্জ মহাশয় নিস্তব হইয়া রহিলেন। উপস্থিত অস্তান্ত লোক বলিলেন, "অমন ছোকরাকে পুলিশে ধরাইয়া দেওয়া উচিত।" তাহাতে দাদা বলিলেন, "উহার মাতামহ আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহার দৌহিত্তের এই সামান্ত অপরাধ আমার ব্যক্ত করা উচিত নয়।" তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রের সহিত পাইকপাড়া যাইয়া, সেই মুদীকে কুড়ি টাকা ও কিছু স্থদ দিয়া ঘড়িট মুক্ত করেন। অনস্তর সেই বালককে সমভিব্যাহারে चानिया विनालन, "त्जामात्र माजामत्हत चात्नक शाहियाहि धवः वानाकातन তাঁহারা আমার অনেক দৌরাল্ক্য সহু করিয়াছেন। তোমার যথন যাহা আবখক হইবে, তাহা তুমি আমাকে জানাইলে পাইবে। কণকালের জন্ত

আমি কখন কোন কারণে তোমাদের প্রতি বিরক্ত হইব না।" ইহা শুনিয়া উপস্থিত ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হইলেন।

সন ১২৮৫ সালে দাদার আত্মীয় জনকয়েক ব্যক্তি, দাদার পত্র লইয়া পথে বড়যন্ত্র করিয়া বীরসিংহায় পৌছিয়া, বীরসিংহার দাতব্য ডাক্ডারখানার চিকিৎসক বাবু শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দাদার পত্রাদি দেখাইলেন। ডাক্ডারবাবু, বড়যন্ত্রে পতিত হইবার ভয়ে বলিলেন, "আমি ওরূপ কার্য করিতে অক্ষম।" এই বলিয়া তিনি কলিকাতায় আগমনপূর্বক, দাদার নিকট সমুদয় বড়যন্ত্রের বিষয় জ্ঞাত করিয়া, পদ পরিত্যাগ করিলেন। দাদা, এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া ডাক্ডারখানা বন্ধ করিলেন, এবং তৎকালে উপস্থিত ডাক্ডার-খানার সমস্ত দ্রব্য উক্ত ডাক্ডার মহাশয়কে প্রদান করিলেন।

১৮৪১ খঃ অন্দের শেষে পাঠ্যাবস্থা শেষ করিয়া সংস্কৃত-কলেজ পরিত্যাগ সময়ে, উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ, অগ্রজ মহাশয়কে বিভাসাগর উপাধি প্রদান করেন।

১২৭৩ সালের ছভিক্ষসময়ে, কাঙ্গালীরা দাদাকে "দয়ার সাগর" উপাধি প্রদান করেন।

১৮৮০ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, কম্পানিয়ম অব ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার উপাধি প্রদান করেন।

সন ১২৯৪ সালের চৈত্রমাসে অগ্রজ মহাশয় বলিলেন, "পিত্দেব আমার প্রতি বে সমস্ত কার্যের ভার দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনটি কার্য করা হয় নাই। প্রথমতঃ গয়াকৃত্য; আমি শারীরিক যেরপ ছর্বল আছি, তাহাতে গয়াধামে গিয়া যে, নিজে ঐ সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিতে পারিব, এরপ বোধ হয় না। একারণ, তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ঘাইব। তৃমি সমস্ত কার্য নির্বাহ করিবে, আমি সজে থাকিব মাত্র। ছিতীয়তঃ বীরসিংহা গ্রামে বাটীর উত্তরাংশে অনতিদ্বে পিতামহের শ্রশানে একটি মঠ নির্মাণ করিয়া, তাহার চতুর্দিকে রেল দিয়া বেষ্টিত করা। তৃতীয়তঃ বীরসিংহা গ্রামে পিতামহীদেবীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বথ-রক্ষের মূলে আলবাল-বন্ধন ও তলে স্থানে স্থানে সাধারণের বিসবার উপবোগী প্রস্তর-নির্মিত বেঞ্চ স্থাপন।

#### ্তাশ্বত্থ-বৃক্

অগ্ৰজ মহাশর আমায় বলিলেন, "পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত অবখ-বৃক্ষ মধ্যে মধ্যে দেখিয়া থাক ?'' আমি উত্তর করিলাম, "না মহাশয়।'' দাদা বলিলেন, "বৃক্ষ কিরূপ অবস্থায় আছে, এ বিষয়ের তত্ত্বাবধান না করা তোমার অস্তায়; অতএব তুমি বাটী যাইয়া ঐ বুক্ষের তত্তাবধান করিবে এবং বংশের মধ্যে কেছ विष प्रभागाताञ्चादत दिनाथ मार्च मृत्य क्य ना एषत्र, जुमि दिनाथ मार्च প্রত্যহ জল সেচন করিবে।" পরে কথাপ্রসঙ্গে আমি বলিলাম, "নবকুমার ডাজার, নাড়াজোলের রাজবাটীর হন্তীতে আসিয়া, ঐ হাতী দারা শাখাগুলি ভগ্ন করে; এবং বৃক্ষটি ছেদন করিবার জন্ম করাতি সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষতলে উপস্থিত হয়; ঐ সংবাদ পাইয়া তথায় আমরা উপস্থিত হইলাম। বুকে করাত সংলগ্ন করিয়াছে দেখিয়া, উহাদিগকে তাড়াইয়া দিলাম। নবকুমার ডাক্টারকে বাটীতে আনয়ন করিয়া তিরস্কার করিলে, সে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। নবকুমার ডাজারের মৃত্যুর পর, আমার পুত্রছয়ের পীড়ার জ্ঞ কলিকাতায় এবং কাশীতে আমায় কিছুদিনের জন্ম অবস্থিতি করিতে इरेग्नाहिल। यनिও मर्सा मर्सा वीविज्ञाश्चा शिवाहिलाम, किन्ह के बुरूब আর তত্তাবধান করা হয় নাই।" চৈত্র মাদে বাটী গিয়া, দাদার আদেশাসুসারে ১২ ৪ সালের চৈত্র-সংক্রান্তিতে বুক্লের নিকটে গিয়া দেখি, বুক্লটিকে বেড়া দিয়া পুষ্করিণীর পাড়ের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছে। বেড়ার দার দিয়া বুক্লের নিকট গিয়া অন্তর হইতে জল দিয়া দেবিলাম যে, বৃক্ষের চতুর্দিকে ফণিমনসা অর্থাৎ এক প্রকার, কন্টক-বৃক্ষে আচ্ছন। ঐ বৃক্ষটিকে নষ্ট করিবার মানসে উহার নিকটবর্তী স্থানে বাঁশ, তেঁতুলগাছ, প্রভৃতি রোপণ করিয়াছে। বাটা আসিবার সময় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে গিয়া নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নীকে রক্ষের চতুর্দিকের বেড়া খুলিয়া রক্ষতল পরিষ্কার করিয়া দিতে বলায়, অনেক বাদাহবাদের পর বেড়া খুলিয়া দিতেছি বলিয়া, আমাদিগকে নিজ ব্যয়ে বৃক্ষের তলীয় স্থান পরিষ্ণার করিয়া লইতে বলেন। তাঁহার বেড়া ভাদিয়া দিবার পর, আমরা নিজ-ব্যয়ে বৃক্ষের তলীয় স্থান পরিষার করিয়া শইলাম। ১২৯৫ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে কয়েকজন অসচ্চরিত্র

ব্যক্তির উত্তেজনায়, আমাদের পিতৃব্য-পোঁত্র আন্ততোব ও কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যারকে এবং আমাকে প্রতিবাদী শ্রেণীভূক্ত করিয়া, ঘাটাল ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ করেন। বিচারপতি, প্রথমতঃ মীমাংসার জন্ম আদেশ করেন। তাহাতে বাদী কেশবচন্দ্র বলেন, "বিভাসাগর মহাশয় স্বয়ং যদি এথানে আমার নিকট আসিয়া চাহিয়া লন, তবে দিতে পারি; নচেৎ পারি না।" দাদার পরমাশ্রীয় ব্যক্তি বাদীর পক্ষ হইয়া, আমাদিগকে দণ্ড দেওয়াইবার জন্ম অশেষ প্রয়াস পাইয়াও কৃতকার্য হন নাই। পিতামহীদেবী সাধারণ গোমস্মাদিগকে ছায়াদানমানসে অশ্বথ-বৃক্ষ ও তত্তলীয় ভূমি কের করিয়া, শাস্ত্রাম্পাত্রেগে হইতে অব্যাহতি পাইলাম।

কয়েক মাদ পরে ঐ নবকুমারের পত্নী কলিকাতায় দাদার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, "আপনি অনেক ব্যক্তিকে মাদহারা দিতেছেন, আমাকে ত কিছুই দিতে হয় না। অতএৰ আপনি অমুগ্রহপূর্বক আমাদের চাপড়ার পাড়ে আপনার পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বখ-রক্ষটি আমাকে প্রদান করুন। উহা বছকালের গাছ; ঐ অশ্বথ-ব্লের নিকট আমরা প্রায় নয় দশ বংসর বাগান করিয়াছি। ঐ গাছের আওতায় আমার বাগানের অনিষ্ট ঘটতেছে।" তাহাতে দাদা বলেন, "আমার পিতামহী পঞ্চাশ বংসরেরও অধিক পূর্বে ঐ বৃক্ষ ও তত্ত্বসন্থ ভূমি বীতিমত টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া, পথিকগণের আতপতাপ-নিবারণ-মান্দে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আর বিনি ঐ স্থান পিতামহীদেবীকে বিক্রয় করিয়াছেন, পিতৃদেব তাঁহার পরিবারকে প্রতি-পালন করিয়াছেন। বাবার কাণী যাইবার পর, তাঁহার অহরোণে আমিও তাঁহার বৃদ্ধা পরিবার প্রসন্নময়ী দেবীকে মাসে মাসে ছই টাকা দিয়াথাকি। তোমার স্বামী জানিয়া শুনিয়া, পিতামহীর ঐ স্থান কেন ক্রম করিয়াছে ?" তাহা শুনিয়া ঐ স্ত্রীলোকটি বলিলেন, "আমার স্বামীকে আপনি লেখাপড়া শিখাইয়া কর্ম করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি আট দশ বংসর অতীত रुहेन, 🗷 স্থান क्रन्न कत्रिए गमर्थ हरेनाहिल्नि ।"

ইহা শুনিয়া দাদা বলিলেন, "তোমার খামী নবকুমার বন্দ্যোপাংগায়কে আমি নিজ-বায়ে লেখা পড়া শিখাইয়া, পরে কলিকাতান্থ মেডিকেল কলেজে

পড়াইয়াছিলাম; পরে দে নাড়াজোলের রাজার ডাক্তার হইয়া, হল্তিপুঠে বীরসিংহার আসিয়া, আমার পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বপ-রক্ষের কতকগুলি ভাল হাতির দারা ভালাইলেন, এই ঘটনার পূর্বে আমার মৃত্যু হইলে সোভাগ্য জ্ঞান করিতাম। পিতামহীর গাছের শাখা না কাটিয়া, আমার হাত-পা কাটিলে এত ত্বংখ হইত না; পরে আবার উহার মূলে করাত লাগাইলেন এবং তুমি তাহার উপযুক্ত পত্নী, ঐ বৃক্তে বেড়া দিয়া, বৃক্ষ নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে উহার শিক্ড কাটিয়া বাঁশরকাদি রোপণ করিয়াছ, এবং আমার ভাইকে কয়েদ দিবার জন্ম বিধিমতে প্রয়াস পাইয়াছিলে; এক্ষণে আবার আমার নিকট আসিয়া উদারতা ও সরলভাব দেখাইতেছ। তুমি মকদ্দমায় জয়লাভ করিলে কখনই আদিতে না; পরাজয় হইয়াছে, তজ্জাই আসিয়াছ। আমার ভাই যদি অসায় করিয়াছিল, তাহা হইলে नानिम ना कतिया शूर्व किन वामाय जानारेल ना ?" रेहा छनिया छै ভাক্তারের পত্নী বলিলেন, "ঐ গাছের তলায় আপনার কতথানি ভূমি চাই, তাহা আপনি আমার নিকট চাহিয়া লউন।" এই কথায় দাদা বলিলেন, "তুমি আমার নবাবের বেটি, আমি তোমার নিকট ডিক্ষা চাহি না। আমার হয় আমার থাকিবে, নতুবা বাইবে; তজ্জ্ঞ্ম তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিব না।" ঐ দ্বীলোকটি কয়েক দিন অগ্রন্তের বাটীতে অবস্থিতি করিয়া, পরে তাঁছার নিকট পাথেয় বস্তাদি লইয়া প্রস্থান করেন।

১২৯৬ সালের প্রারম্ভে বীরসিংহা ও তৎসন্নিহিত গ্রামবাসী, অগ্রন্ধ
মহাশ্রের প্রতিপালিত ক্ষেক ব্যক্তির উত্তেজনায়, নবকুমার ভাজারের
জামাতা কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাদের নামে দেওয়ানীতে নালিস করে;
পরে ক্রেমশঃ দাদা ভিন্ন আমাদের পিতামহীর পৌত্র-প্রপৌত্রাদির নামে
অভিযোগ হইলে, আমি দেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়া দাদাকে সমস্ত
অবগত করিয়া বলিলাম, মহাশয়, আমি ঐ মকদমায় লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করি
না; অনেকে বলেন, পিতামহী প্রায়্ম পঁয়ত্রিশ বংসর অতীত হইল গঙ্গা-লাভ
করিয়াছেন, তাঁহার অখথ-রক্ষের জন্ম মনাস্তর করা উচিত নয়। কেহ কেহ
বলেন, গাছটি ত্যাগ কর; এক সামান্য অখথ-রক্ষের জন্ম এত ব্যয় করার
আবশ্যক কি ? দ্র হউক, গাছটা ত্যাগ করি; আমি ওসব হাঙ্গামে থাকিতে

ইচ্ছা করি না।" ইহা ওনিয়া তিনি ক্রোধভরে বলিলেন, "তুই মর্, তাহা হইলে আমি বয়ং লাঠি হাতে করিয়া গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ঐ গাছ রক্ষা করিব।" ইহা ওনিয়া তাঁহার প্রতিপালিত প্রিরপাত্র বাবু নিজের উত্তেজনা স্বীকার করিয়া, আমাকে বে পত্র লিখিয়াছিলেন, ঐ পত্র দেখাইলাম। দাদা, পত্ৰ লইয়া তাঁহার আত্মীয় উকীলদিগকে দেখাইয়া ও পরামর্শ লইয়া ছই তিন দিন পরে আমাকে বলিলেন, "এ দকল তোমার কর্ম নয়, তুমি ঈশানের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য করিবে। এ বিষয়ের জন্ম সর্বস্বাস্ত হইতে হয়, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইব না।" আমার মকদমার সময়, নবকুমারের জামাতা কেশবচন্দ্র ও বাদিনীর কয়েক জন সাক্ষীর জবান-বন্দীতে বিচারপতি বাবু অক্ষয়কুমার বস্ত্র, তাঁহাদের মিধ্যাসাক্ষী প্রভৃতি দোষ উল্লেখ করিয়া, বাদিনীর জামাতাকে মীমাংসা করিতে উপদেশ দেন। অনেক বাদাম্বাদের পর, আমি মীমাংসা করিতে সমত ছিলাম না, ঈশানের অমুরোধে সমত হইলাম; সোলেমুরত নিষ্পত্তি হইল। তিনি যে কেবল মাতভক্তি ও পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন এমত নহে; পিতামহী-দেবীর প্রতিও আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি নিজের স্বার্থসাধনোদেশে কখনও আদালতে মকদ্দমা উত্থাপিত করেন নাই।

#### মলমুপুর

গবর্ণমেন্ট, বন্থা হইতে দামোদর-নদের প্রাংশের রেলপথ রক্ষার জন্ত,
নদীর পশ্চিমাংশের সেতু খুলিয়া দেন, এবং প্রায় ঘাদশবর্ষ হইল, দামোদরের
বেগের হানা বন্ধ হইয়া, জানকুলীর হানা দিয়া নদীর স্রোত পশ্চিমাংশে
সরিয়া আসায়, দামোদর নদ, কেশবপুর প্রভৃতি স্থানের সীমার মধ্য দিয়া
স্রোত বহিয়া চলিতেছে। স্বতরাং বর্ষাকালে মলয়পুর প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রাম
বন্তার জলে প্লাবিত হওয়ায়, ধাল্ল জল্ম নাই। কয়েক বংসর বল্লায় ধাল্ল না
হওয়ায়, প্রজাবর্গ নিতান্ত নিঃম্ব হইয়াছে; বিশেষতঃ ধাল্লের ভূমি সকল
বল্লায় বালুকাময় স্থান হইয়াছে। স্বতরাং ক্রমশঃ গ্রামবাসীর মধ্যে অনেকেই

পৈতৃক বাসন্থান পরিত্যাগপূর্বক, স্থানান্তরে বাস করিতে লাগিলেন। সন ১২৮৯ সাল হইতে ১২৯৭ সালের আশ্বিন মাস পর্যন্ত এই আট বংসর কাল, উক্ত গ্রামবালী জ্ঞাতি প্রীক্ষধরচন্দ্র জট্টাচার্য, প্রীবজ্ঞেশ্বর জট্টাচার্য, প্রীকরাম জট্টাচার্য, মৃত হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারসমূহ নিরুপায় হইয়া, প্রতিবংসর বস্তার সময় প্রায় চারি মাস কাল কলিকাতার দাদার বাটীতে অবন্থিতি করেন। দাদা, বিপদাপন্ন ও শ্বরং-সমাগত ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে সমাদর-পূর্বক গ্রহণ করিয়া, উহাদের মধ্যে প্রায় পঁটিশ জনকে নিজ বাটীতে রাখিয়া, জরণপোষণ করিতে লাগিলেন; অবশিষ্ট লোকদিগকে কিছু কিছু নগদ টাকা দিতেন, তদ্ধারা তাঁহারা অপর স্থানে ভোজন করিতেন। বস্তার জগ্ন-ভবন পূনঃ-সংস্করণ জন্ম অনেককেই টাকা দিতেন। ক্রমিক চারি মাসকাল প্রত্যহ দুই বেলা প্রায় পঞ্চাশ জন লোককে বাটীতে ভোজন করাইতেন।

নিকট-জ্ঞাতি হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কয়েকটি নাবালক পুত ও কুমারী কন্তা, বিধবা ভগিনী ও ভাগিনেয় রাখিয়া লোকান্তরিত হন। তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতিপালনের কিছুমাত্র সংস্থান ছিল না; এজন্ত অগ্রন্ধ মহাশয়, মাসে মাসে পনর টাকা মাসহারা দিতেন। সাতশত টাকা দিয়া ইহার কন্তার বিবাহকার্য সমাধা করেন, এবং নৃতন বাটী প্রস্তুত জন্ত একশত টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

দাদা দ্ব্য পান করিতেন না; কিন্তু প্রতি মাসে উপরি লোক ও বাটীর অপরাপর লোকের জন্ত প্রায় আশি টাকার দ্ব্য ক্রের করিতেন। ভোজনের সময় প্রায় দেখি, বাঁহারা অপর স্থানে চাকরি করিতেছেন, তাহারা ভোজনের সময় দুই বেলা আসিয়া ভোজন করেন; কতকগুলি ছেলেকেও দেখিতে পাই, তাহারা দাদার বাটীতে আহার করিয়া, বিভালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

প্রতিবংসর প্রত্যাপৃদ্ধার সময় পাঁচ ছয় হাজার টাকার বন্ধ বিতরণ করিতেন। অপর সমরেও বাটাতে কাপড়ের দোকান সাজাইরা রাখিতেন। অনাখ, দীন, দরিত্র প্রভৃতি উপস্থিত হইলে, বিবেচনামতে প্রদান করিতেন। ইয়াতেও প্রায় প্রতি বংসর তিন চারি হাজার টাকা ব্যয় হইত।

দাদা, নিছে প্ৰায় আঁৰ খাইতেন না ; কিছু প্ৰতি বংসয় জৈচি, আলাচ,

প্রাবণ এই তিন মাসে প্রায় পনর শত টাকার আঁব ক্রেয় করিয়া, আত্মীয় লোকের বাটীতে পাঠাইতেন এবং বাটীস্থ লোক ও চাকর, চাকরাণী, মেণর প্রস্থৃতিকে আপনি দাঁড়াইয়া আঁব খাওয়াইতেন। ঐ সমরে তাঁহার বিভালরের শিক্ষক, ছাত্র ও অন্ত বে সকল ব্যক্তি আসিতেন, তাঁহাদিগকে নিজের সমক্ষে বসাইয়া আঁব খাওয়াইতেন। আমুপোন্তার হরিশ্চক্র গুঁই ও শীতলচন্দ্র রায়ের দোকানে স্বয়ং যাইয়া আম্র ক্রম করিতেন এবং উহাদের দোকানে প্রায় আধ ঘণ্টা বা তিন কোয়াটার বসিয়া, তাহাদের সহিত গল্প করিতেন। উহাদের দোকানের সমুখ দিয়া কোন বর্ডলোক গমন করিলে, তাঁহারা আশ্র্যাধিত হইতেন। এক সময়ে একটি বাবু বলেন, "মহাশয়, ও স্থানে বসিবেন না, আপনি বড়লোক, উহারা সামাম্র দোকানদার!" ইহা শুনিয়া দাদা হাস্ম করিয়া বলিলেন, "আমি বড়লোক অপেকা ইহাদের নিকট বসিতে ও গল্প করিতে ভালবাসি।"

কালীঘাটনিবাসী বাবু ক্ষেত্রমোহন হালদার, বসতবাটী প্রস্থৃতি সমস্ত্র সম্পত্তি মহাজন ডিক্রিক্সারী করিয়া দেন-ডিক্রিডে বিক্রেয় করিয়া লইবে জানিয়া, নিরুপায় হইয়া অগ্রন্থ মহাশয়ের নিকট আসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইহার রোদনে তিনি ছঃখিত হন এবং স্বহস্তে টাকা না থাকায়, অপরের নিকট চার শত টাকা ঋণ করিয়া, তাঁহার মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিয়া দেন। দাদার ঐ টাকা প্রাপ্তির আশা ছিল না। কিন্তু তিনি কিছুকাল পরে ঐ টাকা যখন পরিশোধের মানস করিয়াছিলেন, তখন মহাজনের প্রমুখাৎ অবগত হইলেন যে, উক্ত হালদার, ক্রমশঃ ঐ টাকা পরিশোধ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবচরণ সরকার প্রভৃতি কয়েক শরিকের বসতবাটী দেন-ভিত্রিতে বিক্রেয় হইবার উপক্রমকালে, তাহাদিগকেও এরপ উদ্ধার করিয়াছিলেন। সে সময় উহাদের এরপ ছ্রবস্থা হইয়াছিল যে, কেহই তাহাদিগকে বিশাস করিয়া কিছু মাত্র ধার দেন নাই; তজ্জ্ঞ উহারা দাদার শরণাগত হওয়াতে, তিনি দ্যার বশবতী হইয়া, নিজহুত্তে টাকা না থাকা প্রযুক্ত, তাঁহার এক পরম বন্ধুর নিকট হইতে আট শত টাকা ধার করিয়া, মহাজনকে দিয়া উহাদিগের বস্তবাটী রক্ষা করেন। উত্তরপাড়ার গাড়ী হইতে প্রতনের দোবে দাদা, বকুতে আঘাতপ্রাপ্ত হন; এই প্রের উদরামর পীড়ার প্রপাত হয়। ১২৯১ সালের বৈশাথ মাস হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত পীড়া এত দ্র প্রবল হয় যে, তাহাতে দাদার জীবন-সংশ্বর হয়। চিকিৎসক মহাশয়ের অভিপ্রায়ে আফিং থাইতে আরম্ভ করেন। প্রত্যহ প্রাত্তে ও সদ্ধ্যার ত্রিশ কোঁটা লডেনম ব্যবহার করিতে লাগিলেন, ইহাতে ত্বরার ঐ পীড়ার উপশ্ম হইল; কিন্ত ছই তিন মাস পরে পুনবার পীড়ার উদ্বর হইল। আফিংয়ের মাত্রার উপকার না হওয়ার, আফিং পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন; কিন্ত কোন মতেই ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

সন ১২৯৫ সালের প্রাবণ মাসে তাঁছার পত্নী দিনমন্ত্রী দেবীর রক্তাতিসার পীড়ার উদর হয়। দিন দিন পীড়ার রৃদ্ধি ছইতে লাগিল; চিকিৎসার দারা কোন ফললাভ না হওয়ায়, ভাদ্র মাসের ১লা রহস্পতিবার রাত্রি নয়টার সময় পতিপুত্র প্রভৃতি সমুদায় পরিবারবর্গের সমক্ষে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। দাদা, শোকে অধীর হইয়াও স্বীয় থৈর্য ও গাভ্তীর্যগুণে শোক-ছংখাদি প্রকাশ না করিয়া, একমাত্র পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দারা উর্বদৈহিকাদি কার্য সমাধার পর, কলিকাতায় শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সমাধা করিলেন। ঐ বংসর পৌষমাসে পুত্রের হাতে ধরচপত্র দিয়া, দেশে আত্মীয় বন্ধ্রাদ্ধবিদার ভোজন ও সম্বর্ধনাদি-কার্য করিবার জন্ম বীরসিংহায় পাঠাইয়াছিলেন। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বীরসিংহায় গিয়া, গ্রামস্থ সমুদায় স্ত্রীপুরুষদিগকে ও নিকটবর্তী জ্বমিদার ও সম্রাস্ত ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, রীতিমত সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন। ইহাতে যথেষ্ঠ ব্যয় হইয়াছিল।

দাদার পরমবন্ধু ডাক্ডার হুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার দিতীয় পুত্র বাবু স্থেরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্ম বিলাতে পাঠান। তথায় অবস্থিতি করিয়া স্থরেন্দ্রবাবু, সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় উদ্ধীর্ণ হন। অধিক বয়স বলিয়া আপন্তি উত্থাপিত হইলে ও বিলাত হইতে সংবাদ আসিলে, বাবু হুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া, দাদাকে গোলবোগের কথা বলিলেন। ইহা শুনিয়া তিনি অনারেবল বাবু ঘারকানাথ বিত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র দন্ত মহাশয় প্রশৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া,

বিলাতে কোষী প্রভৃতি কাগজপত্র প্রেরণ করিয়া আপন্তি খণ্ডন করিলেন; স্বেক্সবাব্ সিবিলিয়ান হইলেন। বঙ্গে আগমনপূর্বক কার্যে প্রবিষ্ট হইলে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহার মিল না হওয়াতে, স্বরেক্সবাব্ পদচ্যত হন। পদচ্যত হইবার পরে স্বরেক্সবাব্ মেটোপলিটানে প্রফেসার নিযুক্ত হন।

এক দিবস দাদা অথাসীন হইয়া কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে ছই জন ধর্ম-প্রচারক ও কয়েকজন কৃতবিপ্ত ভদ্রলোক আসিয়া উপবেশনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়! ধর্ম লইয়া বঙ্গদেশে বড় হলছুল পড়িয়াছে, যাহার যা ইচ্ছা সে তাহাই বলিতেছে, এ বিষয়ের কিছুই ঠিকানা নাই; আপনি ভিন্ন এ বিষয়ের মীমাংসা হইবার সন্তাবনদনাই।" এই কথায় দাদা বলিলেন, "ধর্ম যে কি, তাহা মহয়ের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই।" ইহা শুনিয়া তাঁহারা আরও পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি বলিলেন, "আমি পরের জন্ম বেত খাইতে পারিব না"; এই বলিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন।

"এক দিবস মৃত্যুরাজ, কর্মচারিগণসহ কাছারি খুলিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, প্রহরী এক ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া আনিলে, মৃত্যুরাজ তাহাকে বলিলেন, তুমি অমুকের উপাসনা না করিয়া, কি জন্ম অমুকের উপাসনা করিলে গু উপাসক বলিলেন, আমার অপরাধ নাই, অমুক ধর্ম-প্রচারক আমাকে ধেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, আমি তদস্থসারে কার্য করিয়াছি। এই কথায় মৃত্যুরাজ, উপাসকের প্রতি পাঁচ বেতের আদেশ দিয়া, তাহাকে এক সন্নিহিত বৃক্ষতলে রাখিতে বলিলেন। এইরূপ তিন চারি জন উপাসককে দণ্ড দিবার পর, আপনার মত একজন ধর্ম-প্রচারক আনীত হইলেন। ঐ ধর্মপ্রচারককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, বিভাসাগরের উপদেশাস্থসারে আমি অমুক উপাসনা করিয়াছি এবং অস্থগামী ব্যক্তিদিগকেও ঐ উপাসনার উপদেশ দিয়াছি। মৃত্যুরাজ, প্রথমতঃ তাঁহার নিজের হিসাবে পাঁচ বেতে দিয়া, অহুগামী উপাসকদিগকে আনাইয়া, প্রত্যেকের হিসাবে পাঁচ বেতের আদেশ দেন। এরূপ তুই তিন জন প্রচারকের পর, আমিও মৃত্যুরাজ্বর সন্মুর্থে নীত হইলাম। প্রথমতঃ আমাকে নিজের হিসাবে পাঁচ বেতে দিয়া,

প্রত্যেক উপাদক ও প্রত্যেক প্রচারকের হিসাবে পাঁচ পাঁচ বেত ছকুম দিলেন। ইহাতে আমার শরীরে জিলার্থ স্থান রহিল না; তথাপি বহুসংখ্যক বেত বাকী রহিল এবং অবশিষ্ট বেত শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যাহ বেত খাইতে হইল।" এই কথার পর বিদ্যাসাগর মহাশম বলিলেন, "আমার বোধ হয় বে, পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে এক্লপ তর্ক চলিতেছে ও যাবৎ পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ এই তর্ক থাকিবে; কমিন্কালেও ইহার মীমাংসা হইবে না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন, মহাভারতে বেদব্যাস লিখিয়াছেন, বকক্ষপী ধর্মরাজ, এই মর্মে ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্টিরকে জিজ্ঞাসা করিলে, যুধিষ্টির উত্তর করিলেন।

বেদা বিভিন্না: স্মৃতয়ো বিভিন্না: নাসৌ মুনির্যস্ত মতং ন ভিন্নং। ধর্মস্ত তত্ত্বং নিইছতং গুহায়াং মহাজনো বেন গত: স পহা:॥"

#### বীরসিংহ ভগবতী-বিছালয়

সন ১২৯৬ সালের চৈত্র মাসে অগ্রন্ধ মহাশয়, পত্র লিখিয়া আমায় কলিকাতায় আনাইয়া বলেন, "দেশে ম্যালেরিয়াপ্রয়্কু এতাবংকাল স্কল বন্ধ ছিল। একণে আর দেশে ম্যালেরিয়া নাই; অতএব জম্মভূমির বালকগণের মোহায়কার নিবারণ জন্ত পুনর্বার বিভালয় স্থাপনের ইচ্ছা করিতেছি।" কিন্তু তিনি কায়িক অস্ম্স্থতা-নিবন্ধন স্বয়ং দেশে বাইয়া বিভালয় স্থাপন করিতে অক্ষম হইয়া, আমায় বলেন, "তোমাকে প্রের মত সকল কার্বেরই ভার গ্রহণ করিতে হইবে।" তাহাতে আমি বলিলাম, "কাশী হইতে আদিবার পর আমার ছই পুত্র কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, অবশিষ্ট পুত্রটিও অরকাশ-রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ ১২৯৪ সালে পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত যে অশ্বথ-রুক্ষের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়াছিলেন, তাহাতে বে সকল লোক মহাশয়ের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহারা সকলে ঐক্য হইয়া, ঐ বৃক্ষ-উপলক্ষে অকারণ আমাকে কৌজদারীতে আসামী-শ্রেণী-ভূক্ত করিয়া, আমার নামে অভিযোগ করিয়াছিল। ঐ মকক্ষয়ায় অব্যাহতি পাইলে, দেওয়ানীতে আসামী হই। এইয়পে সকলের

স্থিত মনাত্তর হুইলে, আমি অন্ত কার্যের ভার প্রহণ করিতে অক্ষম। বিশেষতঃ বিভালয়ের বাটা নাই, নুতন বাটা প্রস্তুত করিতে হইবে। খগ্রে বাটা প্রস্তুত করিয়া, পরে বিভালয় স্থাপন করা উচিত: নচেৎ অপরের वांगिए विद्यालय बनारेटल, कार्राव श्वविधा रहेरव ना।" এই कथा विलग्ना णामि (मत्म यारे। मन ১২৯৭ माल्यत २वा दिनाथ, प्रशुक्त महानग्र, ভাগিনেয় চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পাঁচ জনকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া, বীরসিংহায় বিভালয় স্থাপন করেন। প্রথমতঃ নিজ গ্রাম ও সলিহিত ছই তিন্থানি গ্রামের বালকেরা অধ্যয়নার্থে প্রবিষ্ট হইল। বিস্থাসাগর মহাশয় পাঁচ জন শিক্ষক নিযুক্ত করতঃ, পুনর্বার বিভালয় স্থাপন করিলেন দেখিয়া, (म শञ्च लाक পরম আহলাদিত হইলেন। শিক্ষক চিস্তামণিবাবু, দাদার বিনা অসুমতিতে কার্য করিয়াছিলেন। তাহা গুনিয়া চিস্তামণি বাবুকে পত দারা ডাকাইয়া বলেন, "তোমাদের দারা বিভালয়ের কার্য সম্পন্ন হইবে না, অতএব তোমাদের বেতনাদি গ্রহণ কর। বিভালর বন্ধ থাকিবে, আমি খতন্ত্র বন্দোবস্ত করিব।" স্থতরাং চিস্তামণি হতাশ হইয়া বাটী প্রতিগমন करत्न। এই সংবাদ শুনিয়া, আমি আষাঢ় মাসে দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতা গিয়াছিলাম; তাছাতে তিনি আমাকে বলেন, "তুমি যদি ভার গ্রহণ কর, তাহা হইলে স্কুল রাখিব, নচেৎ তুলিয়া দিব।" ইহা গুনিয়া অগত্যা ভার গ্রহণ করিয়া, বাটী আগমন করিলাম। পুনরায় শ্রাবণ মালে কলিকাতায় গমন করিলে, আর পাঁচ জন শিক্ষক নিযুক্ত করেন। বালকগণের বেতন ও য়্যাড্মিসন ফি না থাকায় এবং স্থশ্ঝলা স্থাপন হওয়ায়, দিন দিন ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শিক্ষকগণসহ আসিবার সময় কতকগুলি বেঞ্চ ও চেয়ার আমার সমভিব্যাহারে পাঠাইয়া দেন এবং বিভালয়-সম্বন্ধে তাঁহার কৃত নিয়মাবলীও স্বাক্ষর করিয়া, আমার হস্তে প্রদান করেন। ইহা দেধিয়া খাঁটাল, জাড়া, ক্ষীরপাই, ঈড়পালা প্রভৃতি স্থানের বিদ্যালয় সকলের কর্তৃপক্ষণণ এবং ঘাঁটাল মূন্সেফী আদালতের অনেকগুলি উকীল, ঈ্র্যাপরবশ হইয়া কল-কৌশলে ঐ বিভালয় উঠাইবার মাননে অগ্ৰন্তকে অনেক পত্ৰ লিখেন। কিন্তু তিনি ঐ সকল অসম্বন্ধ-পত্ৰ দেপিয়া, কিঞ্চিমাত কুৰ বা অসম্ভষ্ট না হইয়া, আমাকে দেশে পতা লিখেন ও

কলিকাতার তাঁহার নিকটে আসিলে ঐ সকল পত্রগুলি আমাকে দেখাইয়া বলেন, "শস্তু, এই সকল কারণে তুমি কুরু বা নিরুৎসাহ হইও না। আমি এই সকল অল্প ও ঈর্বাপরবশ ব্যক্তিদিগের কথায় কর্ণপাত করি না। আমি পূর্বে বীরসিংহ-বিভালয় স্থাপন করিলে, যেরূপ দেশের উন্নতি-সাধন জভ যত্ন করিয়াছিলে, এইক্লণেও সেইরূপ যত্ন করিতে ত্রুটি করিও না। আমার অভিপ্রায়, আমি ব্যয় করিতে কুঠিত হইব না। আমি টাকা মাত্র দিব, কিন্তু তুমি অন্ত সকল বিষয়ে সর্বেসর্বা অর্থাৎ শিক্ষক-নিয়োগ ও পদচ্যুতি বিষয়ে ভূমি বাহা করিবে, আমি তাহাতেই সন্মত হইব।" কয়েক মাস পরে আর চারিজন শিক্ষক প্রেরণ করেন ও আমাকে পত্র লিখেন। শারীরিক অস্বাস্থ্য-নিবন্ধন অগ্রন্ধ, পোষ্মাদে ফরাসডাঙ্গার গঙ্গাতীরে বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ ও উমাচরণ থাঁয়ের বাটী ভাড়া লইয়া, তথায় করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আগমনপূর্বক মেট্রোপলিটান কলেজ ও স্থল কয়েকটির ও অস্থান্ত বিষয় সকলের তত্ত্বাবধান করিয়া ফরাসভাঙ্গার গমন করিতেন। বীরসিংছ-বিভালয়ের আাফিলিয়েসন ও অন্তান্ত কার্য জন্ম আমাকে আদিতে আদেশ করায়, আমি উপস্থিত হইলে পর, দাদা বলিলেন, "ত্বায় চিকিৎসালয় স্থাপন না করায়, আমি তোমার প্রতি অসম্ভষ্ট হইয়াছি।" আমি বলিলাম, "নিজ বাটী ভিন্ন অপরের বাটীতে চিকিৎসালয়ের কার্য চলিতে পারে না। অতএব আপনি ছরায় বালক-विकालय, চিकिৎসালয় ও বালিকা-বিভালয় এবং রাখাল-ফুলের বাটী নির্মাণের ব্যবস্থা করুন। বাটী নির্মাণ হইবার পর পনর দিবস মধ্যে চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিতে পারিব।" তিনি বলিলেন, "শরীরে কিছু স্বাস্থ্য লাভ করিয়া ও ভারত ব্যবস্থাপক-সভার সহবাস-সম্বতি আইনের সম্বন্ধে আমার অভিপ্রায়ানাত্রণ ব্যবস্থা লিথিয়া পাঠাইয়া, দেশে যাইয়া ঐ সকল কার্য সমাধা করিব।"

এক দিবস দাদাকে বলিলাম, "মহাশয়! আমি আপনার জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।" এই কথার দাদা বলিলেন, "পড় দেখি, শুনি।" তাঁহার আজাস্সারে জীবনচরিতের উপক্রমণিকা, শিশুচরিত সমগ্র ও স্থানে স্থানে ছুই চারি পৃষ্ঠা শুনাইবার পর তিনি বলিলেন, "লেখা ভাল হইয়াছে, কিন্তু দান ও সাহাষ্য বিষয়গুলি উঠাইয়া দিও, নত্বা অনেকে কৃষ্টিত ও লজ্জিত হইবেন।" কিন্তু আমি এই পৃস্তক মুদ্রিত করিবার পূর্বে অনেককে জিজ্ঞাসা করায়, বাঁহারা ঐ বিষয় মুদ্রিত-করণে আপত্তি করিলেন, তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ করিলাম না এবং বাঁহারা কৃতজ্ঞ-ছদয়ে ও সরল-ভাবে অহমতি দিলেন, তাঁহাদের বিষয় মুদ্রিত করিলাম।

ইতিমধ্যে অর্থোদয়-যোগে ফরাসভাঙ্গার বাসা-বাটীতে বহু লোকের সমাগম হওয়ায়, তাহাদের রীতিমত তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে কলিকাতার বাহুড়বাগানের বাটীতে আল্লীয় ও কুটুম্ব ও কুটুম্বদিগের গ্রামবাসীরা এবং বীরসিংহা ও তৎসন্নিহিত কয়েকটি গ্রামবাসী কতকগুলি लाक অর্বোদয়যোগ উপলক্ষে আদিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। দাদার প্রতীক্ষা করিয়া, তাহারা বাছড়বাগানের বাটা হইতে না বাওয়ায়, দাদার কনিষ্ঠ জামাতা কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ফরাসডাঙ্গায় ঐ মর্মে পত্র লিখেন। এই সংবাদ পাইয়া অগ্ৰজ, ফরাসডাঙ্গার বাটীস্থিত আগত আশ্বীয়দিগকে বিদায় দিয়া কলিকাতায় আসিলেন। বহু লোকের সমাগম দেখিয়া আমি বলিলাম, "অর্ধোদয় না হইয়া আপনার পূর্ণোদয় হইয়াছে।" এই কথায় তিনি ঈষৎ হাস্ত করিলেন। পাথেয় ও বন্ত দিয়া অধিকাংশ লোককে বিদায় করিলেন। দেশস্থ বিভালয়ের অ্যাফিলিয়েসন-সংশ্বে আমাকে আপন নামে দরধান্তাদি দাখিল করিতে আদেশ করেন; কিন্ত আমি তাহাতে সমত না হইয়া, দাদাকে অসুরোধ করায়, দাদা স্বীয় নামে দর্থাস্তাদি লিখাইয়া, তাঁহার প্রিয়পাত্র মেট্রপলিটান বিভালয়ের কর্মচারী বাবু ব্ৰজনাথ দের দারা স্কুল-ইন্স্পেক্টারের নিকট প্রেরণ বিভালয়ের মোহর ও নাম-করণের উল্লেখ হওয়ায়, আমাকে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বলেন। আমি উহা বিভাসাগর ইন্স্টিটিউসন বলিয়া লিখিলাম। দাদা তাহা দেখিয়া বলিলেন, "আমি তোমা অপেকা ভাল লিখিতে পারি।" এই বলিয়া "ভগবতী-বিভালয়" এই নামটি লিখিয়া, খামাকে ও উপস্থিত ব্ৰদ্ধবাৰু প্ৰভৃতিকে বলিলেন, "শস্তুর অপেকা আমার লেখাট ভাল হইল কি না ?" আমি বলিলাম, "মহাশর! লেখা ভাল হইলে কি হইবে, উহাতে অনেক দোষ আছে; বিভালয়টি আপনার নামে থাকিয়া কোন কারণে উঠিয়া গেলে, আপনার পুত্রের উপর দোষ
বর্তিবে; কিন্তু জননীদেবীর নামে হইয়া উঠিয়া গেলে, লোকে বলিবে,
বিভাসাগর এমনি কুলালার বে, মাত্দেবীর কীর্তি লোপ করিল।" দাদা
বলিলেন, "আমি কি ইহার বন্দোবস্ত না করিব। তুমি ঐ সকল
বিষয়ের জন্ত দেশে একত্র আট বিবা জমি স্থির করিয়া দাও, স্ক্লের স্থারিম্বের
বিষয় তোমায় ভাবিতে হইবে না। স্ক্লের স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে বাহা করিতে
হইবে, তাহা আমার স্থির করা আছে।" এই বলিয়া উহার প্রিয়পাত্র
ক্রেবাবুর প্রতি স্ক্লের মোহর করাইবার ভার অর্পণ করিলেন। ব্রজবাবু,
মোহর প্রস্তুত করাইয়া আমার হস্তে দেন। তদবিধি বিভালয়টি জননীদেবীর নামে "ভগবতী-বিভালয়" হইল। এই সময়ে ভগবতী-বিভালয়ে চৌদ্দ
জন শিক্ষক নিযুক্ত হয় এবং মাসিক তুই শত বাষ্ট্রি টাকা ব্যয়ের বন্দোবস্ত
হয়। তৎপরে আমাকে বলিলেন, "স্ক্লবাটীর জন্ত দশহাজার টাকা রাষ,
এবং আবশ্যক হয়, আরও তুই তিন হাজার দিব।" আমি বলিলাম, "দেশে
গিয়া বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিলে ঐ টাকা লইব, এখন লইতে পারি না।"

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার সি. আই. ই.-র সারেন্স-আসোসিয়েসনের জগু অগ্রন্ধ মহাশয়, এক সহস্র টাকা দিয়াছিলেন।

ঘাঁটাল-প্রদেশ বভার জলে প্লাবিত হওয়ায়, ঐ প্রদেশবাসী বিপন্ন লোকদিগের সাহাষ্য জন্ত দাদা, মেদিনীপুরের ম্যাজিস্টেট কর্ণিস্ সাহেবের নিকট পাঁচ শত টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশম বিপদে পড়িয়া দাদার শরণাগত হইলে, দাদা তাঁহার আত্মীয় ব্যক্তিদের নিকট ঋণ করিয়া, প্রসন্নবাবুকে ন্যুনাধিক পঞ্চ সহস্র টাকা দেন। উহার মৃত্যুর পর, দাদা নিজে ঐ ঋণ পরিশোধ করেন। অনেকের জন্ম দাদাকে এক্লপ করিতে হইয়াছে।

এক দিবস জনৈক সম্ভান্ত ব্যক্তি শীতকালে পাঁচ শত টাকা মুল্যের শালের জোড়া গায়ে দিয়া, বাছড়বাগানের বাটীতে আসিয়া, লাইত্রেরী দেখিয়া দাদাকে বলিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়! এত অধিক ব্যয় করিয়া পুস্তকগুলি বাঁধাইবার প্রয়োজন কি ?" দাদা স্থিত-বদনে বলিলেন, "মহাশ্র ! পাঁচ দিকার কঘলে শীত নিবারণ হয়, আপনি কি জন্ম পাঁচ শত টাকার শাল গায়ে দিয়াছেন ?"

পৌষমাস হইতে দাদার পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল ও বলের ব্লাস হইতে লাগিল এবং মানসিক অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল। এই সকল দেখিরা, চিকিৎসক ও বৃদ্ধগণ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া, জলবায়ু পরিবর্তন জস্ত সমধিক স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে অস্থরোধ করেন। এদিকে মেট্রোপলিটানের অবস্থা এক্রপ ঘটিয়াছে বে, মধ্যে মধ্যে স্বয়ং মেট্রোপলিটানে উপন্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় স্বয়ং তত্তাবধান না করিলে কোনও মতেই চলে না; এই কারণে সমধিক দ্রবর্তী স্বাস্থ্যকর প্রদেশে যাইতে পারিলেন না। কিন্ধ কলিকাতায় অবস্থিতি করাও চলিতেছে না; এমত অবস্থায় গলাতীরে করাসভালায় হইটি বাটা ভাড়া লইয়া ও নিত্য-ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যসামগ্রী লইয়া, তথায় গমন করেন। মধ্যে মধ্যে মেট্রোপলিটানের ও অস্থায় বিষয়-কর্মের জ্বয়্ম কলিকাতায় আসিতে হইত। প্রথম মাসে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভ করিলেন; কিন্ধ ক্রা ও দৌহিত্রাদি নিকটে না থাকায় ও মনের স্বচ্ছন্দতা না থাকায়, তাহাদিগকে ফ্রাসভালায় লইয়া যান।

এই সময়ে পৌষের প্রারম্ভে, জাহানাবাদের অনাররি ম্যাজিন্ট্রেট্ কয়াপাঠ
বদনগঞ্জ-নিবাসী রামরাঘব মুখোপাধ্যায়, স্বকীয় কোনও বিষয়কর্মোপলক্ষে
কলিকাতায় আগিয়া, ঈশানচন্দ্রের সহিত কথোপকথন-সময়ে আমার সহিত
আলাপ হওয়ায়, তাঁহাকে দাদার নিকট পরিচিত করিয়া দিই। তিনি
দাদার কোজা লইয়া দেশে গমন করেন। তথায় গণনা করিয়া মৃত্য-আশহা
ব্যক্ত করিয়া, অয়ৃত হোমের ও পঞ্চাল-স্বভ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া পত্র লিখেন।
ফান্ধন মাস হইতে ফরাসভালা আর স্বাস্থ্যকর বোধ হইল না। উল্লিখিত
গণনায় জলময় হইবার আশহা প্রভৃতি অবলোকন করিয়া, নিজের তাদৃশ
বিশাস না থাকায়, কেবল কলা প্রভৃতির অয়রোধে, পঞ্চাল-স্বভ্যয়ন ও হোমের
ব্যবস্থা করিয়া, কলিকাতায় বাছড়বাগানের বাটীতে প্রোহিত ও ব্রাহ্মণদিগকে নিয়্ভ করেন। কিন্ত কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না। উন্তরোভর
শীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তন্ধর্শনে, আর ফরাসভালায় অবস্থিতি করা
উচিত নয় এই বিবেচনায়, জাৈষ্ঠ মানের শেবে কলিকাতায় আসিয়া

চিকিৎসার উদ্যোগ পাইতে লাগিলেন। এই সময় এলোপ্যাথি ডাজ্ঞার ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক মহাশয়েরা বলিলেন, "অহিফেনের মাতা এত অধিক পরিমাণে থাকিলে, আমাদের চিকিৎসায় উপকার দর্শিবে না।" কলুটোলা হইতে সেখ আবৃত্বল লতীব হকিমকে আফিং পরিত্যাগ করাইবার জন্ত আনাইলেন। ১৮ই আয়াচ হইতে উক্ত হকিমের চিকিৎসা আরম্ভ হইল।

তাঁহার ব্যবস্থায় পীড়ার উপশম হইতে লাগিল; কিন্তু ত্বংখের বিষয় এই বে তুই দিন পরে হিক্কা প্রভৃতি উদয় হইয়া ২০শে আযাঢ় কম্পের সহিত ब्यद्भत्र छेनत्र हरेन । २४८म आयात ब्यद्भत्र द्वाम हरेन वटि किस रिका अवन हहेग्रा रखन्त भीजन रहेन; किन्ह ज्यानि जेन्द्र हिक्का निवादन क्रम जन्म खेवध वावशांत्र कतित्मन ना। ये मिवत्मरे हिकत्मत्र खेवत्थ व्यहित्कन जिन्न व्यथत मानकत्त्वता-निवन्नन छूटे जिन निन श्रमाथ हुए। এই नमाय नमाश्रज ব্যক্তিদিগকে সাবেক অভ্যাস অমুসারে সমধিক সমাদর করিতে লাগিলেন এবং ঐ প্রলাপ-সময়ে নিজের কালেজ ও ফুলগুলির সম্বন্ধে নানাবিধ কথা কহিতে লাগিলেন! ২৩শে আষাঢ় পুনরায় হিকা, বেদনা প্রভৃতি পীড়ার লক্ষণগুলি প্রবল হইতে লাগিল এবং ঐ সময় নেবা রোগের আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া, हिक्टिय किकिश्मा वश्च हहेल। क्लार्त्राणाहेन स्मवन कतात्र रामना ও हिकात দ্রাস হইল। উক্ত হকিম সাহেব উদারচরিত ভদ্রলোক; আন্তরিক যত্ন ও अक्षामहकाद्य চिकिৎमा क्रियाहित्न। २८८म व्यायाह, जाकात हीतानानवात् ও বাবু অমূল্যচরণ বস্থ পরীক্ষা করিয়া, ২৫শে আষাঢ় পরামর্শজন্ত ডাক্তার म्यात्कात्नन माह्यत्क चानाहर्यन । উक्त माह्य भरीका क्रिया चमाश्र वित्वनाम, वार्व मार्ट्स्वन महिल भन्नामर्ग कन्निए हर्वेस्व विनाम, जाहारक चानाहेवात जेनलन एन ; किन्ह महात्कातन मारहत, वह नीज़ वलानहाथि চিকিৎসার অসাধ্য বলায়, পরদিন ২৬শে আঘাত বেলা ১টার সময় ডাজার भानजात माहर व्यामिश जानक्रभ भत्रीका कतिया निर्मित, "क्रेयादक क्यानमात हम नारे, क्वम शाक्समीए हिंडेमात हरेबाए ; किन्ह डेरा মারাশ্বক নহে, তবে এই যে নেবা উৎপন্ন হইয়াছে ইহাই ইহার পক্ষে মারাশ্বক হইবার সম্ভাবনা। ইহা চারি পাঁচ দিনের মধ্যে উপশম হইলে হইতে পারে; কিছ ইছা অপেকা পণ্ডিতের ব্যোবার্ধক্য, শারীরিক দৌর্বল্য এবং জীর্ণশীর্ণতা

এই তিন কারণেই পীড়া উপশ্যের সম্ভাবনা অতি অল্প।" এই কথা বলায় তাহাকে বিদার দিয়া, বৈকালে ম্যাকোনেল ও ডাক্টার বার্চ উভয়ে আসিয়া ও পরীক্ষা করিয়া অসাধ্য বলায়, ডাক্টার হীরালালবাব্ ও অম্ল্যবাব্র এলোপ্যাথিক চিকিৎসা-নির্বন্ধ খণ্ডন করিয়া, শাল্জার সাহেব ছারা চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। শাল্জার সাহেবের চিকিৎসায় বেদনা, হিক্কা, নেবা, প্রভৃতি লক্ষণগুলির হ্রাস হইতে লাগিল, কিন্তু কোঠবদ্ধ পীড়ার উদয় হইল। হিক্কার লক্ষণ প্নরায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে অম্লুপিন্ত কমিতে লাগিল। ডাক্টার শাল্জার সাহেব প্রত্যহ তিন চারি বার্ব আসিতে লাগিলেন। কোন দিবস কিছু কমে, কোন দিবস বৃদ্ধি হয়। হিক্কার আনেক হাস হইয়াছিল, কিন্তু ঐ দিবসেই স্বল্প অরের উদয় হয়। দিনে দিনে অল্পে অরে অরু বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হিক্কা-সম্বন্ধে রজনীগদ্ধা মূলের আর কোনও ক্ষমতা রহিল না। মুখ্মগুল প্রভৃতির ও জীবনের শ্রী কমিয়া আসিতে লাগিল।

ডাক্তার শাল্জার নিরাশ হইলেন এবং বলিলেন, "তোমরা অপরের ঘারা চিকিৎসা করাইতে পার এবং আবশুক হইলে, আমিও বন্ধভাবে ও চিকিৎসকভাবে প্রত্যহ আসিতে ও দেবিতে পারি, তর্বিষয়ে আমার মনে কিছুমাত্র আপত্তি বা অসম্ভোব নাই।" পর দিবস ৭ই শ্রাবণ বৈকালে, দাদা পূর্বে মধ্যে মধ্যে যে ঔষধ ব্যবহার করিতেন, সেই ঔষধ ব্যবহাত হইতে লাগিল। ৯ই শ্রাবণ রাত্রিতে সামান্ত পুরাতন মল নির্গত হয় ও ১০০১১ই শ্রাবণ তাঁহাকে সকলে কিঞ্ছিৎ স্বস্থ বলিয়া বোধ করিলেন। ঐ দিবস কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান, ভালক্রপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "যাতনা প্রভৃতি পীড়ার লক্ষণগুলির হাস হইয়াছে বটে, কিন্তু নাড়ীর ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে এবং আয়ও যে ত্ই একটি লক্ষণ উদয় হইয়াছে, তাহাতে অন্ত আমার বিবেচনায় আর কিছুমাত্র আশা নাই। তরুণবয়স্ক হইলে অন্তই মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু পরিণতবয়স্ক বলিয়া ও শরীরের দৃঢ় গঠন বলিয়া, মৃত্যুর আরও ছই-তিন দিন বিলম্ব আছে।" শেষ কয়েক দিবস যদিও প্রত্যহ অর বৃদ্ধি হইতে লাগিল তথাপি অল্প অল্প দান্ত হওয়ায়, মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাহার জ্ঞানের ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

সচরাচর মৃত্যুর পূর্বে অরবিচ্ছেদ হইরা নাড়ী ত্যাগ হয়, কিন্ত ১৩ই শ্রাবণ অপরায় হইতে অর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাত্রি নয়টার পর হইতে প্রতি মিনিটে নাড়ীর গতি এক শত ত্রিশ ও শাসপ্রশাসের সংখ্যা পঞ্চাশ-এর কম নহে। কিন্তু এই পীড়ায় অন্ত সময়ে নাড়ীর স্বাভাবিক গতি বাট-এর উর্দ্ধে নহে।

এই দিবস [ ১৩ প্রারণ ১২৯৮ ( ২৯ জুলাই ১৮৯১ ) ] রাত্রি একটা পনর
মিনিটের পর জ্ঞানরাশির জ্ঞানলোপ পাইয়া ছুইটা আঠার মিনিটের সময়
তিনি এই অসার সংসার পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার আশ্লীয়বর্গ তাঁহাকে
নিজ-ব্যবহৃত পালকে শর্ম করাইয়া, তাঁহার একমাত্র পুত্র নারায়ণকে
সমজিব্যাহারে লইয়া, তাঁহার আদরের জ্ঞিনিস মেট্রোপলিটান কলেজে
কিয়ৎকণ রাবিয়া, বছুবাদ্ধর সমজিব্যাহারে পুনরায় য়য়ে বহন-পূর্বক
নিমতলার ঘাটে নামাইলেন, কিয়ৎকণ পরে শ্মণানে গিয়া অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া
সমাপণ করিলেন। অনস্তর সকলে গঙ্গায় স্পানতর্পণাদি সমাপণ করিয়া,
বাহ্ড্রাগানের বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

## ভ্রমনিরাস

শ্রীবৃক্ত বাবু চণ্ডাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "বিভাসাগর" প্রদর্শিত বংশাবলীর মধ্যে লিখিত আছে, যথা—

সিশ্বরচন্দ্র দীনবন্ধু শস্তুচন্দ্র ঈশানচন্দ্র হরচন্দ্র হরিশ্চন্দ্র । নারায়ণচন্দ্র

#### ভ্রমনিরাস

মৎ প্রণীত -জীবনচরিতের ৮১ পৃষ্ঠার ৬ পংক্তিতে পাঠকগণ অবগত আছেন বিভাসাগরেরা সাত ভাই। বথা—জ্যেষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর। বিতীয় দীনবন্ধু ভায়রত্ব। তৃতীয় শজুচন্দ্র বিভারত্ব। চতুর্থ হ্রচন্দ্র। পঞ্চম হরিশ্চন্দ্র। যঠ ঈশানচন্দ্র। সপ্তম শিবচন্দ্র।

সম্ভবতঃ চণ্ডীবাবু বিভাসাগর মহাশদ্বের পরিবারের বিষয় ভালরূপ জানেন না। এইজন্তই বিভাসাগ্রের একটি ভ্রাতার নাম লোপ করিয়াছেন, ভাঁহার নাম শিবচন্দ্র।

ঈশানচন্দ্র, হরচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্রের অহজ হইলেও ইহাকে অগ্রজ ভাবে সাজাইয়াছেন।

ŧ

#### "নারায়ণচন্দ্র"

মংপ্রণীত জীবনচরিতে নারায়ণ নাম আছে এবং বিভাসাগর মহাশয়ের হল্তাকর পত্রে ও উইলের ২৫ ধারায়, আর নারায়ণের হল্তাকর পত্রেও নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম লেখা আছে। চণ্ডীবাবু ইহাতে চন্দ্র পদ কেন যোগ করিয়াছেন ? তাহা তাহার স্পষ্টরূপে বলা উচিত ছিল।

এই গ্রন্থের ৭৯ পৃঠা ৬ পংক্রি।

ø

চণ্ডীচরণ প্রণীত জীবনচরিতের ১৮ পৃষ্ঠার ১৩।১৪ পংক্তি।
"যে যে দিন দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইড, ঠাকুরদাস,
সেই সেই দিন ঐ দয়াময়ীর আশ্বাস বাক্য অনুসারে তাঁহার দোকানে
গিয়া, পেট ভরিয়া ফলার করিয়া আসিতেন।"

বিদ্যাসাগর শৈশবচরিত হইতে চণ্ডীবাবু ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মংপ্রণীত জীবনচরিতে একদিন মাত্র ফলারের উল্লেখ আছে।
বিভাসাগর মহাশয় কবি ছিলেন। একদিন ছলে অধিকদিন লেখায়
ঠাকুরদাসের গুণগরিমার আধিক্য হইবে বিবেচনায় এইরূপ লিথিয়াছেন।
ঠাকুরদাস যে সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তাহা বিশেষ না জানিলে
পাঠকবর্গ আমার লেখার উপর বিশাস করিবেন না তাহাও জানি, অম
নিরাকরণ কর্তব্য বোধে ইহা লিখিলাম। আপনাদের বেরূপ ইচ্ছা হয়,
তাহাই বিশাস করিবেন।

প্জ্যপাদ ৺বিভাসাগর মহাশয় পিত্দেবের শুক্রবাদি কার্য সম্পাদনার্থ
আমার দীর্ঘকাল ৺ কাশীধানে রাধিয়াছিলেন। তৎকালে অগ্রন্ধ মহাশয়
আমাকে অম্মতি করেন যে "পিত্দেব আর অধিক দিন জীবিত থাকেন,
এমত বোধ হয় না। অতএব তুমি কথাপ্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে বাবার নিকট
প্রপ্রুষণগণের বৃক্তান্ত লিধিয়া লইবে এবং পারত আমার শৈশব কালের
বৃভান্ত বিশেষরূপ জানিয়া লিধিয়া লইবে" আমি তদম্সারে ক্রমশঃ
পিত্দেবের নিকট বৃত্তান্তগুলি লিবিয়া লই। ছই প্রস্ক কাগজের এক প্রস্ক
বিভাসাগর মহাশয়কে দিয়াছিলাম। অপর এক প্রস্ক কাগজে আমার নিকট
রাঝি। যৎকালে দাদা মহাশয় পীড়িত হইয়া ফরেশভালায় অবস্থিতি
করেন, তৎকালে ১২৯৭ সালে অর্থাদয়ের সময় আমার প্রণীত "বিভাসাগরজীবনচরিত" দাদাকে শুনান হয়। তিনি শুনিয়া বলিলেন, আমাকে কাশী
হইতে বাহা লিধিয়া পাঠাইয়াছ, তাহাতে স্থানে স্থানে ছই একটা তকাৎ
আছে। দেশে যাইয়া প্রমগুলির সংশোধন করিয়া লইব। কিন্তু দেশেও
বাওয়া হয় নাই এবং সময়ের স্পবিধাও হয় নাই; স্থতরাং সংশোধনও হয়

নাই। তাহাতে কেবল পূর্বপুরুষের বৃত্তান্ত ও দাদার আট বংসর ব্রুস পর্যন্তের বৃত্তান্ত লেখা ছিল।

अ नगरत वर्षा त्र १२३१ नारम व्यर्शनय निवरत करत्रमात्रात्र नामात्र বাসার কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র বন্ধ মহাশর আমার কৃত ''বিস্থাসাগর জীবনচরিত" তুনিয়া আমাকে বলেন, "রচনা উত্তম হইয়াছে, বিশেষতঃ বাঁহার জীবনচরিত তাঁহাকেও জীবিত अवसाय **अव**न कतान हरेन, देश हाशाहेत्छ हरेता।" नानात नाहकातन নিমতলার ঘাটে শ্মশানভূমে উল্লিখিত গিরিশবাবু উক্ত জীবনচরিত বঙ্গৰাসীতে ছাপাইবার জভ চাহিয়াছিলেন, এবং দাদার মৃত্যুর পর মহামহোপাধ্যায় প্রীযুক্ত মহেশচ্ন্দ্র ভায়রত্ব ও প্জাপাদ ৶প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশবের কনিষ্ঠ সহোদর প্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় খুড়া মহাশয় বাছড় বাগানে অগ্রন্থ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া মংপ্রণীত ঐ জীবনচরিতের আতোপান্ত নকল করিয়া লইয়া মুদ্রিত করিবার জন্ত চাহিয়াছিলেন; কিন্তু আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিসদৃশ ব্যবহারে অত্যন্ত অসম্ভষ্ট হইয়া আমার রচিত "বিভাসাগর-জীবনচরিত" নিজের আয়ত্বাধীনে রাখিলেন এবং নবাব্দি ওস্তাগরের লেনস্থিত ছাপাখানায় মুদ্রিত করেন। এই হেতৃবশতঃ উক্ত ভায়রত্ব মহাশয় ও বাবু রামাক্ষর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি করেক মহান্না প্রাতা ঈশানচন্দ্র ও আমার প্রতি বেরূপ কুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা পাঠক মহাশয়েরা সহজেই বুঝিতে সমর্থ হইবেন। আমার প্রণীত পুস্তক সর্বাগ্রে মুদ্রিত হয়। তদনস্তর শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিভাসাগর চরিত, স্বরচিত' নাম দিয়া অসম্পূর্ণ এক ক্ষুদ্র পৃস্তক মুদ্রিত করেন। ইহার পর জন্মভূমিতেও বাহা বাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা চণ্ডীবাৰুর কৃত জীবনচরিতের স্থায় আমার কৃত পুত্তকের কোন কোন স্থান অবিকল, কোন কোন স্থান ফেরফার করিয়া এবং কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত করিয়া লিখিয়াছেন। তদিবয়ে সন ১২৯৮ সালের ২৮শে পৌষ সোমপ্রকাশে বে প্রতিবাদ হয়, তদ্বষ্টে অনেকের कत्यक्रम बरेशाक ।

8

চণ্ডীচরণ কৃত জীবনচরিতের ২৮ পৃষ্ঠার ৮।৯ পংক্তি। "তাঁহার বাসগ্রাম পাতুলের সন্নিকটে কোটরী নামক গ্রামে।" মংপ্রণীত পৃত্তকের ১৫ পৃষ্ঠা+।

পাতৃলের নিকট কোঠরা গ্রাম আছে। চণ্ডীবাবু কোটরী গ্রাম কোপার পাইলেন ?

Ċ

### চণ্টাচরণকৃত জীবনীতে "রাম গোপাল কবিরাজ"

আমার কৃত জীবনচরিত দেখিলে পাঠক বুঝিবেন, ঐ গ্রামের কবিরাজের নাম "রামলোচন" ছিল, রামগোপাল নছে।

## ২৯ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তি।

"লোকে কাপড় কাচিয়া রৌদ্রে দিলে তিনি ক্ষুত্র কার্চখণ্ড দ্বারা ভাহাতে বিষ্ঠা লাগাইয়া দিতেন।"

মংপ্রণীত পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠা ১৩ পংক্তি। হইতে।

"বিভাসাগর ৫।৬।৭।৮ বংসর বয়ংক্রমকালে প্রত্যুবে কালীকান্ত চটোপাধ্যায়ের পাঠশালায় বাইবার সময়, প্রতিবেশী অহুগত মথুরামোহন মণ্ডলের মাতা পার্বতী, ও তাহার পত্নী অভ্যোকে বিরক্ত করিবার মানসে, প্রায় প্রত্যহ তাহাদের দারে মলমূত্র ত্যাগ করিতেন।" কিন্তু কখনই কাঠখণ্ড দারা বক্তে বিঠা লাগাইয়া দিতেন না। ইহা দারা চণ্ডীবাবু কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

কাশী হইতে অগ্রন্ধ মহাশয়কে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম তাহাতে উক্ত মণ্ডলের হারে বাল্যকালে ছষ্টামী প্রযুক্ত মল ত্যাগের উল্লেখ ছিল।

वह अरब्द ३० गृंडा २० गरिक ।

<sup>†</sup> এই প্রছের ১৬ পূঠা ৬ পংকি।

আমার কাগজে উক্ত কথা লেখা দেখিয়া অগ্রন্ধ বলেন, ওল্পপ কেন লিখিয়াছ ? তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, পিতামহী ও জননীদেবী প্রভৃতির প্রমুখাৎ ঐ বৃত্তান্ত ভালক্ষপ অবগত হইয়াছিলাম। তজ্জ্মই এক্সপ লিখিত হইয়াছে।

## ৩৪ পৃষ্ঠা ১৯া২০ পংক্তি।

"ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় আনার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদাসের ছই টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল। পূর্বে আট টাকা পাইতেন, এক্ষণে দশ টাকা বেতনের কর্মে নিযুক্ত হইলেন।"

মংপ্রণীত জীবনচরিতের ১৯ পৃষ্ঠায় ২০ পংক্তিতে পত্দেবের দশ টাকা বেতনের উল্লেখ আছে। চণ্ডীবাবু কি প্রমাণে হুই টাকা বেতন বৃদ্ধির কথা লিখিয়াছেন ?

# **७ भे**ह्या।

"মেদিনীপুর, বর্ধমান ও হুগলি জেলার নানা স্থানে এই কথা প্রচার হওয়ায় নানাস্থান হইতে লোক ঈশ্বরচন্দ্রকে কন্সাদান করিবার প্রস্তাব লইয়া আসিতে লাগিলেন।"

চণ্ডীবাব্র এই বর্ণনা জাঁকাল হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন সত্য নাই। তিন জেলার নানা স্থানে এই কথা প্রচার হওয়ায় নানা স্থান হইতে লোক ঈশ্বরচন্দ্রকে ক্যাদান করিবার প্রস্তাব লইয়া আইসে নাই। ক্যাদান করিবার জ্যু লোকের আগ্রহ জ্মিবে, ঈশ্বরচন্দ্র বা তদীয় পরিবারের সেরূপ অবস্থা হয় নাই; বরং প্রকৃত কথা এই যে, জগরাপপুর, রামজীবনপুর ও ক্ষীরপাই—এই তিন গ্রামই পূর্বের হুগলি জেলার অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে ঐ তিন গ্রামই মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। বামজীবনপুরের

वर् अ(एव >> शृंको >७ शःकि ।

স্মানস্কচন্দ্র রায় বা অধিকারী, ঠাকুরদায়ের পড়ুয়া ঘর, পাকা ঘর নহে, এই উল্লেখে তাঁহার প্রকে কঞাদান করিছের না। ঠাকুরদাস বড়মাহ্ব হিলেন না বলিয়া তাঁহার সহিত কুটুম্বিতার সমত হইলেন না। পরে রাম্মণি ঠাকুরাণী ও পিতামহী ছুর্গাদেবী কীরপাই গ্রামে সম্ম ছির করিলেন।

5

### ৫৮ পৃষ্ঠা ১৯ পংক্তি হইতে ২৪ পংক্তি পর্যন্ত ।

"সে সময়ে সংস্কৃত কালেজের যাঁছারা অধ্যাপক ছিলেন, তাঁছাদের প্রত্যেকেই ঈশ্বরচন্দ্রকে পুত্রনির্বিশেষে স্নেছ করিতেন ও তাঁছার কল্যাণ কামনা করিতেন। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, জয়গোপাল তর্কালন্ধার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, মুপ্রসিদ্ধ রামচন্দ্র বিভাবাগীশ, হরনাথ তর্কভূষণ, শস্তুচন্দ্র বাচস্পতি, সুবিখ্যাত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ একবাক্যে তাঁছার শ্রেষ্ঠত স্বীকার করিয়াছেন।"

চণ্ডীবাবু বে রামচন্দ্র বিভাবাগীশের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহ। ভূল। কারণ বিভাসাগর রামচন্দ্র বিভাবাগীশ মহাশরের নিকট অধ্যয়ন করেন নাই। মধ্সদন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কালেজের আসিস্টান্ট সেজেটারি ও ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে সিরাস্তাদার পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪১ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে পর বিভাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে ঐ পদে নিযুক্ত হন এবং ঐ ১৮৪১ অব্দে রামচন্দ্র বিভাবাগীশ সংস্কৃত কালেজে মধ্সদনের পদে নিযুক্ত হন; স্মৃতরাং রামচন্দ্র বিভাবাগীশের নিকট কি প্রকারে বিভাসাগরের অধ্যয়ন করা সম্ভব হইতে পারে।

অপিচ চণ্ডীবাবু এন্থলে (৫৮ পৃষ্ঠা ২১ পংক্তি) প্রেমটাদ তর্কবাগীশ লিখিয়াছেন। আর তাঁহার পুন্তকের ৬৬ পৃষ্ঠার ৮ পংক্তিতে লিখিয়াছেন প্রেমচন্দ্র। চণ্ডীবাবুকে জিজ্ঞাসা করি একস্থলে চাঁদ ও অন্ত স্থলে চন্দ্র কেন ? ঐ সময়ে আমিও সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতাম। এবিবয়ের বংগায়থ বিবরণ মংপ্রণীত পুন্তকে বিবৃত করিয়াছি। চণ্ডীবাবু বখন সংস্কৃত কালেজে একবার বাইয়া এ বিবয়ের অসুসন্ধান লন নাই, তখন অন্ত দুরবর্তী স্থলের ঘটনার কিরূপ অসুসন্ধান লইয়াছেন ? 20

### ৬৪ পৃষ্ঠা ১১ পংক্তি।

"ছই মাসে আশী টাকা পাইয়। পিতার হাতে দিয়া বলিলেন"।

মংপ্রণীত জীবনচরিতের ৪৫ পৃষ্ঠা পংক্তি • দেখুন। চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন বে বিছাসাগর ছই মাসে আশি টাকা পাইয়াছেন, ইছা সত্য নহে। ছই মাসে বিছাসাগর প্রতিনিধি থাকিয়া "চল্লিশ" টাকা পাইয়াছিলেন। আমিও ঐ সময়ে সংশ্বত কালেজে অধ্যয়ন করিতাম। এতদ্বির বাতাপত্র লিখিতে শিখিবার উদ্দেশ্যে পিতৃদেব আমাকে আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিতে আদেশ করেন।

۲ د

৬৭ পৃষ্ঠা সর্ব নিমের পংক্তি হইতে ৬৮ পৃষ্ঠার প্রথম হুই পংক্তি পর্যন্ত।

"হেয়ার-প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপরে সংস্কৃত ও হিন্দু কালেজের বাটী নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। ১৮২৫ খৃদ্যান্দে বর্তমান সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু স্কুলের বাটী নির্মাণ কার্য শেষ হইলে পর, ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয়বিধ বিভালয়ই ঐ বাটীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।"

চণ্ডীবাবু উহার কিছুই অবগত নহেন। প্রকৃত পক্ষে ঐ ভূমিতে সংস্কৃত কালেজের জন্তেই ঐ বাটী নির্মিত হইয়াছিল। ঐ বাটীর পূর্ব ও পশ্চিমাংশে এক তালা গৃহগুলি সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক মহাশয়দের বাসার জন্ত নির্মিত, কিছু তাঁহারা ইংরাজ বা ফ্লেছের বাটীতে থাকিতে অসমত হওয়ায় ঐ অংশগুলি থালি পড়িয়া থাকে। ঐ সময়ে হিন্দু কালেজের বাটী নির্মাণ হয় নাই। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষগণ সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষগণকে বলিয়া উহাতে হিন্দু কালেজ স্থাপিত করেন।

\* এই अरम्ब वर गुड़ा कान गर कि।

. ১১

### ৬৯ পৃষ্ঠা ১৭ পংক্তি।

"বিভাসাগর মহাশয় বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া অনেক সময়ে হেয়ার-স্মরণার্থ সভায় উপস্থিত থাকিতেন।"

বিভাসাগর মহাশয়ের সহিত হেরার সাহেবের সহিত সন্তাবের পরিবর্তে বিবেষ ভাব ছিল। এই কারণে তিনি ঐ সভার যাইতেন না। যে সময়ে হেরার সাহেবের মৃত্যু হয়, তৎকালের সভাতেও বিভাসাগর যান নাই। শ্রীষুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স বাহান্তর বৎসরের অতীত হওয়ায় 'না'য়ের পরিবর্তে 'হাঁ' বলিয়াছেন। হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর সময়ে বিভাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরস্পর পরিচয় বা আলাপ ছিল না।

১৩

### ৭২ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তি হইতে ২৪ পংক্তি পর্যস্ত।

"মার্শেল সাহেব তখনই কোন প্রকারে তাঁহাকে সংবাদ দিবার উপায় করিতে" ইত্যাদি।

চণ্ডীবাবু বড়বাজার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভূল। তৎকালে বছবাজার পঞ্চানন তলায় হুদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীর সমূথে আনন্দ সেনের বাটীতে বাসা ছিল। ঐ মার্শেল সাহেব মহাশয় বছবাজার মলকা নিবাসী বাবু রাজেল দন্ত মহাশয়ের ছারা সংবাদ পাঠান। ইহা শুনিয়া পিতৃদেব বাটী যাইয়া বিভাসাগরকে কলিকাতা আনয়ন করেন। সাহেব পূজ্যপাদ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে ঈয়রচল্রের বয়সের কথা জিল্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি সাতাশ বৎসর বয়স অতীত হইয়াছে সাহেবকে এইয়প বলেন। প্রকৃতপক্ষে তৎকালে বিভাসাগরের অত

78

### ৭৪ পৃষ্ঠা ২৩ পংক্তি।

"বিভাসাগর মহাশয় প্রথমে ছুর্গাচরণবাবুর নিকট ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। ইহার পর শ্রীষ্ঠ বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট কিছু দিন ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই পুত্রে তাঁহার সহিত গভার আত্মীয়ভার পুচনা হয়; এবং সেই আত্মীয়ভা চিরদিন অক্ষুর থাকিয়া পরস্পরের হৃদয় সরস করিয়াছে। ইহার কিছু দিন পরে তিনি পনের টাকা বেতনে নীলমাধব মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবককে ইংরাজী শিখাইবার জন্ম শিক্ষক নিযুক্ত করেন।"

মংপ্রণীত জীবনচরিতের ৫১ পৃষ্ঠা । দেখিলে সকলই অবীগত হইবেন। চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য নহে। প্রথমে ছর্নাচরণ বন্দ্যোপাখ্যায় चयः विचामागत्रतक रेःताखी जागा निथारेट अत्रुख रहेटन । किছूनिन তাঁহার ছাত্র বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট বিভাসাগর মহাশর ইংরাজী অধ্যয়ন করেন। নীলমাধববাবু বিনা বেতনে পড়াইয়াছেন। চণ্ডীবাবু যে পনের টাকা বেতনের কথা লিখিয়াছেন তাহা মিধ্যা। উক্ত নীলমাধৰ মুখোপাধ্যায় রাজকৃঞ্বাবুর পিসতৃতো ভাই। ইঁহার নিকট ছুই वो जिन मान পे जिया हिल्लन। পরে তৎকালীন हिन्दू काला जिय हो ज वार् রাজনারায়ণ শুপ্তকে মাসিক পনের টাকা বেতন দিয়া প্রত্যহ প্রাত:কাল হইতে বেলা নয়টা পর্যন্ত ইংরাজী ভাষা পড়িতেন। গুপ্ত বাবু পনের টাকা পাইতেন ও প্রাতে আমাদের বাসায় ভোজন করিতেন। রাজনারায়ণের বস্থ পদবী চণ্ডীবাৰু যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূৰ্ণ ভূল। এ সম্পৰ্কে রাজনারায়ণ গুপ্তের ভ্রাতা জগচন্দ্র গুপ্ত মধ্যে মধ্যে বিভাসাগরের নিকট আসিতেন। বিভাসাগর বধন ইংরাজী শিবিতে আরম্ভ করেন, তৎকালে এীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বস্ন মহাশয়ের সহিত বিভাগাগরের আলাপও ছিল না এবং তৎকালে রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়কে কখনও বিভাসাগরের বাসায় আসিতে দেবি নাই। চণ্ডীবাৰু এক্লণ লিধিয়া যারপর নাই সভ্যের অপলাপ করিয়াছেন।

34

## ৭৫ পৃষ্ঠা ৫ পংক্তি হইতে-

"তিনি সে সময় হেয়ারস্কুলে শিক্ষকতা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে হেড্রাইটারের পদ শৃ্যু হইলে, বিভাসাগর মহাশয় মার্শেল সাহেবকে অন্থরোধ করিয়া তুর্গাচরণবাবুকে আশি টাকা বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া দেন ইত্যাদি।"

চণ্ডীবাব্র লেখা ঠিক হয় নাই, এজন্ত নিয়ে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইতেছে।
 হর্গাচরণবার্ হেয়ার স্থলে শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত থাকিয়া, হেয়ার
 সাহেবের অহমতি লইয়া অবসর সময়ে মেডিকেল কালেজে অধ্যয়ন করিতেন।
 ১৮৪২ খঃ: অব্দের ১লা জ্ন হেয়ার সাহেবের মৃত্যু হয়। হেয়ার সাহেবের
 মৃত্যুর পর ঐ বিভালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার জোন্স্ নামক সাহেবের হস্তে
 অপিত হইলে, জোন্স্ হুর্গাচরণবাবুকে মেডিকেল কালেজে ঘাইতে অবসর
 দিলেন না, তজ্জন্ত হুর্গাচরণবাবু হেয়ার স্থলের শিক্ষকতা কার্য পরিত্যাগ
 করিয়া, অনন্তক্ষা হইয়া মেডিকেল কালেজে অধ্যয়ন করেন। কিছু দিন
 পরে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে হেড রাইটারের পদ শৃন্ত হইলে বিভাসাগর
 মহাশয় মার্শেল সাহেব্কে অহ্রোধ করিয়া ছুর্গাচরণকে ঐ কার্যে প্রবিষ্ট
 করান।

ى ب

## ৭৬ পৃষ্ঠা ১৮ পংক্তি।

"কর্ম ত্যাগের সময়ে তাঁহার বেতন কুড়ি টাকা ছিল"। কুড়ি টাকা নহে। তাঁহার (ঠাকুরদাসের) বেতন দশ টাকা ছিল। তাঁহার বেতন কখনও দশ টাকার উধ্ব হয় নাই। ৭৬ পৃষ্ঠার সর্বশেষ পংক্তি হইতে ৭৭ পৃষ্ঠার প্রথম ছই পংক্তি।
"বাসায় আপনারা তিনটি সহোদর, ছইটি পিতৃব্যপুত্র, ছইটি
পিস্তৃতো ভাই, একটি মাস্তৃতো ভাই, ও পুরাতন ভৃত্য শ্রীরাম
মোট নয়জনের" ইত্যাদি।

চণ্ডীবাবু বিশেষ না জানিয়া ইহা লিখিয়াছেন। ঐ সমূরে তিনটি সহোদর যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভূল। ঐ সময়ে আমরা চারি ভাই কলিকাতার বাসায় ছিলাম।

চণ্ডীবাবু ছটি পিস্তৃতো ভাই যে লিখিয়াছেন তাহা মিখ্যা, তৎকালে চারিটি পিস্তৃতো ভাই কলিকাতার বাসায় ছিলেন। তাঁহাদের নাম যথা—
মধ্সদন চট্টোপাধ্যায়, প্রীরাম মুখোপাধ্যায়, ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়, ও
চত্তু জ মুখোপাধ্যায়। চণ্ডীবাবু মোট নয় জনের কথা যে লিখিয়াছেন ইহাও
ভূল, কারণ তৎকালে বাসায় এতদপেকা আরও অধিক লোক ছিলেন।

আমি স্বকৃত জীবনচরিতে চার জন পিসতৃতো ভ্রাতার পরিবর্তে ছই জন লিখিয়াছি। চণ্ডীবাবু স্বযোগ পাইয়া আমার ভূলটি লইয়া নিজের প্রকে

39

## ৭৭ পৃষ্ঠা ৪ পংক্তি হইতে ৬ পংক্তি পর্যন্ত।

"বড়বাজারের বাসায় বহু পরিবারের স্থান সঙ্গান না হওয়াতে বিভাসাগর মহাশয় এই সময়ে বহুবাজারের বিখ্যাত হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের সদরবাটী ভাড়া লইয়া বাস করিতে আর্ম্ম করিলেন।"

বিভাসাগর মহাশন্ন বড়বাজার হইতে বহুবাজারে বাসা তুলিরা আনেন.
নাই। পিতা ঠাকুরদাস এই সমন্ত্রে প্রথমতঃ বহুবাজারের আনন্দ সেনের

বাটীতে প্রায় তিন বংসর থাকিয়া পরে বিখ্যাত শ্বদম্বাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশরের বৈঠকথানাতে তৃইটি ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।
কিছুকাল পরে সমস্ত বৈঠকথানা মাসিক আট টাকায় ভাড়া লইয়াছিলেন।
অতরাং চণ্ডীবাবুর পূর্বোক্ত উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক।

36

৭৮ পৃষ্ঠা—১৬ পংক্তি হইতে ১৭, ১৮ পংক্তি পর্যস্ত।

"সহসা এক দিন বিভাসাগর মহাশয় শুনিলেন, এক অসহায় ব্রাক্ষণ পণ্ডিত জুনিয়ার বৃত্তি পাইয়া সংস্কৃত কালেজে বিভা শিক্ষা করিতেছেন।"

চণ্ডীবাব্র ইহা ভূল। কারণ তৎকালে কালেজে এইরূপ নিয়ম ছিল বৈ সংস্কৃত কালেজের বাহির হইতে অপর স্থানের ছাত্র স্থলার্শিপের পরীকা দিয়া উন্তীর্ণ হইলে বৃদ্ধি পাইত। জুনিয়ারে এক জন আট টাকা ও সিনিয়ারে একজন পারদর্শিতার্থসারে পনের বা কুড়ি টাকা পাইবে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ঐ ছাত্ররা কালেজে অধ্যয়ন করিত না। অতরাং এক অসহায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জুনিয়ার বৃদ্ধি পাইয়া সংস্কৃত কালেজে বিভা শিক্ষা করিয়াছেন ইহা ভূল।

75

## ं ৭৯ পৃষ্ঠা ১২ পংক্তি।

"পনের টাকা ও ছই বংসর পরে ১ম শ্রেণীরবৃত্তি কুড়ি টাকা প্রাপ্ত হইলেন ।"

চণ্ডীবাবু ইহা বেরূপ দিখিয়াছেন তাহা ভূল। কারণ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রথম বংসরে পনের টাকা ও ছই বংসর পরে না হইরা এক বংসর পনের তংপর বংসর কৃড়ি টাকা বৃত্তি পান; ভৃতীয় বংসরেও কৃড়ি টাকা প্রাপ্ত হন। সর্বস্থয় তিন বংসর বৃত্তি পাইয়াছেন। २०

#### ৮০ পৃঃ ৫ পংক্তি হইতে-

"তাঁহারই চেষ্টায় তর্কালম্কার মহাশয় প্রথমে কলিকাতা বল-বিভালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে যখন প্রায় বৎসরাধিক কালের জন্ম বারাশত গভর্নমেন্ট স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের" ইত্যাদি।

মদনমোহন তর্কালকার নিজের যত্নে কলিকাতা বাঙ্গালা পার্ঠশালার ও বারাশতের কার্যে প্রবিষ্ট হন। এই ছুই কার্যে বিভাসাগরের কোন যোগাড় বা ষত্ন থাকে নাই; পরে বিভাসাগরের যত্ন ও যোগাড়ে মদনমোহন তর্কালকার ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের সিবিল পড়ান কার্যে ও সংস্কৃত কালেজের সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপকের কার্যে এবং ডেপ্টা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

২১

#### ৮০ পূর্চা ১৭ পংক্তি হইতে ২০ পংক্তি পর্যস্ত।

"মাসিক কুড়ি টাকা সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিয়া পিতৃদেবকে বিষয়কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাইয়া, অবশিষ্ট ত্রিশ টাকায় কলিকাতার বাসায় নয়-দশ জনের ভরণ পোষণ নির্বাহ করিয়া" ইত্যাদি।

মংকত জীবনচরিতে এইক্লপই লেখা আছে; বোধ হয় ঐ আমারই ভূল চুরি করিয়া চণ্ডীবাবুও তাঁহার প্তকে এই ভূল সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ঐ সময়ে বিস্তাসাগর মহাশয় নিজের মাসিক বেতন পঞ্চাশ ও বিতীয় সহোদর দীনবদ্ধর সংক্ষত কালেজে মাসিক ছাত্রবৃত্তি কৃড়ি একুনে সম্ভর টাকা প্রতি মাসে পাইতেন; তন্মধ্যে প্রথমে পিতা ঠাকুরদাসকে কৃড়ি টাকা দিতেন ইহা উভন্ন জীবনচরিতে ভূল হইয়াছে। এবং ইহাও প্রকাশ থাকে বে পিতা ঠাকুরদাসের মাসিক বেতন দশ টাকা মাত্র ছিল, কুড়ি টাকা

নতে এবং ঠাকুরদাসের কর্ম ত্যাগের কিছুদিন পরেই শস্তুচন্ত কালেজে প্রথমত: মাসিক আট টাকা বৃত্তি ও পরে মাসিক পনের টাকা বৃত্তি পাইতেন। দীনবন্ধ স্থায়রত্বও কালেজ পরিভ্যাগ করিয়া পঞ্চাশ টাকা বেভনে কর্ম করিতেন। এই সকল টাকা লইয়া বিভাসাগর মহাশয় বাসাধরচ করিতেন এবং আবশুক মত পিতৃদেবকে টাকা পাঠাইতেন। এই সময়েই বিভাসাগর মহাশয় প্রভৃতি সংস্কৃত প্রেস ও সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটারির স্ত্রপাত করেন। বিভাসাগর মহাশয়, মদনমোহন তর্কালয়ার ও দীনবন্ধ স্থায়রত্ব এই সকল কর্ম চালাইতে থাকেন।

#### २२

## ৮৩ পৃষ্ঠার শেষ হইতে ৮৪ পৃষ্ঠা।

"আপনার অনুগ্রহ থাকিলে আমি কৃতার্থ হইব। আর আপনার নিকট থাকিলে, আমি নৃতন নৃতন উপদেশ পাইব। এরপে আত্ম-সম্মান-শৃষ্ঠ ভোষামোদ বাক্য বিভাসাগর মহাশয়ের মুখে দিয়া সহোদর বিভারত্ব মহাশয় ভাঁহার গৌরব হানি করিয়াছেন ইভ্যাদি। …আমাদের অস্তর ইহাতে সায় দেয় না।"

শস্তুচন্দ্রের কৃত জীবনচরিত হইতে উদ্ধৃত করিয়া চণ্ডীবাবু সমালোচনা করিয়াছেন।

চণ্ডীবাব্ ভাবিয়াছিলেন যে, মার্শেল সাহেব একজন উচ্চপদস্থ এবং বিভাসাগর নিমপদস্থ এবং পরে বিভাসাগর নিমপদস্থ হইয়া ভাররেক্টার অফ পবলিক ইনস্টুক্সন এমন কি ছোট লাটকে পর্যস্তও অতিরিক্ত সমান প্রদর্শন করেন নাই, স্থতরাং মার্শেল সাহেবের প্রতি ঐরপ সমান অসজব। এইরপ লেখায় চণ্ডীবাব্ নিজের অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ বিভাসাগর মহাশয় ঐ সময়ে অর্থাৎ অল্প বয়সে মার্শেল সাহেবের নিকট বছল উপদেশ লাভ করিয়া ভাঁহার প্রতি গুরু বা জনক জননীর ভায় ভক্তি প্রকাশ করিতেন। মার্শেল সাহেবেও রেহচকে ভাঁহার প্রতি

সর্বপ্রকারে ও সর্ববিষয়ে বাংসল্যভাব প্রকাশ করিতেন। এরপ অরম্বায় উভয়ের মধ্যে কাহারই পদমর্যাদার প্রভেদ জ্ঞান ছিল না। স্বভরাং চণ্ডীরাবু বিভাসাগর মহাশয়ের এরপ উব্ভিকে তোষামোদ বাক্য উল্লেখ করিয়া নিজের অর্বাচীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মার্দেল সাহেব বিভাসাগরকে কখনও ঈশ্বর কখনও ঈশ্বরচন্দ্র বলিয়া ভাকিতেন এবং তিনিও আজ্ঞা বলিয়া উত্তর দিতেন। বিভাসাগর মহাশয়ের এরপ উব্ভি গবর্ণর জেনারেল রাজপ্রতিনিধির প্রতিও ঘটে নাই; তিনি আন্তরিক ভব্তির চিহুস্বরূপ তাঁহার প্রতিমূতি নিজ বাটাতে রাধিয়াছিলেন।

২৩

#### ৮৪ পৃঃ। ২৩ পংক্তি।

"শুনা যায় যে বিভাসাগর মহাশয় বাচস্পতি মহাশয়ের কর্ম কাজের স্থুবিধা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন।"

চণ্ডীবাবু যে উহা লিখিয়াছেন, তাহা কোনমতে বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত মাত্র। কারণ যে বাচস্পতি কালেজ পরিত্যাগ কালে জেলার জজ পণ্ডিতের কার্য বা সদর্য্যামিনী পদ গ্রহণ করিতে স্বীকার না পাইয়া বেলাস্ত অধ্যয়নার্থ কাশী যাত্রা করেন এবং তথায় পাঠ সমাপন করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়া চতুপ্পাঠা খুলিয়া নানাদেশ হইতে সমাগত বহু বিভার্থীকে অন্ন দিয়া বিভা দান করিতেন এবং ঐ ব্যয় নির্বাহার্থ নানাপ্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন; সেই বাচস্পতি যে নিজের চাকরির জন্ত কাহারও উপাসনা বা কাহাকেও অম্বোষ করিবেন, ইহা তাঁহার কোঞ্ঠীতে লিখে নাই। তিনি কেবল বিভাসাগরের অম্বোধের বশবর্তী হইয়া কালেজের কর্ম করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন।

२8

৮৭ পৃষ্ঠা ৮ পংক্তি হইতে ১৮ পংক্তি পর্যন্ত।
"তিনি অনিদ্রায় বহু কণ্টে রাত্রি যাপন করিয়া শেষে প্রাত্তে

মার্শেল সাহেবের সহিত সাক্ষাং করিয়া বলিলেন, "আমার মা আমাকে বাড়ী যাইতে বলিয়াছিলেন, আমাকে বাড়ী যাইতেই হইবে। যদি বিদায় না দেন, আমি কর্ম পরিত্যাগ করিলাম, মঞ্জুর করুন, আমি বাড়ী যাইব।" সাহেব মাতৃভক্তির এই স্বর্গীয় দৃশ্যে মৃশ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমাকে কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে না, আমি বিদায় দিতেছি, ভূমি বাড়ী যাও।" তখন বিভাসাগর মহাশয় হাষ্টচিত্তে বাসায় আসিয়া আহারাদির আয়োজন করিলেন। আহারের পর ভৃত্য শ্রীরামকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। সে সময়ে প্রবল বর্ষাসমাগমে পথ অতি ত্র্গম হইয়া উঠিয়াছে, বহু কষ্টে এক এক পা অগ্রসর হইতে হইতেছে, এইরূপ ক্রেশে কতকদ্র অগ্রসর হইয়া সেদিন তারকেশ্বরের নিকট রাত্রিযাপন করিতে হইল।"

চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ তারকেশরের নিকট দিয়া আমাদের বাটা যাইবার পথ নহে। বিভাসাগর মহাশয় কেবল একবার অতি শৈশবকালে পিতার সহিত কলিকাতায় আসিবার সময় তারকেশরের নিকট রামনগর গ্রামে পিসীবাটা বলিয়া ঐ দিক দিয়া আসিয়া-ছিলেন।

চণ্ডীবাবু কিছুই না জানিয়া লিখিয়াছেন। সাতান্ন বা আটান্ন বংসর পূর্বে বখন আমরা কলিকাতায় অধ্যৱনার্থ গতিবিধি করিতাম, তখন এখনকার মত তারকেশ্বর রেলওয়ে হয় নাই; ঘাঁটাল দিয়া যাইবার স্টীমার ছিল না; এখনকার মত নোকায় গতিবিধিও ছিল না। তৎকালে আমরা কলিকাতা হইতে পদত্তকে বাটা যাইতাম। হাটখোলার ঘাটে পার হইয়া শালিখার বাঁধারান্তায় মোসাট নামক গ্রাম পর্যন্ত বাইয়া, ঐ বাঁধা রান্তা ত্যাগ করিয়া মাঠের পথে বরাবর পশ্চিম মুখে রাজবলহাট নামক গ্রামে উপস্থিত হইতাম। পরে দামোদর পার হইয়া প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ ঘাইলে পর পাতৃত্ব

নামক গ্রামে উপস্থিত হইতাম। তথা হইতে বীরসিংহা ছয় বা সাত ক্রোশ পশ্চিম।

করেক মাদ অতীত হইল, চণ্ডীবাবু বিভাগাগর মহাণয়ের প্ত প্রীযুক্ত
নারায়ণবাব্র দহিত স্থীমারে রাণীচক নামক স্থানে যান, তথা হইতে নৌকা
করিয়া ঘাঁটাল গমন করেন এবং তথা হইতে তিন ক্রোশ অন্তর বীরসিংহায়
পৌহছেন। চণ্ডীবাবু শালিধার পথে কখনও ঐ দেশ পদব্রজে গমন করিলে
ওক্লপ লিখিতেন না।

্ বিতীয়ত: এক অসম্ভব কথা এই লিখিয়াছেন বে, "তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় কটচিন্তে বাসায় আসিয়া আহারাদির আয়োজন করিলেন। আহারের পর ভূত্য শ্রীরামকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।"

কলিকাতা বহুবাজার হইতে প্রায় সতের-আঠার ক্রোশ পথ অস্তরে তারকেশ্বর। বর্ষাকালে আফিসের ফেরত অপরাহে সতের-আঠার ক্রোশ পথ কেহ যাইতে পারে !

প্রকৃত কথা এই যে সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া চারটার পর কলিকাতা হইতে জনাই গ্রামের নিকট চণ্ডীতলা নামক গ্রামে সরাইতে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন।

20

৮৭ পৃষ্ঠা ১৮ লাইন হইতে ৮৮ পৃষ্ঠার ১০ লাইন পর্যস্ত ।

"পর দিন শ্রীরামকে পথ চলিতে অসমর্থ দেখিয়া পথে ফলার করাইয়া ও কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। শ্রীরামের বাড়ী সেখান হইতে নিকটে, সে অনিচ্ছা সত্তেও প্রভুর আদেশ-মত বাড়ী গেল। ঈশ্বরচন্দ্রকে সে দিন যে কোন উপায়ে হউক বাটী পৌছিতেই হইবে। সেই দিন বিবাহ। তিনি জানিতেন, তিনি বাড়ী না গেলে, জননীর আর ছঃখের সীমা থাকিবে না। এই ভাবনার তাড়নায় তিনি ছরিতগমনে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই ভীষণ কলেবর দামোদর তীরে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। দানোদরে বর্ষার চল নামিয়াছে, একগাছি তৃণ পঞ্জিল শত খণ্ড হইয়া যায়। ছকুল ভাসাইয়া, প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া, জল-রাশি নৃত্য করিতে করিতে তীরবেগে ছুটিয়াছে। পারের নৌকা পর-পারে, নৌকা আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলে, সে দিন আর গৃহে যাওয়া হয় না, কেবল পার হওয়া হইবে মাত্র, ভাহারও নিশ্চয়তা নাই। মাতৃভক্ত বিভাসাগর কি করিলেন, পাঠক! শুনিতে চাও, ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে, ভয়ে হাত পা পেটের ভিতর প্রবেশ করে; উপভাসে, কবি-কল্পনায় এরূপ ঘটনার অবতারণা সম্ভব হয়, কিন্তু সত্য ই যে মাতুষ এরূপ করিতে পারে, তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না; কিন্তু বিভাসাগর মহাশয় আবৃদারে মায়ের আদেশ পালনের জন্ম বর্ষার ভরা দামোদরের জলোচ্ছাসে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। যাহারা পারে যাইবে বলিয়া বিসয়া ছিল, তাহারা অনেকে নিষেধ করিল, কেহ কেহ বাধাও দিল, কিন্তু মাতৃআক্রা পালনে বদ্ধপরিকর ঈশ্বরচন্দ্র কোন বাধাই মানিলেন না; সবলদেহ বীরপুরুষ দামোদরের তরঙ্গ-সংগ্রামে জয়ী হইয়া পর পারে উঠিলেন।"

চণ্ডীবাবু বর্ষাকালে ভরা দামোদর সাঁতরাইয়া পার হওয়ার কথা যে
লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। বোধ করি, চণ্ডীবাবু বর্ষাকালে
রাজবলহাট গ্রামের সন্নিকটে দামোদর নদের অতি ভীষণমূতি কখনও
স্বচক্ষে দেখেন নাই; তজ্জন্তই এক্নপ অসন্তব কথা লিখিয়াছেন। এক্নপ
মিথাা ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া পুত্তকের কলেবর বৃদ্ধি করার আবশ্যক কি ?
বন্ধার সময় দামোদরের এত জল বৃদ্ধি হয় যে, ঐ নদের পশ্চিম প্রায় চারি
ক্রোশ পর্যন্ত মাঠ জলময় থাকে।

দ্বিতীয়তঃ "জ্ঞীরামের বাড়ী সেখান হইতে নিকটে, সে অনিচ্ছা সম্বেও প্রভুর আদেশ মত বাড়ী গেল।" ইহা চণ্ডীবাবুর নিতান্ত ভ্রম। শ্রীরামের বাটী সেখান হইতে নিকট নহে, তাহার বাটী পাতৃল গ্রাম, পাতৃল দামোদর পার হইরা প্রায় পাঁচ জ্বোশ যাইতে হইবে। প্রকৃত কথা, শ্রীরাম পাতৃল পর্যন্ত একত গিয়াছিল, সেদিন নিজ বাটী পাতৃল গ্রামে রহিল। বিভাসাগর তথা হইতে একা বাটী গেলেন।

२ ७

১০৭ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তি হইতে ২৫ পংক্তি পর্যন্ত। .

"সংষ্ণতভাষা শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনার যে প্রবল স্রোতঃ এ দেশে প্রবাহিত হইয়াছে তাহার মূলে বিভাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকাও পরবর্তী ব্যাকরণগুলি বহুল পরিমাণে কার্য করিয়াছে। আবার যখন জানা গেল যে, সেই উপক্রমণিকার প্রথম পাণ্ডুলিপি এক রজনীর কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়ে রচিত হইয়াছিল, তখন বিস্ময়ন বিহবল হইয়া তাঁহার বিচিত্র শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।"

চণ্ডীবাবু যে লিখিয়াছেন ইহা সত্য নহে। কারণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে প্রীযুক্ত বাবু রাজক্ষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে সংস্কৃত রিডারের ও সংস্কৃত হিতোপদেশের ছই এক গল্প পাঠ করিয়া মুধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করেন। আমাদের বাসায় প্রত্যহ মুধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন। তৎকালে উপক্রমণিকা ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি হয় নাই। যদি রাজকৃষ্ণবাবু বলিয়া থাকেন. তাহা তাঁহার ভ্রম। রাজকৃষ্ণবাবুর মুধবোধ অধ্যয়নের পর অন্ততঃ সাত বৎসর পরে উপক্রমণিকার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যৎকালে বিভাসাগর সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল হন, তাহার আট-নয় মাস পরে উপক্রমণিকা লিখিয়া মৃত্তিত ও প্রকাশিত করেন।

#### 29

## ১১৪ পৃষ্ঠা ৩ পংক্তি হইতে ৮ পংক্তি পর্যন্ত।

"বিভাসাগর মহাশয় যে সময়ে সংস্কৃত কালেজের দ্বিতল গৃহে বাস করিতেন, সেই সময়ে বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রারকানাথ মিত্র বিভাসাগর মহাশয়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে আসেন। আলাপে বিভাসাগর মহাশয় পরিতৃষ্ট হইয়া নব্য মিত্র মহাশয়কে বিদায় দিয়া দ্বারিকাবাবুকে \* বলিয়াছিলেন 'এ কাকে এনেছিলে হে, এ যে চোখে মুখে কথা কয়, আমাকে 'থ' করিয়া দিল। আমি ত জানিতাম, যেখানে আমি, সেখানে আর কেহ কথা কহিতে পারে না। এ যে আমার উপরে যায়।' এই সময় হইতে দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয়ের সহিত তাঁহার আত্মীয়তার স্ত্রপাত হয়।"

ইহা শ্রমান্থক। বিভাসাগর প্রিলিপালের পদে নিযুক্ত হইবার বছ পূর্ব হইতে পূজার অবকাশে নৌকাপথে বাটী যাইবার সময় হারোপ ও আগুন্সী প্রামে তৎকালীন সংস্কৃত কালেজের ছাত্র তারকচন্দ্র চূড়ামণি ও রমানাথ তর্কালঙ্কারদিগের বাটীতে একদিন এক বেলা থাকিয়া বাটী যাইতেন ? সেই সময়ে উহাদিগের প্রতিবেশী বালক দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত আলাপ হয়। চণ্ডীবাবু! তখন আপনার দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য কোথায়? পরে বাবু দ্বারকানাথ মিত্র বহবাজার মলঙ্গায় তাঁহার মাতৃল বাবু প্রেমটাদ নিয়োগীর বাসায় ও দোকানে তাঁসিলে বহুবাজার পঞ্চানন্ত্লায় আমাদের বাসায় আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেন। হুগলি কালেজে অধ্যয়ন সময়ে ঘখন যখন দ্বারিকবাবু কলিকাতায় মাতৃলের বাসায় আসিতেন, সেই সেই সময়ে, তিনি আমাদের বাসায় যাইতেন। এবং বিভাসাগরের প্রিলিপাল হুইয়া দ্বিতল

 ( চণ্ডীবাবু লিধিয়াছিলেন বে ) ইনি "বিভাসাগর মহাশয়ের বিশেষ ভালবাসার পাতা। ইনি এক্ষণে মহারাজা স্তর ষতীল্রমোহনের প্রধান কর্মচারী। ইহারই নিকট এই ঘটনাটি গুনিয়াছি।" গৃহে অবস্থিতি সময়ে বাবু দারকানাথ মিত্র মহাশয় ওখানে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেন।

২৮

১১৭ পৃষ্ঠার নিমের ৮ পংক্তি হইতে ১১৮ পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তি পর্যস্ত।

"বিভাসাগর মহাশয় বহুমূতিবিশিষ্ট ছিলেন। সংস্কৃত কালেক্তে যখন অধ্যক্ষরূপে বিরাজ করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেই সভয়সন্মান সহকারে নত মস্তক হইতেন, কেহই তাঁহার সমক্ষে মাথা তুলিয়া উচ্চ কথা বলিতে সাহস করিতেন না। বালকেরা বিভালয়ে তাঁহাতে কেমন এক গুরতিক্রমণীয় গান্তীর্য মুর্তিমান দেখিত, কিন্তু বিভালয়ের বাহিরে বালকেরা তাঁহাকে আপনাদের দলের লোক-সঙ্গী বলিয়া মনে করিত। একদিন কোথায় এক বিশেষ কাজে গিয়া, আদিবার সময় বেলা অধিক হইয়া যায়। বাটী আসিয়া আহারাদি করিতে গেলে, যথাসময়ে বিভালয়ে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। পথে নিকটে পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়দের ছাত্রাবাস। সেই বাসায় প্রবেশ করিলেন, একখানা ভিজা কাপড় পরিয়া পাতকুয়া হইতে কয়েক ঘটা জল তুলিয়া মাথায় ঢালিলেন, বালকেরা আহারে বসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে বসিলেন, সকলের পাত হইতে এক এক থাবা ভাত লইয়া উদর পূর্ণ করিয়া সকলের অত্রে উঠিলেন, সকলের অত্রে বিভালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বালকেরা কয়েক মুহুর্তের জন্ম তাঁহাকে সঙ্গে পাইয়া, তাহাদের আহার্য হইতে কিছু কিছু খাইতে দেখিয়া এবং ছ চারিটা আমোদের কথা কহিতে পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। সেই অল্প সময় মধ্যে কত গল্প করিলেন, কত রং তামাশা করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে অদৃশ্য

পশুত তারাকুমার কবিরত্ব মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি

হইলেন। কবিরত্ব মহাশয় বলিয়াছেন, বিভালয়ে গিয়া দেখি, সেই বালস্বভাবসুলভ চপলতার মূর্তি বিভাসাগর আর নাই, ক্ষণকাল পূর্বে বালকদের মধ্যে বালক বেশধারী যে বিভাসাগরমূর্তি দেখিয়া আমরা পরম পুলকিত হইয়াছিলাম, পর মুহুর্তে শিক্ষক বেশধারী অধ্যক্ষ-পদারা দেই বিভাসাগরমূর্তিই আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিল। এইরাপ মূর্তি পরিবর্তনে যেরাপ আত্মশাসন ও সাধনের প্রয়োজন, তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নহে।"

নিজকৃত জীবনচরিতে এই বিষয় প্রকাশ করিবার পূর্বে চণ্ডীবাবৃর জানা উচিত ছিল, যে ঐ সময়ে তারাকুমার কবিরত্ব মহাশয়ের অন্প্রাশন হইয়াছিল কি না ? এবং বিভাসাগর কোথায় কোন্ কাজে গিয়াছিলেন এবং কোথায় ঐ ছাত্রাবাস। ঐ ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষের নাম কি ? এই সকলের উল্লেখ করিয়া ঐ কয়েকজন ছাত্রের নামোল্লেখ করা উচিত ছিল। বিভাসাগর মহাশয় অপরিচিত ভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রবর্গের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন, এই অসম্ভব বৃত্তান্তটি পৃস্তকে নিবদ্ধ করিয়া অনেক হিন্দুর মনে বিভাসাগরের প্রতি অশ্রন্ধার বীজ স্থাপন করিয়া চণ্ডীবাবৃর কি ইই-সিদ্ধি হইল, তাহা তিনিই জানেন। আমরা কিন্তু কখনও এই বৃত্তান্তের অণুমাত্র শ্রবণ করি নাই। এমন কি, আমি ভাঁছাকে পিতা মাতা ভিন্ন অফ কাহারও কখনও উচ্ছিষ্ট খাইতে দেখি নাই।

২৯

## ২০৮ পৃষ্ঠা ৬ হইতে ৮ পংক্তি পর্যস্ত ।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি বগি গাড়াতে বালী স্টেশন হইতে উত্তরপাড়া যাইতেছিলেন, উত্তরপাড়ার অতি নিকটে পথে একস্থানে মোড় ফিরিবার সময়ে গাড়ীখানি উল্টাইয়া পড়ে।" ইত্যাদি—

চণ্ডীবাব্ বাহা লিখিরাছেন তাহা নহে; অর্থাৎ উত্তরপাড়া বাইবার সময় গাড়ী হইতে পড়েন নাই। ইং ১৮৬৬ সালে উত্তরপাড়া হইতে প্রত্যাগমন কালে বগী গাড়ী আরোহণ করিয়া আসিতেছিলেন; মোড় ফিরিবার সময়ে গাড়ী উল্টাইয়া পড়াতে পতিত হয়েন।

চণ্ডীবাবু উত্তরপাড়া যাইবার সময় গাড়ী হইতে পতিত হইয়াছিলেন লিখিয়াছেন। যাইবার সময় বা আসিবার সময় ইহার তদন্ত না করিয়া কেন লিখিলেন? একবার উত্তরপাড়া যাইয়া জমীদার ৮ বিজয়ক্ষ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে যাইলে সকলই জানিতে পারিতেন, এবং ভিজিট পুস্তক দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন।

৩০

২৩১ পৃষ্ঠা ২ পংক্তি হইতে ২৩২ পৃষ্ঠার ৩ পংক্তি পর্যস্ত।

পুস্তক রচনা করিলেন বটে কিন্তু এখনও প্রচার করেন নাই।
পুস্তক রচনা করিয়া সর্বাত্রে পিতার নিকট গেলেন, পিতাকে গিয়া
বিলিলেন, 'দেখুন আমি শাস্ত্রাদি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া
বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থনের জন্ম এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছি।
আপনি শুনিয়া এ বিষয়ে আপনার মত না দিলে আমি ইহা প্রকাশ
করিতে পারি না।' ঠাকুরদাস পুত্রকে বলিলেন, 'ঘদি আমি এ
বিষয়ে মত না দিই, তবে তুমি কি করিবে?' ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন,
'তাহা হইলে আমি আপনার জীবদ্দশায় এ গ্রন্থ প্রচার করিব না।
আপনার দেহত্যাগের পর আমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে সেইরূপ
করিব।' পিতা পুত্রকে বলিলেন, 'আচ্ছা কাল একবার নির্জনে
বিসায়া মনোযোগ সহকারে সমস্ত শুনিব, পরে আমার যাহা বক্তব্য
ভাহা বলিব।' পরদিন বিভাসাগর মহাশয় পিতার নিকট বসিয়া
গ্রন্থখানি আত্যোপান্ত পাঠ করিলেন। পিতা সমস্ত শ্রবণ করিয়া
বলিলেন:—'তুমি কি বিশ্বাস কর, যাহা লিখিয়াছ ভাহা শাস্ত্রসম্মত
ছইয়াছে ?' পুত্র বলিলেন, 'হাঁ তাহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ

नारे।' উদারহাদয় ঠাকুরদাস অমনি বলিলেন, 'তবে তুমি এ বিষয়ে বিধিমতে চেষ্টা করিতে পার. আমার তাহাতে আপন্তি নাই।' পিতার আদেশ পাইয়া বিভাসাগর মহাশয় পুলকপূর্ণ জন্ম জননী সদনে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'মা, ভূমি ত শাস্ত্র টাস্ত্র কিছু বুঝিবে না, আমি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে এই বইখানি লিখিয়াছি, किन्ध खामात मछ ना পেলে এ वहे आमि ছाপाই छ भांति ना। শাস্ত্রে বিধবাবিবাহের বিধি আছে।' সরলতার সৌম্যমূতি উন্নতমনা সন্থানয়। জননী ভগবতী দেবী অমনি বলিলেন, 'কিছুমাত্র আপত্তি নাই, লোকের চক্ষুঃশূল, মঙ্গল কর্মে অমঙ্গলের চিহ্ন, ঘরের वानारे रहेश नित्रस्त करन स्नाति स्नाति स्वाति याराप्तत पिन কাটিভেছে. তাহাদিগকে সংসারে স্থা করিবার উপায় করিবে, এতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। তবে এক কাজ করিবে, যেন ওঁকে ( कर्जाक ) विनिध ना।' शूख विनिधनन, 'रकन मा, विनिव ना १' জননী বলিলেন, 'তাহা হইলে উনি বাধা দিতে পারেন। কারণ তুমি বিধবাবিবাহের গোলযোগ তুলিলে ওঁর অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।' বিভাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'বাবা মত দিয়াছেন।' করুণারূপিণী দেবী ভগবতী এই সংবাদ শুনিবামাত্র আরও দশগুণ উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, 'তবে বেশ হয়েছে—তবে আর ভয় কি গ"

মংকৃত বিভাসাগর জীবনচরিতের ১১০ পৃষ্ঠার ২৪ পংক্তি হইতে ১১২ পৃষ্ঠার ৫ পংক্তি পর্যন্ত এবং ঐ পৃস্তকের ১১৪ পৃষ্ঠার ৮ পংক্তি হইতে ২০ পংক্তি পর্যন্ত দেখ।

এই গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তি হইতে ১০৮ পৃষ্ঠার ২ পংক্তি পর্যন্ত
এবং ১০০ পৃষ্ঠার ১১ পংক্তি হইতে ২৩ পংক্তি পর্যন্ত।

এক দিবদ পিতৃদেব ও বিভাসাগর বীরসিংহের বাটীতে চণ্ডীমগুপে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে জননীদেবী একটি বালিকার বৈধব্য উল্লেখ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আদিয়া বলিলেন, তুই এতদিন বে শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবাদের কোন উপায় নাই কি ? ইহা ওনিয়া পিতদেব বলিলেন, ঈশর ! ধর্মশাল্তে বিধবাবিবাহের কি কি ব্যবস্থা আছে ? অগ্রন্থ উত্তর করিলেন, শাল্রে প্রথমত: ব্রহ্মচর্য, অভাবে সহমরণ বা বিবাহ। পিতৃদেব বলিলেন, রাজ আজ্ঞায় সহমরণ প্রথা নিবারিত হইয়াছে। কলিতে ব্ৰহ্মচৰ্য সহজ নহে, স্নতরাং বিবাহই একমাত্র উপায়। অতএব ভূমি পুনরায় ভাল করিয়া শাস্ত্র দেখিয়া ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ করিবার জন্ম বত্ববান হও। এবং এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে লোকের নিন্দাবাদে বা অপর কোন কারণে পশ্চাৎপদ হইবে না: এমন কি তোমার পিতামাতা আমরা নিবারণ করিলেও ক্ষান্ত থাকিবে না। পুস্তক প্রচার হইবার অল্পদিন পরে পিতৃদেব কলিকাতায় বহুবাজারে পঞ্চাননতলার বাসায় ডাজার নবীনচন্দ্র মিত্র ও অগ্রজের সহিত কথোপকথনে হাস্তবদনে বলিলেন, ঈশ্বর আর তোমাকে আমার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। ইহা শুনিয়া অগ্রজ সহাস্তমূখে বলিলেন, খরেদরে এক আঁঠু অর্থাৎ ভাল মন্দ সুখ্যাতি অখ্যাতি ছই আছে। পিতৃদেৰ বলিলেন, বাবা ধরেছ ছেড়ো না, প্রাণ পর্যন্ত স্বীকার করিও। এই অভিপ্রায়েই পূর্বে বীরসিংহের চণ্ডীমণ্ডপে আমরা উভয়েই তোমাকে বলিয়াছিলাম।

অতএব চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার স্বক্পোলকল্পিত। কিন্তু আমি যাহা লিখিলাম, ইহাই প্রকৃত ঘটনা।

৩১

# ২৩৬ পৃ ১১ পংক্তি।

"উক্ত ব্যবস্থাপত্র সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক মুক্তারাম বিভাবাগীশের নিজের রচিত ও স্বহস্তে লিখিত।"

মুক্তারাম বিভাবাগীশ সংস্কৃত কলেজে কখনও অধ্যাপক থাকেন নাই, ইহা মিধ্যা। চণ্ডীবাবু একবার সংস্কৃত কালেজে বাইয়া হাজিরা বহি দেখিখা মুক্তারাম বিভাবাগীশ মহাশর উক্ত বিভালরে অধ্যাপক ছিলেন কি না, অবগত হইতে পারিতেন। তাহা হইলে এত ত্রমে পতিত হইতেন না। মুক্তারাম বিভাবাগীশ স্থাসিদ্ধ শ্রীযুক্তবাব্ প্রসন্ধ্যার ঠাকুরের সভাসদ্, এবং কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের পণ্ডিত ছিলেন।

৩১্

## ২৮৪ পৃষ্ঠা ১২ পংক্তি হইতে ১৪ পংক্তি।

"মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ কলিকাতার অধিকাংশ ইংরাজীতে কৃতবিভ লোক বরের পাল্কির সঙ্গে পদব্রজে গিয়াছিলেন।"

শ্রীশ বাবু পাল্কীতে বিবাহ করিতে আইসেন নাই। বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের বড় জুড়ি গাড়ীতে আইসেন। ঐ গাড়ীতে রামগোপাল বাবু প্রভৃতি ছিলেন।

৩৩

## २৮৪ পृष्ठी २२ পংক্তি।

"মেদিনীপুরের তদানীস্তন গবর্ণমেণ্ট উকিল হরনারায়ণ দত্ত বলিয়াছিলেন যে." ইত্যাদি।

তৎকালে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্টের উকীল হরনারায়ণ দত মহাশয় ছিলেন না। তৎকালে বাবু চন্দ্রনাথ দেব মহাশয় গবর্ণমেণ্টের উকীল ছিলেন। পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বস্থ মহাশরের মধ্যম সহোদর শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন বস্থর বিবাহের সময় উক্ত উকীল বাবু চন্দ্রনাথ দেব মহাশয় তথা হইতে আসিয়া সভাস্থ হইয়াছিলেন। আমার এক্ষপ লেখায় যদি চণ্ডীবাবুর সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে মেদিনীপুরের ক্ষম্ব আদালতের রেকর্ড আপনার দেখা উচিত যে, শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বস্থর আতার বিবাহ সময়ে মেদিনীপুরের ক্ষম্ব আদালতে গর্বদেটের উকীল কে ছিলেন। অথবা সংবাদ লিখিয়া সাধারণের শ্রম

জনাইবার প্রয়োজন কি ? নভেল লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই বে যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিবেন।

৩৪

্ ২৯৬ পৃষ্ঠা ১৮ পংক্তি হইতে ২৯৯ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তি পর্যন্ত।

"পুত্র নারায়ণচন্দ্র ১২৭৭ সালের ২৭ শ্রাবণ, একবিংশ বর্ষ বয়ংক্রেমকালে খানাকুল কৃষ্ণনগরনিবাসী শস্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্সার পাণিগ্রহণ করেন ইত্যাদি।"

চণ্ডীবাবু উক্ত শস্ত্চক্র মুখোপাধ্যায়ের ছহিতার যে একাদশ বর্ষ বয়:ক্রম লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নিখ্যা। বিবাহের সময় শস্তুচক্র মুখোপাধ্যায়ের ক্যার বয়স তৎকালে প্রায় ষোড়শ বর্ষ। চণ্ডীবাবু কাহার নিকটে এগার বংসবের বলিয়া শুনিয়াছেন। তাঁহার নামোধ্রেষ করা কর্তব্য ছিল।

৩৫

## ২৯৮ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তি হইতে ২৯৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

"কিন্তু তৃতীয় সহোদর শস্তুচন্দ্র বিভারত্বই বিভাসাগর মহাশয়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং এ কথা বিভাসাগর মহাশয় ও বিভারত্ব মহাশয় উভয়েই সর্বদা সর্বসমক্ষে স্বীকার করিয়াছেন। বিভারত্ব মহাশয় অকুরাগভরে দীর্ঘকালের জন্ম তাঁহার নানাবিধ কার্যে সহকারিতা করিয়া আসিয়া এবং তাঁহার জীবনী-বিষয়ক নানা ঘটনা আশৈশব অবগত থাকিয়াও বিভাসাগর মহাশয়কে ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই, ইহা অপেক্ষা গভার আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে! যদি তিনি চিনিতে পারিতেন, তাহা হইলে বিভাসাগর মহাশয়ের বিধ্বাবিবাহবিষয়ক অকুষ্ঠানে সহকারিতা করিয়া পরিশেষে কোন্ সাহসে বিধ্বাবিবাহের অকুষ্ঠান হইতে নারায়ণবাবুকে বিরত করিবার জন্য তিনি বিভাসাগর মহাশয়কে অকুরোধ

করিয়া পাঠাইলেন ? যখন দীর্ঘকালের জন্ম জ্যেষ্ঠের কার্যে সহকারিতা করিয়া সহোদর বিদ্যারত্ব মহাশয় তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, তখন দেশের লোক যে নানা ছন্দোবন্ধে তাঁহার নিন্দা রটনা করিবে এবং তাঁহার প্রকৃত মর্যাদা বৃঝিতে অক্ষম হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি!"

চণ্ডীবাবু শিখিয়াছেন যে আমি বিভাসাগর মহাশমকে চিনিতে পারি নাই একথা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ নারায়ণবাবুর বিবাহের পূর্বে মূচীরামের বিবাহের সময় উক্ত বিবাহ ভাষ্য ও শাস্ত্রসমত স্বীকার করিয়াও বিধবাবিবাহ-বিষেধী ক্ষীরপাইনিবাসী হালদারবাবুদের অহরোধে পশ্চাৎপদতার ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়া কান্ত হয়েন নাই বরং ঐ সময়ে তিনি ঐ বিবাহের প্রতি যারপরনাই বিষেষ ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। চণ্ডীবাবু নিজে যখন এক্কপ বিধবাবিবাহে বিভাসাগরের বিষেষভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তখন পাঠকবর্গ এবং চণ্ডীবাবু এবিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে কিছুই সম্পেহ করিতে পারেন নাই। তখন আমি কিক্কপে বুঝিব যে বিভাসাগর নারায়ণের বিধবাবিবাহের প্রবৃত্ত হইবেন।

দিতীয়ত: আমি যে বে কারণে ঐ কন্থার সহিত নারায়ণের বিবাহ স্থগিত রাখিতে লিখিয়াছিলাম; বিভাসাগর সকল কারণের উন্তর ঐ পত্রে (প্রকাশিত পত্রে) লিখেন নাই, লিখিলে তাহাও প্রকাশ করিতাম। তিনি কেবল নারায়ণের বিবাহেরই কথা লিখিয়াছেন, অপর কথার উন্তর দেন না। আমি যে যে কারণে ঐ বিধবার সহিত নারায়ণের বিবাহ দেওয়া অস্কৃতিত বলিয়া লিখিয়াছিলাম, তাহা নিমে প্রকটিত হইতেছে।

ঐ ক্যার সম্বন্ধ, অগ্রন্ধ মহাশর অন্য এক পাত্রের সহিত স্থির করিরা-ছিলেন, সে ব্যক্তি অতি ভদ্র লোক, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সম্প্রমের সহিত কর্ম করিতেন। তিনি ঐ ক্যার সহিত বিবাহকার্য সম্পাদনার্থ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করাইতে ছিলেন। উাহাকে বঞ্চনা করিয়া নারায়ণের সহিত বিবাহ দিলে সে ব্যক্তি কি মনে করিবেক। তৃতীয়ত: পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠা বধু দেবী অত বড় মেয়ের সহিত বিবাহ দিতে অসমতি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং নারায়ণের বিবাহ পক্ষে অভিপ্রায় অর্থাৎ উভয় পক্ষের অভিপ্রায় লেখা হইয়াছিল।

চতুর্থতঃ, অপরাপর আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের কথাও একই পত্তে লিখিয়া-ছিলাম। দাদার নিকটে কোন বিষয়ের গোপন করি নাই।

আত্মীয় কুটুষদের প্রতিকৃলে এক্কপ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ নহে। বিবাহ রাত্রে বিভাসাগর মহাশরের কোন স্বজাতীয় আত্মীয় ত্রীলোক বর কন্তার বরণ করিতে সন্মত হইলেন না এবং ইহাও প্রকাশ থাকে যে, তারানাথ তর্কবাচম্পতি মহাশরের মত বিদ্বান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক আমার নয়ন্দাচর হয় নাই। কারণ নারায়ণের বিবাহ সময়ে বরণ করিবার সময় বিভাসাগর মহাশয়ের কোন আত্মীয় ত্রীলোক বরণ করিতে সন্মতা হইলেন না দেখিয়া, বাচম্পতি মহাশয় তৎক্ষণাৎ নিজের বাটী গিয়া আপন পত্নীকে আনয়ন পূর্বক বর-কন্তার বরণ কার্য সমাধা করাইলেন। এ কারণ বাচম্পতি মহাশয়ের উপর আমাদের অচলা ভক্তি।

৩৬

৩৩৩ পৃষ্ঠার শেষ ২ পংক্তি হইতে ৩৩৪ পৃষ্ঠার ৬ পংক্তি পর্যস্ত। ৩৩৪ পৃষ্ঠার শেষে।

এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, বিভাসাগর মহাশয়ের এরূপ সক্ষম ছিল যে বহুবিবাহ বিষয়ক এন্থের ইংরাজীতে অমুবাদ করিবেন এবং একটিবার ইংলণ্ডে গমন পূর্বক কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জের জননী-শানীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া সদনে বঙ্গের অসংখ্য রমণীর কাতরতা-পূর্ণ অঞ্জেল অঞ্জলি প্রিয়া রাজ্ঞী-সন্তামণার্থে অর্পণ করিবেন এবং ভারতেশ্বরীকে তাঁহার এ কথাও জিজ্ঞাসা করিবার বড় সাথ ছিল যে, যে দেশে পুণ্যশ্লোকা প্রম সাধ্বী রমণীর মণি ভিক্টোরিয়া রাজত্ব

করেন, সে দেশে নারীজাতির এত ছর্দশা কেন ? ভগবানের কৃপায় শক্তিশালিনী অবলা কি ছর্বলার ছঃখ দূর করিতে বিমুখ হইয়াছেন। #

পূর্বোক্ত গল্পটির সত্যতা পক্ষে কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাই নাই।
দাদা বিলাত গিয়া এক্পডাবে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবেন
এই কথা আমার নিকট বা অপর কোন ব্যক্তির নিকট বলিয়াছিলেন
তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। অধিকন্ত তিনি বিলাত বাওয়ার পক্ষে
ছিলেন বলিয়াও বিশাস করিতে পারি না, কারণ তিনি বলিতেন, বৃদ্ধ পিতা
মাতাকে কাঁদাইয়া বিলাত বাওয়া উচিত নয়। বিশেষতঃ বাহারা বিলাত
হইতে আলিয়া থাকে, তাহারা পিতামাতার বাধ্য থাকে না ও সংসর্গে
থাকে না।

৩৭

৩৫৪ পৃষ্ঠার ১৭ পংক্তি হইতে ৩৫৫ পৃষ্ঠার ৪ পংক্তি পর্যস্ত।

"বালক-বিভালয়, বালিকা-বিভালয়, রাখাল-স্কুল প্রভৃতি জ্ঞান বিতরণের সকল দ্বারগুলিই অবৈতনিক। সকলেই সর্বত্র বিনা-বেতনে ও বিনা ব্যয়ে বিভা উপার্জন করিতে লাগিল। এই সকল বিভালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীগণের পুস্তক, কাগজ, কলম, শ্লেট, পেন্সিল, প্রভৃতিতে মাসে মাসে প্রায় তিনশত টাকার অধিক ব্যয় হইত। বিভাসাগর-সূহাৎ ৺ প্যারীচরণ সরকার মহাশয় তাঁহার রচিত পুস্তক-গুলি বিনামূল্যে বারসিংহের বিভালয়ের ব্যবহারার্থ বিতরণ করিতেন।

\* বিভাসাগর-পূতা শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিভারত মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি এবং তাঁহার বহুবিবাহ গ্রহোক্ত আক্রেপোক্তিতেও তাহার আভাস পাওয়া বায়। নারায়ণবাবু বলেন:—বাবা বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে গিয়া বহুবিবাহ গ্রন্থ স্থশর করিয়া ছাপাইয়া মহারাণীর হাতে দিয়া বলিব বে "মেয়ে রাজার দেশে মেয়েদের ত্থে ঘুচে না কেন ।"

এতন্তিয় ঐ সকল বিভালয়ের শিক্ষকগণের বেতন ও অন্তান্ত খরচ সর্বসমেত ভিনশত-চারশত টাকা পড়িত। প্রথম প্রথম এই সমগ্র ব্যয় নিজেই বহন করিতেন, তৎপরে যখন তাঁহারই উভোগে এডেড স্কুল সমূহের (Grant-in-Aid) সৃষ্টি হইল, তখন কিছুকালের জন্ম বীরসিংহ স্কুলও গভর্ণমেন্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়ছিল। এই বিভালয় এক্ষণে সেই প্রাতঃম্মরণীয়া বিভাসাগর জননী ভগবতী দেবীর নামে পরিচিত। বিভাসাগরপ্রতিষ্ঠিত সেই বিভামন্দির "ভগবতী বিভালয়" নামে অভিহিত হইয়া অভাপি জীবিত আছে এবং বীরসিংহ অঞ্চলের বালকগণের শিক্ষালাভে সহায়তা করিয়া আসিতেছে। বিভাসাগর-পুত্র নারায়ণবাবু সে বিভালয়ের উন্নতিকল্পে যত্নের ক্রটি করেন না।"

শ্রথম প্রথম এই সমগ্র ব্যয় নিজেই বহন করিতেন, তৎপরে মথন তাঁহারই উত্থাগে এডেড স্কুল সমূহের (Grant-in-Aid) স্টি হইল, তথনই কিছু কালের জন্ম বীরসিংহ স্কুলও গভর্ণমেন্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল।" ইহা শ্রম। বিভাসাগর বা তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বীরসিংহা ইংরাজী-সংস্কৃত বালক বিভালয়ে কথনও গভর্গমেন্টের সাহায্য লয়েন নাই, এবং ছাত্রদিগকেও বেতন দিতে হইত না। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কাশীবাসী হইবার পর ছাত্রেয়া কিছুদিন স্থলের বেতন দিয়াছিল। ইহার অল্প দিনের মধ্যে ম্যালেরিয়া শ্বর নিবন্ধন ঐ স্কুল উঠিয়া বায়। পুনরায় বিভাসাগরের মৃত্যুর প্রায় ছই বৎসর পূর্বে জননী ভগবতী দেবীর নামে প্রায়ায় অবৈতনিক বিভালয় স্থাপন করেন। এ স্থলে প্রকাশ থাকে বে কেবল বালিকাবিভালয়ই গবর্গমেন্ট হইতে এড পাইত।

চণ্ডীবাৰ্র এই পৃস্তক ইংরাজী ১৮৯৫ সালে লিখিয়াছেন। কিন্ত ১৮৯৪ সালে নারায়ণবাবু ভাঁহার পিতা বিভাসাগরের স্থাপিত ভগবতী বিভাসয় উঠাইয়া দিয়াছেন। স্থতরাং চণ্ডীবাব্র লিখিত বিষয় সম্পূর্ণ সত্য নহে। シト

৩৮৭ পৃষ্ঠা ১১ পংক্তি হইতে ৩৮৮ পৃষ্ঠার ১০ পংক্তি পর্যস্ত ।

"এখন আর কি আছে? সে কালে বর বাসর ঘরে প্রবেশ করিতে না করিতে তাকে তার ক'নে খুঁজিয়া লইতে হইত।" ইত্যাদি—

আমাদের দেশে বিবাহরাত্রে বাসর ঘরে কন্সা খেঁজার রীতি নাই এবং বিভাসাগর মহাশরকে ঐ রাত্রে কন্সা খুঁজিতে হয় নাই। বিভাসাগর মহাশরের বিবাহের সমর আমি নীতবর ছিলাম। আমার বেশ মনে আছে, আমাদের দেশে বিবাহের পরদিবস আকাটা পুকুরে স্নানের পূর্বে স্ত্রীলোকেরা কন্সাকে লুকাইয়া রাধিয়া বরকে কন্সা খুঁজিতে বলে। বর ষত এঘর ওঘর খুঁজিতে থাকে, স্ত্রীলোকেরা তত কৌতুক করিতে থাকে। বিভাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে তাহাই হইয়াছিল; রীতিবহিভূতি হয় নাই। বোধ করি, চণ্ডীবাবু হিল্মতের কার্যকলাপ বিশ্বত হইয়া থাকিবেন। এখনকার ছেলেদের অপেক্ষা পঞ্চাশ বংসর পূর্বে ছেলেদের সলজ্ঞতা অনেক বেশি ছিল। স্বতরাং বিভাসাগর মহাশয় তখনকার ছেলে হইয়া এরূপ য়ৢৡতা কারবেন, তাহা বিশ্বাস্থাগ্য নহে।

60

৩৯২ পঃ ৮ পংক্তি হইতে ১০ পংক্তি পর্যস্ত।

"এই ডাকাইভির পর হইতেই পাঠকের পূর্ব পরিচিত সর্দার শ্রীমন্ত গৃহ-রক্ষকরাপে নিযুক্ত হইয়াছিল।"

ভাকাইতি হইবার পর গোঁসাই ও ফকিরদাস এই ছুইজনকে নিযুক্ত করা হয়, ইহার এক বংসর পরে চিস্তামণি ও পরাণ নামক ছুই সর্দার নিযুক্ত হয়। তৎপরে শ্রীমস্ত সর্দার নিযুক্ত হইয়া বাটীতে ছিল, পরে বিধবাবিবাহের সময় হইতে শ্রীমস্ত করেক বংসর দাদার নিকট রক্ষক নিযুক্ত হয়; স্নৃতরাং ভাকাইতির পর হইতে শ্রীমস্ত সর্দার নিযুক্ত হয় নাই। 80

### ৩৯২ পৃঃ ১১ পংক্তি।

"বীরসিংহ প্রামে অবৈতনিক ইংরাজী বিভালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইত্যাদি।"

সর্বপ্রথমে বীরসিংহ স্থলে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পড়ান আরম্ভ হয়, অনেক পরে ইংরাজী আরম্ভ হয়। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পড়ানর আরম্ভ হইতেই পাঠশালাগুলি উঠিয়া বায়। স্বতরাং বীরসিংহে ইংরাজী বিভালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালাগুলি উঠিয়া বাওয়ার কথাটি ঠিক নহে।

8 2

## ৩৯৭ পৃষ্ঠার ১১ পংক্তি হইতে ১৪ পংক্তি পর্যস্ত।

"হ্যারিসন সাহেব যখন ইন্কম্ ট্যাক্সের কার্যভার প্রাপ্ত হইয়া মেদিনীপুর জেলায় গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি একবার বীরসিংহ ও তল্লিকটবর্তী গ্রাম সকল পরিদর্শন করিতে গমন করেন। বিভাসাগর মহাশয় সে সময়ে বাটিতে ছিলেন।"

হেরিসন সাহেব ইন্কম ট্যাক্সের কার্যভার প্রাপ্ত হইয়া মেদিনীপুর জেলায় গমন করিয়াছিলেন, ইহা ভূল। পাঠকবর্গ মৎপ্রণীত বিভাসাগর জীবন-চরিতের ১৯৮।১৯৯।২০০ পৃষ্ঠা পর্যস্ত দেখিলে সমস্ত শ্রম নিবারিত ছইবেন।

প্রকৃত কথা এই যে, সন ১২৭৫ সালে ইন্কম ট্যাক্সের কার্যভার প্রাপ্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় হগলি জেলার অন্ত:পাতী জাহানাবাদ মহকুমায় আগমন করেন। তৎকালে ঘাঁটাল ও চন্দ্রকোণা থানা, হগলি জেলা ও মহকুমা জাহানাবাদের অন্তর্গত ছিল। ইহার অনেকদিন পরে উক্ত ছই থানা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্বর্তী হইয়ছে।

রুমেশবাবু, বে সকল সামাভ ব্যবসায়ী লোকের আইনাহসারে ট্যাক্স ধার্ব হইতে পারে না, তাহাদের প্রতি অভায় করিয়া পৃথক পৃথক ব্যবসায়ী

वहे ब्राइब >>०।>>>।>>२ शृंति ।

ष्ट्रे वाकित थक वावना विषया थक बिरन छात्र वार्य कविराहितन। अहे चारेनविक्रक कार्य शानीक चारतक मचल ना रहेरन चारममत वावू खबर्शनर्मन ঘারা ঐ সকল লোককে সমত করান। তৎকালে বিভাসাগর মহাশয় দেশে ছিলেন। দেশত লোক নিৰুপাৰ হইয়া এই সংবাদ বিভাসাগৰ মহাপত্তৰ কর্ণগোচর করিয়াছিল। বিভাসাগর মহাশয় ভারবিরুদ্ধ কার্য হইতেছে গুনিরা ধড়ার নামক গ্রামে যাইয়া আসেসর রমেশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাহাতেও রমেশবাবু অস্তায় কার্য করিতে বিরত না হইয়া वतः পूर्वात्भक्तात्र छत्र तिथारेश कार्यमाथन कतिए नागितन। मतिल-লোকের প্রতি অস্তার হইতেছে দেখিয়া বিভাসাগর তাহাদের হিতকামনায় चया वामी इहेबा अहे विषय लिक्टेनिक गवर्गत वाहाइएतत्र कर्गराहित करत्न। তংকালীনের হোটলাট বাহাছর তংকালের বর্ধমানের কালেক্টর হেরিসন সাহেব মহোদয়কে কমিসন নিযুক্ত করিয়া তদন্ত জন্ম প্রেরণ করেন। হেরিসন সাহেব বাদী বিভাসাগর মহাশয় সম্ভিব্যাহারে জাহানাবাদ মহকুমার चरु:পাতी थ्रांत, पाठान, त्राधानगत, कीत्रभारे, ठल्राकाणा, त्रामकीवनशूत, বদনগঞ্জ. জাহানাবাদ প্রভৃতি গ্রামে বাইয়া সকল ব্যবসায়ীর খাতা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করেন। পরিশেবে অগ্রজ মহাশয় সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। আমিও সেই সময়ে হেরিসন সাহেব ও দাদার সহিত উল্লিখিত খড়ার, রাধানগর, চল্রকোণা গ্রামে গমন করিয়াছিলাম।

8२

### ৩৯৮ পৃঃ ১৯ পংক্তি।

"ঈশ্বরচন্দ্রকে ও সারি সারি দণ্ডায়মান অপর তিনটি পুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন"।

চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন যে, সারি সারি দণ্ডায়মান অপর তিনটি প্তকে দেখাইয়া বলিলেন। ইহা ঠিক নহে। কারণ হেরিসন সাহেব যখন আমাদের বাটা যান, এবং জননীদেবীর সহিত ঐক্নপ কথোপকখন হয়, তখন সারি সারি অপর তিনটি পুত্র দণ্ডায়মান ছিলেন না, ছইটি পুত্র মাত্র দণ্ডায়নাম ছিলেন। কারণ কনিষ্ঠ ঈশানচন্ত্র তখন বিদেশে ছিলেন। এ সমক্ষে বিভাসাগর মহাশর অনেক পত্র আমায় লিবিয়াছিলেন তম্মধ্যে একখানি পত্র নিয়ে প্রদর্শিত হইল।

### শ্ৰীশ্ৰীহরি :---

ওভাশিব: গন্ধ,

তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম যাহারা ছুইজনে আট টাকা দিয়া এক সার্টিফিকেট লইয়াছে তাহাদিগকে সাবধান করিছা দিবে रान जाहाजा कानकार अकरारा कर्म कति व निया मत्रशास ना स्वा তাহাদিগকে কহিবে যদি তাহাদিগকে ফৌজদারীতে সোপর্দ করে তাহাতে ভয় পাইবার আবশ্যকতা নাই ডেপুটি মেজিন্টেট তলপ করিলে তাহারা ছই नात्मत्र व्यां होकात्र मार्हिकित्कहे त्मशहेश वत्म, त्यामता होका मिशाहि अ সার্টিফিকেট পাইয়াছি আর আমাদের উপর টেক্সের দাওয়া হইতে পারে না যদি হাকীম তাহাতে কান্ত না হইয়া জরিমানা করেন জরিমানার টাকা দাখিল কবিয়া দিতে বলিবে আমি ঐ টাকার দায়ী বহিলাম আর তাহাদিগকে কৃছিবে যেন পুৰ্বপ্ৰাপ্ত ছুই নামের সার্টিফিকেট ও আট টাকার নৃতন সমন কোনমতে হাতছাড়া না করে। আমি গবর্ণমেণ্টে জানাইয়াছি তদারকের ছকুম হইয়াছে, আমি ও তদারকের নিমিত্ত নিযুক্ত ব্যক্তি সত্বর পঁত্তিতিছি একথা সকলের নিকট প্রচার করিবার প্রয়োজন নাই। তাহাদিগকে কহিবে আমি নিশ্তিম্ব নাই বাহাতে তাহাদের নিষ্কৃতি হয় অবিলয়ে তাহার পথ হইবে তাহারা যেন ভয় না পায়। কোন্ দিন আমরা ঘাইব কল্য তাহা অবধারিত হইবেক ইতি ১৯ ডিসেম্বর।

গুড়ার্থিন: ( স্বাক্ষর ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণ:।

80

৩৩৯ পৃঃ পংক্তি হইতে ১৩ পংক্তি।

"আহার করাইয়া শেষে বিভাসাগর মহাশরের জননী সাহেবকে বলিলেন, "দেখ বাছা! তুমি যে কাজ লইয়া আমিয়াছ—এ বড়

কঠিন কাজ, খুব সাবধান হইয়া এ কাজ করিবে, যেন গরিব ছঃখী লোক প্রাণে মারা না যায়," ইত্যাদি।

চণ্ডীবাবু উলিখিত কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আদৌ হয় নাই। একথা তিনি কাহার নিকট শুনিয়াছেন, তাহার নাম কেন ব্যক্ত না করেন। আমি তৎকালে উপস্থিত ছিলাম। আর আর যাহারা ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন কেহ জীবিত নাই।

88

৪০০ পৃষ্ঠা ১৩ পংক্তি হইতে ১৫ পংক্তি পর্যস্ত।

"মা, পাইকপাড়া রাজ্বাদের বাড়ীতে একজন থুব ভাল প'টো এসেছে, ভোমার একখানি ছবি তুলাইয়া লইতে চাই।" ইত্যাদি।

পাইকপাড়ার রাজবাটীতে জননীদেবীর ছবি তুলাইতে যাইবার কথা বে লিখিয়াছেন ইহা মিখ্যা। কারণ বিভাসাগর মহাশয় ছবি তুলাইবার জম্ম মাতাকে সঙ্গে করিয়া হড়সেন সাহেবের বাটী গিয়াছিলেন।

84

৪০১ পৃঃ ১৭ পংক্তি হইতে ২০ পংক্তি পর্যন্ত। "এই প্রবীণা গৃহিণী মৃতিপূজার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না।"

চণ্ডীবাব্ কাছা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অলীক কথা। জননীদেবী মধ্যে মধ্যে আষ্যা দেবতার পূজা দিতেন; এবং বিদেশস্থ ছেলেদের উদ্দেশে শুভচনীর পূজা মানসিক করিতেন এবং পিতৃ মাতৃশ্রাদ্ধও করিতেন। তাঁহারই আগ্রহাতিশরে বাটাতে জগদ্ধাত্রী পূজা হইত, তিনি ভক্তিপূর্বক পূজার আয়োজন করিতেন ও পূজাঞ্জলি দিতেন। এতদ্বিন্ন কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থপর্যটনে বাইতেন। 86

### ৪০৬ পৃঃ ৬ পংক্তি হইতে ২১ পংক্তি পর্যস্ত।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদরদিগকে অত্যন্ত্র ভালবাসিভেন একং সর্বদা তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের সুখ চিস্তা করিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় সহোদরদিগের কাহাকেও পরিজনসহ কোনও দিন ক্লেশ পাইতে হয় নাই. কিন্তু সহোদরেরা যে তাঁহার প্রতি সর্বদা সমুচিত ভাতৃভাবাপর ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। বিভাসাগর মহাশয়ের মধ্যম সহোদর পদীনবন্ধ স্থায়রত্ব মহাশয় একবার বিভাসাগর মহাশয়ের নামে এক মকদ্দমা উপস্থিত কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত-যন্ত্র ও তৎসংক্রান্ত পুস্তকালয়ের অংশের প্রার্থী হইয়া আদালতে অগ্রসর হন। বলপূর্বক কিংবা অন্যায় করিয়া কেহ তাঁহার সম্পত্তি গ্রহণ করিবে. ইছা তিনি কোন মতেই সম্ম করিতে পারিতেন না। মকদ্দমা করা যখন স্থির হইল, তখন আদালতে না গিয়া সালিসী দ্বারা নিষ্পত্তির জন্ম কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন, তদকুসারে দীনবন্ধু স্থায়রত্ব ও ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর উভয়ে এক টাকা মূল্যের একখানি স্ট্যাম্প কাগজে একরার পত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। সেই একরার পত্তে মাননীয় জজ দ্বারকানাথ মিত্র ও প্রীযুক্ত বাবু ছুর্গামোহন দাস মহাশয়কে সালিসী মাস্য করিয়া তাঁহাদিগের উপর সমগ্র বিচার ভার অর্পণ করি*লে*ন।" ইত্যাদি।

অপ্রক্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পর যথন আমি তাঁহার জীবনচরিত পুত্তক
মৃদ্রিত করি, তৎকালে তাঁহার উইলের অগ্যতম একজিকিউটার ৮কালীচরণ ঘোষ মহাশরকে বলিয়াছিলাম, দীনবন্ধ খায়রম্ব ও বিভাসাগর মহাশয়ের
সালিসী বিচার সময়ে আপনি লেখক থাকার আপনি সমন্তই অবগত
আছেন; অতএব তাঁহার জীবনচরিতে এ বিষয়ে কি করিব। এই কথার
তিনি বলেন, আতায় আতায় সামাগ্য কথার বিরোধ উপস্থিত হইলে

আপনিই এক কথায় বিরোধ মিটাইয়া দিয়াছেন, ওবিষয়ের আর কি
লিখিবেন। এখনে ইহাও উল্লেখ করা আবশুক বে, আমি বিভালয়
পরিত্যাগ করিয়া ক্রমিক বিয়াল্লিশ বংসরকাল অনছ্যকর্মা ও অনক্রমনা হইয়া
তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি, এজন্ম জিনি আমাকে বংশি ক্রেছ
করিতেন। সাধারণের প্রতি তাঁহার যেরপ দয়া ওণ ছিল, তাহাতেই আমি
তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশর জ্ঞান করিতাম। আমার উপর তিনি কখনও বিরক্ত
হন নাই। দেশে দাদার সকল কার্বের ভারই আমার প্রতি অপিত ছিল।
যদি আমার প্রতি বিরক্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সকল কার্বের ভার
আমার হত্তে কখন অর্পণ করিতেন না। দেশন্থ সকলেই জানিত, আমিই
বিভাসাগরের প্রিরপাত্র ছিলাম। অনেকে ঐ বিষয় লিখিতে আমায় নিবারণ
করিয়াছিলেন; কেবল কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্রের নির্বন্ধাতিশয়ে মৎকৃত্ত
বিভাসাগর জীবনচরিতের ১৯৮ পৃষ্ঠায়\* লেখা হইয়াছিল। এক্ষণে চতীবাবুর
উল্লিখিত বর্ণনা অবলোকন করিয়া অগত্যা প্রকৃত বিষয় প্রকাশ করিতে
বাধ্য হইলাম।

চণ্ডীবাবু এ স্থলে সংহাদরেরা এক্লপ বছবচনান্ত পদ প্রয়োগ করিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া সত্যের অপলাপ করা অস্থায়। বিভাসাগর মহাশয় মধ্যে মধ্যে বলিতেন বে, প্রাতায় প্রাতায় সন্তাব থাকিতে থাকিতে পরস্পর পৃথক হওয়া উচিত। কিন্তু দেশের লোক তাহা করে নাই। বখন পরস্পর অত্যন্ত মনান্তর ঘটে ও পরস্পর মুখ দেখাদেখি থাকে না, তখন অগত্যা আদালতের আশ্রম গ্রহণ করিয়া সর্বস্বাস্ত হয়। ইহা তিনি অনেক সময়ে অনেকের নিকট গল্প করিছো এবং অনেক সময়ে অনেকের নিকট গল্প করিতেন এবং অনেক সময়ে অনেকের নিকট গল্প করিছেন উপদেশ দিতেন। সন ১২৭৫ সালে বিভাসাগর মহাশয় অস্ক্রভা নিবন্ধ আরোগ্য লাভ্রের জন্ম বীরসিংহার বাদীতে গমন করেন। তথায় দেখিলেন। প্রত্যক্ত এক বাদীতে বছলোক একত্র জ্যোজন করায় সকলেরই বিশেষ অস্ক্রিধা এবং টাকাও যথেষ্ট ব্যয় হয়; এবং অধিক লোক থাকায় ভোজনের

<sup>•</sup> वहे अरहद >>० शृंही।

পারিপাট্য থাকে না; এই হেতু বিভাসাগর মহাশর মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ভাররত্ব, শস্তুচন্ত্র, ইশানচন্ত্র, ও জননীদেবীকে বলেন, পূর্বের বন্ধোবন্ত আমার মতে ভাল নর। কারণ দেখিতেছি সকলেরই ইহাতে কই হইরা থাকে। অতএব আমার মত এই, বাহার বেমন টাকার আবশুক তাহাকে সেইরূপ টাকা যথাসময়ে দিব এবং সকলেরই পৃথক বাটা নির্মাণার্থ যাহা ব্যর হইবে, তাহাও আমি দিব। পৃথক বাটা হইলে উত্তরকালে পরশার নির্বিরোধে দিনপাত করিতে পারিবে।

ইহা গুনিয়া দীনবন্ধু জায়বত্ব বলেন, আপনি নানাপ্রকার দেশহিতকর कार्य उठी रहेशारहन। এ व्यवसाय पुषक रहेरल पत नानाश्वकात গোলযোগ ঘটতে পারে, এবং সহোদরগণেরও একতা থাকিবে না। এই হেতু আমি বলি, একণে পুথক হওয়া উচিত নহে। কনিষ্ঠ ঈশানচন্ত্ৰ, জ্যেষ্ঠা বধুদেবী ও জননীদেবী প্রভৃতি ও সমস্ত আত্মীয়স্বজন এ বিষয়ে আপত্তি করিলেন। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠা বধুদেবী ও নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলিলেন, ঘর করিতে বিবাদ ও নানা কথা উঠে, তা বলিয়া ঘর ভালা উচিত নছে। পুথক হুইলে গৃহস্থ ছারখার হয়। ইহাতে তোমার ও আমাদের বিশেষ হানি দেখিবে। আমি উহাদিগের ঐ কথায় কর্ণপাত করিলাম না। কেবল আমিই জেষ্ঠাগ্রজ মহাশয়কে তুষ্ট করিবার জন্ম সমতি দিলাম, এবং পৈড়ক ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিলাম। আমার বাটী প্রস্তুত জন্ম দাদা তেরশত টাকা ক্রমশঃ প্রদান করেন। অতঃপর সকলকেই পৃথক করিলেন। ঐ সময়ে সকলের মাদিক ব্যয়ের, তাঁহার স্বহন্তলিখিত ফর্দ ও পত্র বাহা আমার নিকট পাঠাইরাছিলেন, তাহার মধ্যে ফর্দ ও করেকখান পত্ৰ এন্থলে প্ৰকাশিত হইল। ঈশান তৎকালে কলিকাতায় পঠদশায় থাকেন, এজন্ত তাঁহার স্ত্রীকে পিতালয়ে পাঠাইয়া দেন।

কিছুদিন পরে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও ক্সাদিগকে আনিয়া কলিকাতায় রাখেন। তাঁহার প্রথমা ক্সার বিবাহের পর আমাকে ও দীনবন্ধ স্থায়রত্ব মধ্যম দাদাকে কলিকাতায় আনাইয়া দীনবন্ধকে বলিলেন, তুমি বিষয় সম্বন্ধে আমার নিন্দা করিয়াছ ? এবং সংস্কৃত প্রেষ ও উহার ডিপজিটারী আমাদের উদ্ধেরের সম্পত্তি বলিয়া থাক ? এবং ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে ঐ

ভিগজিটারী দান বা ভাস সম্বন্ধে তৃষি নানাপ্রকার কথোপকখন করিয়া থাক ? এবং গুনিতে পাই বে উভরের টাকা হইতে বাসা ও দেশে সংসার চলিয়াছিল এবং ছাপাখানারও স্ত্রপাত হুইয়া ছাপাখানা ও ডিপজিটারী প্রস্তুত হইয়াছে, সকলের নিকট বলিয়া থাক। জ্যেষ্টাগ্রন্থের এই সকল क्षा छनिया मीनवन् वरलन, विश्वाविवादानि कार्यनिवन्न जाननात थाय পঞ্চাশ সহস্ৰ মূদ্ৰা ঋণ আছে, অন্তান্ত লোকে যখন ত্ৰিশ বা পঁটিশ হাজাৰ টাকা পণ দিয়া সংস্কৃত ডিপজিটারী লইতে উমেদার, তথন ব্রজ্বাবুকে বিনা পণে কেন দেওয়া হইল ? অন্তকে দিলে পণের টাকায় মহাশয়ের ঋণের অনেক লাঘৰ হইত। ইহাই আমি লোকের নিকট বলিয়াছি। আপনি ্ষেরপ উদার-প্রকৃতি তাহাতে সমস্ত বিষয়ই নষ্ট করিতে পারেন। তাহা · होल विश्वाविवाह ७ विद्यालय প্রভৃতি দেশ-हिতকর কার্য কিরুপে :চালাইবেন ? আর দেখুন, আমি স্বলারসিপের ও চাকরির টাকা আপনার হত্তেই দিয়া আসিয়াছি এবং আপনার আজ্ঞাসুসারে সমস্ত কার্য নির্বাহ ক্রিয়া আসিয়াছি। কেবল ডেপুটী মাজিস্ট্রেট হইয়া আপনাকে টাকা দিই নাই, কারণ আপনি নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, বীরসিংচায় দাত্র চিকিৎসালয় ও নাইট স্থুল হিসাবে মাসিক চল্লিণ টাকা বাহা লাগিবে তাহা नित् । এই काउराई ये नमग्न इंटेट्ड वाननारक होका निहे नाहे।

সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটারী আপনার একার সম্পত্তি নহে, স্ক্তরাং উহাতে আপনার একলার স্বন্থ নাই। ইহাতে আমার স্বত্থ আছে। কারণ আমাদের উভয়ের অর্থে ও পরিশ্রমে ঐ তুই সম্পত্তি অর্জিত হইয়াছে।

ইহাতে বিভাসাগর মহাশয় উত্তর করিলেন, আমি উহা ব্রজবাবুকে দিয়াছি। দীনবন্ধ উত্তর করিলেন, আপনার অংশের উপর আপনি বদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন, আমার অর্ধেক অংশ আপনি দান করিতে পারিবেন না। ইহা শুনিয়া বিভাসাগর বলেন, তোমাকে অর্ধেক দিতে পারি না, কারণ চারি ভাই ও পিতামাতা বর্তমান অতএব ঐ সম্পত্তি বৃদ্ধি অহুসারে ছয় ভাগ হইতে পারে।

পরিশেবে আদালতে না গিয়া ছই সহোদরে তৎকালের মাননীর জজ ক্রারকানাথ মিত্র ও শ্রদ্ধান্দাদ শ্রীবৃক্ত বাবু ছুর্গামোহন দাস মহাশয়হয়কে সালিস নিযুক্ত করেন। দীনবন্ধু ভাররত্বের সাক্ষী আমি ও আমার পিত্ব্য-পুত্র পীতাম্বর বন্ধ্যোপাধ্যায় সাক্ষ্য দিবার জ্বন্ত কলিকাতার উপস্থিত হইলাম।

আমি সাক্য দিবার ভরে পৃথক পৃথক ছই সহোদরকে আপোবে নিশান্তি করিবার জন্ম অহনর বিনয় করিলাম। দীনবন্ধু মাররত্ব আমার অহনরে বা অহরোধে দাবী পরিত্যাগ করেন এবং দীনবন্ধু মাসিক টাকা না লওয়ায় বিভাসাগর মহাশ্র মধ্যমা বধুদেবীকে মাসিক ব্যন্ত্র নির্বাহার্থ গোপনে, টাকা প্রদান করেন। মধ্যমাগ্রন্ধ উহা জানিতে পারিয়া ঐ টাকা কেরং দেওয়াইলেন। ইহাতে অগ্রন্ধ মহাশ্র অত্যন্ত ছংখিত হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য আশ্রন্থ করিবেন এই ভন্ন প্রদর্শন করিয়া জনক জননীকে, সহোদরদিগকে, পত্নীকে ও অন্তান্থ বন্ধুদিগকে বৈরাগ্য ও সংসার ত্যাগস্চক এক এক পত্র প্রেরণ করেন। ইহাতে আমি ও পিত্দেব মহাশ্র, মধ্যম দীনবন্ধু স্থায়রত্ব মহাশ্রকে নির্বন্ধসহ অহরোধ করায় দীনবন্ধু স্থায়রত্ব দাদা মহাশ্র মাসিক ব্যন্থ নির্বাহার্থ টাকা লইতে স্বীকার পাইলেন ও লইতে লাগিলেন। ইহাতে বিভাসাগের দাদা মহাশ্রের মানসিক ক্ষোভ নিবারিত হইল, তদনস্কর তিনি শাস্তভাবাপন্ন হইয়া স্ত্রী ও প্রাদি লইয়া সংসার্যাত্র। নির্বাহ করিতে লাগিলেন, এবং দীনবন্ধু স্থায়রত্ব মৃত্যু কাল পর্যন্ত বিভাসাগর দাদা মহাশ্রের অহুগত পাকিয়া দিনপাত করিয়াছিলেন।

দীনবন্ধু ভাষরত্বের দাবী পরিত্যাগের অব্যবহিত পরক্ষণেই ঐ সালিসব্যের ও মাভবর ৺ বাবু ভামাচরণ দে মহাশয় প্রভৃতির সমক্ষে জেঠাগ্রজ
মহাশয় আমাকে বলিলেন, তোমার ঐ সম্পত্তিতে কোনও দাবী দাওয়া
আছে কিনা ! আমি উত্তর করিলাম আমার কোন দাবী নাই। অপর
কোন হিসাবে কোন দাবী আছে ! আমি কহিলাম অভ কোন বিষয়েও
কোন দাবী দাওয়া রাবি না। ইহা তানিয়া দীনবন্ধু ভাষরত্ব সকলকে
সন্বোধন করিয়া বলিলেন, কেমন নির্বোধ দেখ! বিধ্বাবিবাহাদি নানা
কার্বের দরণ দাদার আদেশে শভু নিজ নামে প্রায়্ব পাঁচ হাজার টাকা ঋণ
করিয়াছে। এই কথায় বাবু ভামাচরণ দে মহাশয় বলিলেন, বিষয়ের দাবা
ত্যাগ করিলে, ঐ দেনা কিক্কপে পরিশোধ করিবে। অভ হইতে তোমাদের

ছই প্রাতার ঐ সম্পত্তির সহিত কোন সংশ্রহ রহিল না। জ্যেষ্ঠাঞ্জজন বলিলেন, ঐ গণের বিষর আমরা ঘরে বুঝির। আমিও তাঁহার কথার সার দিলাম। খ্যামাচরণবাবু উত্তর করিলেন, আমাদের সমক্ষে ইহাকে নিঃসত্ব করিলে এবং দেনার বেলার বলিলে ঘরে বুঝিব। আমরা কি বলিয়া এরূপ কথার সার দিই।

তদনন্তর বাটী গিরা আমার হস্ত হইতে বালিকা-বিভালয় সমূহের, বিধবাবিবাহের, কুল ডাক্ডারখানা প্রভৃতি সমস্ত কার্যের নিমিন্ত বে সকল দেনা হইয়ছিল, তাহা নিজ হিসাবে লইয়া আমাকে উত্তমর্ণদিগের নিকট হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন; এবং সমস্ত কার্যভার হইতে আমাকে অবসর দিয়া নিজ হস্তে লইলেন। ইহার কয়েক দিন পরে অর্থাৎ ইন্কম ট্যাক্সের আসেসর রমেশবাব্র প্রজাদের প্রতি অত্যাচার নিবারণ সম্বন্ধে বিশেষ অস্থবিধা হওয়ায় বিভাসাগর দাদা মহাশর আমাকে অহুরোধ করিয়া তাঁহার দেশের সমস্ত কার্যের ভার পুনরায় আমার হস্তে অর্পণ করিলেন। ইহার পূর্ব ও পরে দাদা মহাশর আমাকে বে সকল পত্র ও ফর্দ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকথানি প্রকাশিত হইল।

এসময়ে সালিসময় ও খ্যামাচরণ দের সমক্ষে বিভাসাগর অগ্রজ মহাশয় বলিলেন, কনিষ্ঠ ঈশানচন্দ্র ঐ সম্পত্তিতে দাবী করিতে অনিচ্ছুক; অতএর এক্সলে তাঁহার উপস্থিতির আবশ্যক নাই। একারণ তাঁহাকে আসিতে নিবারণ করিয়াছি।

|                  |       |             | •                           |
|------------------|-------|-------------|-----------------------------|
| গৃহস্থ—          | >88   |             | মাসহারা— ১৫৬                |
| শ্রীধর           | 9     |             | বড় পরিবার                  |
| শৃষ্ঠক বৃষ্ণ্যো- | - e   |             | মেজো পরিবার— ৬০             |
| সেজা বৌ—         | >0    |             | निगत्रती <b>७ मन्ना</b> — c |
| ছোট বৌ—          | b-\   |             | ভৈরবী দেবী ২                |
| বেণীমাধৰ —       | 2     |             | বিশ্ব্যবাসিনী দেবী— ১       |
| হারাধন           | 9     |             | কালীকান্ত চট্টো— 8          |
| তত্বাবধায়ক—     | 9     |             | হরদাস তর্কালন্ধার— ৪        |
| मूछ्द्री—        | 9     |             | তারাচরণ মুখে— ৮             |
| ভাণ্ডারী—        | a-    |             | রামেশ্বর মুখো— ৪            |
| পাচিকা—          | 2     |             | कानिमान मूर्या 8            |
| ৩ চাক্র—         | २॥०   |             | ভামাচরণ ঘোষা <b>ল</b> — ৪   |
| २ मांशी—         | 2     |             | नीनाघत शांत्रानदात्र— «     |
| ২ খারবান্—       | 26110 | মদন ১       |                             |
| খোরাকী—          | 60/   | রমানাথ— ১১  | 266                         |
| বাজে খরচ—        | > 0 / | গোবিশ্ব— ॥০ |                             |
| আগন্তক—          | > 0   |             |                             |
|                  | 788   |             |                             |
|                  |       | গৃহস্থ ১৪৪১ |                             |
|                  |       | , ,         |                             |
|                  | •     | गामहादा>৫७  |                             |
|                  |       | ७००         |                             |
|                  |       | •           |                             |

( পৃথক ছইবার পর আমার ডেপ্টা ইনম্পেক্টরী কার্য হইবার প্রস্তাব ছইতেছে গুনিয়া আমাকে এই পত্র লিখেন।)

#### প্রিয়ত্য

ভূমি একণে আমার একমাত্র ভরসা স্থান এই বিবেচনা করিয়া চলিবে ও সকল কর্ম করিবে আমি যতনীত্র পারি বাটী যাইতেছি ত্রীলোকের বা ইতরজনের বাক্যে ক্ষুর বা বিচলিত হইবে না কোন কারণে বা কাহারো কথায় আমি কখন তোমার উপর বিরক্ত হইব ইহা মনেও স্থান দিবে না যাহাতে তোমার মান ও প্রতিপত্তি থাকে সে বিষয়ে আমি কণকালের নিমিত্ত অনবহিত হইব না ইহা নিশ্তিত জানিবে ইতি রবিবার।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

#### ত্ৰীত্ৰীষ্ট্ৰ :---

#### ওভাশীব: সভ--

৭০০ সাত্শত টাকার নোট পাঠাইতেছি আবাঢ় মাসের হিসানে বিলি করিবে।

| মাতাঠাকুরাণী <del>—</del> | ٥٥,  | <b>ऋ</b> ज           | २२० ् |
|---------------------------|------|----------------------|-------|
| দীনবন্ধু                  | 90   | ডাব্ধারখানা          | 22    |
| শস্চল্র—                  | 90~  | স্থ-মাসহারা          | 90    |
| ছোট বৌ—                   | b-   | গ্রাম মাসহারা        | 44    |
| মনোমোহিনী—                | >0   | -                    |       |
| দিগম্বরী—                 | 4    |                      | ৩৬৭   |
| মন্দাকিনী—                | ٥_   | <b>মাতাম</b> হীদেবীর |       |
| সর্বেশ্বর—                | > 0~ | একোদিষ্ট—            | >00   |
|                           | 236  | -                    | 869   |
|                           |      | _                    | 236   |
|                           |      | _                    | ere_  |

স্ব-সম্পর্কীর মাসহারা ছই টাকা অধিক ঘাইতেছে ঐ ছই টাকা পাতৃলের উমা মাসীকে দিবে তিনি আষাঢ় অবধি মাস মাস ছই টাকা পাইবেন খরচ বাদে অবশিষ্ট পনর টাকা মজুদ রাখিবে আগামী মাসে ঐ পনর টাকা বাদে পাঠাইব। ভৈরবকে বলিবে সত্বর মাসহারা বিলি করিয়া অবিলম্বে বিধবাবিবাহের মাসহারার বহি লইয়া কলিকাতায় আইসে পস্প্রে টাকা দিয়। তথা হইতে আসিতে বলিবে। মাতাঠাকুরাণী প্রভৃতি ঝড় রৃষ্টির দিন প্রস্থান করিয়াছেন অবিলম্বে তাহাদের পঁছহ সংবাদ ছারা নিরুবেগ করিবে ইতি ১৮ শ্রাবণ।

ওভার্থিন:
(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ।
মাতামহীদেবীর একোন্দিষ্টের টাকা মাত্দেবীর হন্তে দিবে।
(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বর

#### শ্ৰীশ্ৰীহরি:—

প্রিয়তম

স্বামি শারীরিক অত্মন্থ ও টাকাও অত্যন্ত টানাটানি এজন্ত টাকা পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছে বাহা হউক একণেও সমুদায় টাকা পাঠাইতে পারিলাম না কেবল বিদায়ের দরুণ একশত দশ ১১০ টাকা পাঠাইতেছি পঁছছ সংবাদ निर्विद्य । विवाद्यत्र विभाद्य होको देवनात्थत्र ८।६ नाशाहेल भाष्ट्राहेक তোমার কঠ হইতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু নিতান্ত অস্থবিধা বশত: তোমাকে কষ্ট দিতে হইতেছে। দীনবন্ধু আমাকেও লিখিয়াছেন ডিস্পেলব্নী ও নাইট স্থল হিসাবে ৪০ টাকা দিবেন। অতএব তাঁহাকে লিখিয়া মার্চ মাস অবধি তাঁহার নিকট হইতে টাকা আনাইয়া লইবে পূর্ব কয় মাসের শ্রীরামের বেতন আমি দিব। পিতৃদেব সম্পূর্ণ স্কন্থ হইয়াছেন কি না সবিশেষ লিখিবে। যদি তিনি তুরায় স্বস্থ হইতে না পারেন পান্ধী করিয়া কলিকাতায় পাঠাইবে কোন মতে অশুধা করিবে না। কয় দিবস হইল গোপাল বাটী গিয়াছে তাহার পঁছছ সংবাদ লিখিবে। জামুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল এই চারি মাসের বালিকাবিভালয়ের পণ্ডিতেরা অর্ধ বেতন পাইবেন মে মাস **इटेरज मन्मूर्ग** दिखन मित। छेनश्रताक्ष्युद्ध १ त्य इटेरज श्रनताथ नामिका-विकालम वजारेरव। वालिकाविकालसम शृर्तीक रिजारव होका देवनारवन्न ১০ নাগাইদ পাঠাইব ইতি তাং ২৯ চৈত্র।

ভভাগিন:

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

শ্রীশ্রীহরি :— শরণম—

শুভাশিষ: সম্ভ -

ভৈরব দারবানের হল্তে ৭৮০ সাতশত আশী টাকা পাঠাইতেছি নিম্ন-লিখিত মতে বিলি করিবে।

| _                      |                |                            | 888  |
|------------------------|----------------|----------------------------|------|
| বাটী —                 |                | ভা <b>ক</b> ার <b>ধা</b> ন | 1-   |
| অগ্রহারণ               |                | কাতিক—                     | 42   |
| ' <b>শাতাঠাকুরা</b> ণী |                | অগ্ৰহায়ণ                  | 22,  |
| শস্তুতন্ত্ৰ বন্দ্যো    |                |                            | -    |
| ছোট বৌ—                | <b>b</b> _     |                            | 88   |
| সর্বেশ্বর বন্দ্যে      | <b>-&gt;</b> 0 |                            |      |
| २ शाहतान्-             | >6             | -সম্পৰ্কীয় মাসহ           | ারা  |
| ,                      |                | কার্তিক                    | 25   |
|                        | >26            | অগ্রহায়ণ                  | 42   |
| স্থ ল                  |                | _                          | 7845 |
| কাতিক—                 | 20r            |                            | ·    |
| অগ্রহায়ণ              | <b>১</b> ٩৮५   |                            |      |
|                        | ৩১৬১           |                            | ७१२  |
|                        | 0,00           | গ্রামস্থ মাস্থারা          |      |
|                        |                | कार्षिक ७७,                |      |
|                        |                | অগ্রহায়ণ ৫০১              | >> 0 |
|                        |                |                            | 962  |

কার্তিক মাসের বাটীর খরচের।হিসাবে ১৩০ টাকা পাঠাইরাছিলাম তন্মধ্যে ২ ছুই টাকা মজুল আছে ঐ ছুই টাকা দিলেই সমুদরে ৭৮২ টাকা হুইবেক। স্কুলের টাকার মধ্যে শিবচন্দ্র এখানে ৪০ টাকা লইয়াছেন এক্স কার্তিক মাসের হিসাবে ১৩৮ টাকা মাত্র পাঠাইলাম।

বাটীর হিসাবে তোমার বে দেনা আছে আগামী মাসে তন্মধ্যে কতক টাকা পাঠাইব। মাতাঠাকুরাণীকে কহিবে ঈশানের হিসাবে তিনি কিছু ক্যাহিয়াছিলেন তাহাও আগামী মাসে দিব, ইতি ১৬ পৌষ।

> ওভাগিন: (সাক্ষর) শ্রীঈশরচন্দ্র শর্মণ:

### শ্রীশ্রীহরি:---

#### व्यानियः गढ-

े ৪৮০ । চারিশত আশী টাকার নোট পাঠাই নিম্নলিখিত বিনিয়োগ করিবে।

### পোৰমাস

| (भारभाग    |            |                            |      |  |  |
|------------|------------|----------------------------|------|--|--|
| বাটীর খরচ— | 224        | গ্রামস্থ মাসহারা           | cc_  |  |  |
| স্পূকীয়   |            | क्ल-                       | >20  |  |  |
| যাসহারা—   | er_        | ডাক্তারখানা—               | 22   |  |  |
| বাটীর খরচ— |            | স্বদম্পকীয় মাসহারা        |      |  |  |
| মাতৃদেবী   | 90         | গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— | ٠ ৩؍ |  |  |
| দীনবন্ধু   | 90         | ভাষাচরণ ঘোষাল—             | 4    |  |  |
| শভূচন্দ্র  | 90~        | नीमाथत्र शांशामकात्र       | 4    |  |  |
| ছোট ৰৌ—    | <b>b</b> _ | বিশ্ব্যবাদিনী দেবী—        | >    |  |  |
| মনোমোহিনী— | > 0        | হরদাস তর্কালকার—           | 8    |  |  |
| মন্দাকিনী  | > 0        | রাধামণি দেবী—              | >    |  |  |
| সর্বেশ্বর  | > 0 ~      | হারাধন বন্ধ্যো—            | 0    |  |  |
|            | 224        | তারাচরণ মুখো—              | >0   |  |  |
|            | •          | রামেশ্বর মুখো—             | 4    |  |  |
|            |            | कानिनाम मूर्था—            | 8    |  |  |
|            |            | প্রসন্নমন্ত্রী দেবী—       | 2    |  |  |
|            | ,          | বরদা দেবী                  | 2    |  |  |
|            |            | মোক্ষদা দেবী—              | ٧,   |  |  |
|            |            | তারাত্মশ্বী দেবী—          | > 0/ |  |  |
|            |            | গোবিশ্বচন্দ্ৰ অধিকারী—     | ¢ -  |  |  |
|            |            | ভৈরবী দেবী                 | 21   |  |  |
|            |            | ভগৰতী দেবী—                | 31   |  |  |
|            |            | নৃত্যকালী দেবী—            | 2    |  |  |
|            |            |                            | 44   |  |  |

মনোমোহিনী ও মন্দাকিনীর নাম অসম্পর্কীর মাসহারার মধ্য হইতে উঠাইরা বাটীর বরচের ফর্দ মধ্যে নিবেশিত হইল তুমিও সেখানে সেইক্লপ করিয়া লাইবে। শিবচন্দ্র এখানে তাঁহার টাকা লাইরাছেন তাহা বালে স্থলের ১২০ টাকা পাঠাইলাম।

পত্তের পঁছত সংবাদ লিখিবে। দীনবন্ধু টাকা লইতে সমত হইরাছেন এজন্ত টাকা পাঠাইলাম। বদি তিনি বাটাতে না লিখিরা থাকেন মেজো বৌ লইতে সমত হইবেন না এজন্ত লিখিতেছি বদি না লিখিরা থাকেন তথাপি তাঁহাকে লইতে বলিবে আমি দীনবন্ধুর হন্তের লিপি পাইরাছি ইতি ২১ মাঘ।

শুভাকাজিণ:

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

সমুদ্ধে ৪৮০ টাকা তিন টাকা পাঠাইবার স্থবিধা নাই এজন্ত ৪৮০ পাঠাইলাম অন্ত সকলকে সম্পূর্ণ দিবে তুমি ৩ টাকা কম লইবে। ছই মাস পরে একখান ১০ টাকার নোট পাঠাইব তাহা হইলে তোমার বাকী মাসিক ৩ টাকা পাইবে। যদি ঘারবানেরা সেখানে না থাকে ঠিকা লোক করিয়া মাসহারার টাকা পাঠাইয়া দিবে তাহাতে যাহা খরচ লাগে আপাততঃ তুমি দিবে পরে আমি দিব।

(যাকর) এী

#### ত্রীত্রীহরি:--

ওভাশিব: সম্ব---

চূড়ামণির হত্তে ৬৭৩ ছর শত তিরান্তর টাকা পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত মত বিনিয়োগ করিবে।

যাতাঠাকুরাণী— দীনবন্ধু বন্ধ্যোপাধ্যার ৭০ শস্তুচন্দ্ৰ বস্থ্যোপাধ্যায় ৭০১ ছোট বৌ---মনোমোহিনী— মন্দাকিনী---সর্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫১ স্বসম্পর্কীর মাসহারা—৬৮১ গ্রামত মাসহারা— শ্বল---२५० ভাকারখানা--२२. শস্তুচন্দ্ৰ ৰন্দ্যোপাধ্যায় বাটীর দেনা হিঃ—১০০ ७१७

তোমার বাটীর দর্রণ দেনা একবারে দেওরা স্থাবিশ হইবেক না জেমে জেমে দিব। যে বিবাহের কথা লিখিয়াছ তাহাতে আমার সম্পূর্ণ মত, ছই-তিনটি উন্তম পাত্র উপস্থিত আছে। আমার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিয়া গুনিরা অনায়াসে বিবাহ দিতে পারিব। অতএব ক্যার মাতাকে সংবাদ দিরা যত সম্বর স্থাবিধা হয় তাহা-দিগকে পাঠাইবে তাহাদের আসা স্থির হইলে আমাকে সংবাদ লিখিবে আমি তোমার নিকট লোক পাঠাইব এবং কোন স্থানে কিরূপে

তাহাদিগকে পাঠাইবে তাহাও দিখিব। ছত্ৰগঞ্জ স্থূলের চাঁদা কত বাকী আছে জানিলে পাঠাইতে পারিব। একবার সম্দায় পরিশোধ করিয়া তৎপরে মাস মাস পাঠাইয়া দিব অতএব স্থূলের কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়া সংবাদ দিখিবে। চক্রকোণার কালী মুখে টাকা পাইয়াছেন জানিবে ইতি ৩১ চৈত্র।

গুডাকাজ্ফিণ: ( স্বাক্ষর ) গ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণ: ।

যদি ব্রাহ্মণ জাতি ভদ্রগৃহের বিধবা কছা বিবাহের নিমিন্ত উপস্থিত হয় তাহাদের সবিশেষ পরিচয় সমেত আমাকে সংবাদ দিখিবে উপস্থিত কস্ভাটির বিবাহ সম্থন হইতে পারিবে আর ক্যটি পাত্র উপস্থিত আহেন তাঁহার। নিজ ব্যয়ে বিবাহ করিবেন কন্তার স্বোগ করিয়া দিলেই হয় ইতি।

84

### ৪০৮ পূঠা ১৯ পংক্তি হইতে ২৩ পংক্তি পর্যস্ত ।

"এই ঘটনাতে দীনবন্ধু স্থায়রত্ব বিফলচেষ্ট হইয়া কিছু কাল সহোদরের সাহায্য গ্রহণ স্থগিত রাখেন, কিন্ত বিভাসাগর মহাশরের নিজের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি অতি গোপনে মধ্যম ভ্রাভ্বধূর অঞ্চলে সংসার খরচের টাকা বাঁধিয়া দিয়া বলিয়া দিতেন—'মা এই নাও, দীনোকে বলো না, আমি জানি, ভোমাদের ক্লেশ হইতেছে, এই টাকায় সংসার খরচ চালাইবে।'"

চণ্ডীবাব্! বিশেষ না জানিয়া লেখা বড় দোষ। প্রীমতী মধ্যমা বধুদেবীকে বিভাসাগর অগ্রন্ধ মহাশয় মাসিক ব্যয় নির্বাহার্থ স্বয়ং টাকা দিতে গিয়াছিলেন সত্য বটে কিন্তু তিনি টাকা গ্রহণ করিয়া মধ্যমাগ্রন্ধের আদেশাসুসারে ঐ টাকা ফেরত দেন। তৎকালে তিনি বিভাসাগর মহাশয়কে বিশিয়াছিলেন বে, বখন মহাশরের মধ্যম সহোদর টাকা গ্রহণ করেন নাই, তখন আমি কি বলিয়া টাকা লইতে পারি। ইহা গুনিয়া বিভাসাগর মহাশয় টাকা ফেরত আনিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের গোচর করিবার জন্ম ইতিপূর্বে বিভাসাগর মহাশয়ের হস্তাক্ষর পত্র প্রকাশ করা হইয়াছে।

8 P

## ৪০৯ পৃষ্ঠা ১৩ পংক্তি হইতে ১৮ পংক্তি পর্যস্ত।

"পরবর্তী সপ্তাহে দীনবন্ধু স্থায়রত্ব ডেপুটার কর্মে নিষ্কু হইয়া বরিশাল যাত্রা করিলেন। সেখানে খেয়ালের বশবর্তী হইয়া জজ্জসাহেবের এক পোষা হরিণশিশু বধ করিয়া কয়েক জনে ভক্ষণ
করেন। এই ঘটনায় স্থায়রত্বের চাকুরি লইয়া টান পড়িল।
বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু চেষ্টায় ভাঁহাকে বিপদ হইতে মুক্তা করিয়া
গৃহে আনিলেন। চাকুরির অধ্যায় এই খানেই শেষ।"

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পশুিতপ্রবর ৮দীনবন্ধ স্থায়রত্ব মহাশয় वधार्थ একজন দেশহিতৈবী, বিভোৎসাহী, পর্ম দয়ালুও অমায়িক লোক ছিলেন। চণ্ডীবাবু! বিশেষ না জানিয়া গুনিয়া কয়েক জন অনভিজ্ঞ লোকের কথায় কেমন করিয়া ইহা লিপিবদ্ধ করিলেন। দীনবন্ধু श्रावतप विवासित कक नारहरवत शाया हतिननि वय कतिता "करवक জনে ভক্ষণ করেন" নাই। বরিশালে তাঁহার নামে ছরিণশিশু বধ জন্ম ভাঁহার চাকুরি লইরা টান পড়ে নাই। এবং "বিভাসাগর মহাশরের বহু চেষ্টায় তাঁহার বিপদম্ভির" কথা সত্য নহে। আর চণ্ডীবাবুর কর্ণাছমায়ী "চাকুরীর অধ্যার" বরিশালেই সমাপ্ত হর নাই। খন্ত রে দেশ! খন্ত রে মিধ্যার প্রভাব! ধন্ত চণ্ডীবাবৃ! দীনবন্ধু ভাষরত্ব যে সময়ে বরিশালে ডেপ্টা মাজিস্টেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে স্থপ্রসিদ্ধ ও পরম শ্রদ্ধাস্পদ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ছুর্গামোহন দাশ মহাশয় বরিশালের জজ আদালতের উকীল ছিলেন। দীনবন্ধু গায়রত্বের সহিত উক্ত তুর্গামোহনবাবুর বিশেষ সম্ভাব ছিল। দীনবন্ধু ভাষরত্বের চরিত্রের কথা বাবু ছুর্গামোহন দাশ মহাশয় ভালরূপ অবগত আছেন। দীনবন্ধু স্থায়রত্ব অতি স্বখ্যাতির সহিত প্রায় ছই বৎসর কাল ডেপ্টা মাজিস্টরী কর্ম করেন। প্রকৃত কথা এই যে বিভাসাগর মহাশয়ের সহিত দীনবন্ধু ভাষরত্বের কোন বিষয়ের তর্ক উপস্থিত হয়, একারণ, তেজস্বী দীনবন্ধু সায়রত্ব বিভাসাগর মহাণয়ের বত্নে যে ডেপুটা মাজিস্টেটের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ঐ নিজ ব্যয়ে নিরম্বর ভ্রমণ করিয়া স্থানীয় লোককে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান পূর্বক স্থানে স্থানে অনেক বিভালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালের স্থানীয় স্কুলসমূহের বিভোৎসাহী 'ইনস্পেক্টার মহামাভ মার্টিন সাহেব মহোদয় দীনবন্ধু ভাররত্বের অলৌকিক অধ্যবসায় ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া উচ্চপদাভিষিক্ত সাহেবদিগের গোচর করেন এবং ভায়রত্বকে জীদ করিয়া বিহারের স্থুল সমূহের ডেপ্টা ইনস্পেক্টারের পদে নিযুক্ত করিয়া দেওয়ান। পরে তথা হইতে দেশে আসিয়া হোমিওগ্যাধি চিকিৎসা করিয়া সাধারণের ষ্থেষ্ট উপকার করিয়াছেন এবং দেশস্থ অনেক্কে উপদেশ দিয়া ঐ চিকিৎসার্য প্রেষ্ঠ করিয়াছেন। মৃত্যুর করেক রংগর পূর্বে কলিকাতার অবছিতি করিয়া কেবল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেন এবং অনেক ভদ্র লোককে ঐ চিকিৎসায় প্রবৃত্ত করান। কি প্রাতে কি মধ্যাছে কি সায়ংকালে কি নিশীথ সমরে রোগীর বাটাতে উপস্থিত থাকিতেন। এমন কি এক এক সময়ে দরিস্র রোগীর নিশীথ সময়ে বাক্স বহিবার লোক না থাকিলে স্বয়ং বাক্স মাথায় করিয়া দরিস্র রোগীয় ভবনে উপস্থিত হইতেন ইত্যাদি কারণে ভ্যেটাগ্রন্থ বিভাসাগর ভায়রত্বের উপর সম্পূর্ণ সন্থ ইইয়া ঔবধ ও হোমিওপ্যাথিক পৃত্তক প্রদান করিতেন। ভায়রত্ব মৃত্যুর, ছই মাস পূর্বে ভানিলেন জন্মভূমির দরিস্র লোক বিষম ম্যালেরিয়া অরে আক্রান্থ হইয়া অত্যন্ত কই পাইতেছে, তাহাদের চিকিৎসা করিবার জন্ত দেশে গমন করেন। তথায় দিবারাত্র পদরভে ভ্রমণ করিয়া চিকিৎসা করিবার জন্ত দেশে গমন করেন। তথায় দিবারাত্র পদরভে ভ্রমণ করিয়া চিকিৎসা করিবার জন্ত দেশে গমন করেন। তথায় দিবারাত্র পদরভাব ভ্রমণ করিয়া ভিকিৎসা করিবার ম্যালেরিয়া অরে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন এবং ঐ পীড়াতেই মানবলীলা সময়ণ করেন।

85

# ৪০৯ পৃষ্ঠা ২৩ পংক্তি হইতে শেষ পৃৰ্যস্ত।

"গৃহ দাহের পর যখন বাটী গিয়াছিলেন, সেই সময় প্রামের কেছ কেছ তাঁহাকে ইষ্টক নির্মিত বাটী নির্মাণ করিতে অসুরোধ করেন, তিনি স্বাভাবিক হাসিভরা মুখে বলেন, 'গরিব বামণের ছেলের পাকা বাড়ী, লোকে শুন্লে হাস্বে যে। কোনরকমে মাখা রাখিবার একটু স্থান হইলেই চলবে'।" #

চণ্ডীবাবৃ! বীরসিংহা গ্রামের মধ্যে কেহ গোপীনাথ সিংহ নাই। তবে বিভাসাগর অগ্রন্ধ মহাশয়ের স্টেটের একজিকিউটার পাথরা গ্রাম

বীরসিংহবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সিংহের নিকট এই উজিটি গুনিরা
 খাসিরাছি। কলিকাতার তখনও বাটা নির্মাণের কল্পনাও ছিল না।

নিবাসী ঐকুক বাবু কীরোদনাথ সিংহ মহাশরের পিতার নাম ঐকুক গোপীনাথ সিংহ। দাদা দেশে বাইলে আমি প্রায় সর্বক্ষণ দাদার নিক্ট থাকিতাম। ফলতঃ গৃহদাহের পর ইউকাদি নির্মিত বাটীর উল্লেখ হয় নাই। ঐ সময়ে গোপীনাথ সিংহকে আসিতে দেখি নাই। ঐ সময়ে দাদা ও অপরাপর আন্ত্রীয় বন্ধুবান্ধব আমারই নৃতন বাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐ উক্তি চণ্ডীবাবুর স্বকপোলকল্লিত।

60

## ৪১০ পৃষ্ঠা প্রথমের ৪ পংক্তি।

"সেখানে জননীর ও অক্যান্স সকলের বাসের উপযোগী গৃহাদি প্রস্তুত করাইতে যে ব্যয় পড়িল, সে সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন; কিন্তু পূর্বোল্লিখিত হ্যারিসন সাহেব কর্তৃক প্রশংসিত সুন্দর গৃহখানি আর প্রস্তুত হইল না।"

কেবল জননীদেবীর সামান্ত একটিমাত্র বড়ুয়া ঘরের নিমিন্ত যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিয়াছিলেন। গৃহদাহের পূর্ববংসর শস্তুচন্দ্রের এক বাটী নির্মিত হইয়াছিল। বিভাসাগর মহাশয় দেশে গিয়া ঐ বাটীতেই অবস্থান করেন। গৃহদাহের কয়েক মাস পূর্বে নারায়ণবাবুরও স্বতন্ত্র এক বাটী প্রস্তুত কার্য আরম্ভ হয়, গৃহদাহ সময়ে উহার নির্মাণ কার্য সমাধা হয় নাই। দীনবন্ধও নিজ ব্যয়ে বাঁশ খড় জয় করিয়া দয় গৃহহর ছাদনাদি কার্য নির্বাহ করিয়া ঐ গৃহে পুনরায় প্রবেশ করেন। গৃহদাহের পূর্বে সহোদর ঈশানচন্দ্রের ঐ পৈতৃক বাসস্থানে স্বতন্ত্র গৃহ থাকে নাই। দাহের পরও তাহার জয়্ম গৃহ হয় নাই এবং এখনও নাই। চণ্ডীবার্! "অল্লান্ত সকলের বাসের" ইত্যাদি যে লিখিয়াছেন তাহা কোন কোন লোকের, প্রকাশ করিয়া লিপিবন্ধ করা উচিত ছিল।

85

# চণ্ডীবাবুর কৃত জীবনচরিতের ৪১২ পৃষ্ঠা—৪১৪ পৃষ্ঠার অর্থ পংক্তি পর্যন্ত।

"ক্ষীরপাই-নিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি, মনোমোহিনী নামী একটি বিধবা কন্তার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া কশিকাতায় বিভাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। তদমুসারে বিভাসাগর মহাশয় সেই বিবাহ সমাপন মানসে বাটী গমন করেন। তিনি বাটা পৌছিলে ক্ষীরপাই-বাসী ছালদার মহাশয়েরা এবং অস্থান্থ অনেক সন্ত্রান্ত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিতে অমুরোধ করেন। বিভাসাগর মহাশয় সহজে এরপভাবে এক ব্যক্তিকে সহায়তা হইতে বঞ্চিত করিতে সম্মত হইবার লোক ছিলেন না। কিন্তু যাঁহারা ইতি পূর্বে বহুবার বিধ্বাবিবাহের অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়াছেন, এরূপ বহুসংখ্যক সন্ত্রাস্ত লোক বছবিধ কারণ দর্শাইয়া এই কার্যের সহায়তায় বিরত থাকিতে বহু সাধ্য সাধনা করায়, অগত্যা বিভাসাগর মহাশয় ঐ বিবাহে কোন সংস্রব রাখিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করেন। সমাগত ভদ্রমণ্ডলী হাষ্টচিত্তে স্ব স্থ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সম্বন্ধে সহোদর শস্তুচন্দ্র বিভারত্ব লিখিয়াছেন:-"বীরসিংহাস্থ কয়েকজন প্রাচীন লোক, মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধু স্থায়রত্ব, রাধানগর নিবাসী কৈলাসচন্দ্র মিশ্র প্রভৃতি উহাদিগকে [বর ক্সাকে বাভায় দিয়া, বিভাসাগরের বাটীর অভি সমিহিত অপর এক ব্যক্তির বাটীতে রাখিয়া, উহাদের বিবাহ-কার্য সমাধা करतन।" # आमार्मित विक्रवा এই यে. "वीत्रनिश्हात करत्रकक्रन

শভাদর শভাচল প্রণীত জীবনচরিত পৃষ্ঠা ২০৪। [বর্তমান এছের
পৃষ্ঠা ১৯৫-৬ দ্রাইব্য ] ১২৭৬ সালের আবাচে এইটি ঘটিয়াছিল।

হইয়াছি যে সহোদর শস্তৃচন্দ্র বিদ্যারত্ব উক্ত প্রাচীনমণ্ডলীর একজন প্রধান ছিলেন। এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনভিমতে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহার বাটীর সম্মুখন্থ বাটীতে মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ দিবার সাহস বিভারত ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। বিভাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এডদুর অগ্রসর হইতে সাহসী হওয়া যেমন তেমন লোকের পক্ষে সম্ভব বলিয়া কোধ হয় না। আর অগ্রকামুগত বিভারত মহাশয়ের সহায়তা না থাকিলে, বিদ্যাসাগর মহাপায়ের অনভিপ্রেড কার্য বীরসিংহে সহজে সম্পন্ন হইডে পারিত না। আমরা বীরসিংহ হইতে যে সংবাদ আনিয়াছি, তাহাতে প্রকাশ যে:- "শস্তচন্দ্রই উত্তোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছিলেন।" # উদ্যোগ কর্তাদের অগ্রণী হইয়া, মৃত মধ্যমাগ্রজের ক্ষন্ধে সমগ্র দোষভাগ অর্পণ করা বিভাসাগর-সহোদরের পক্ষে ভাল হয় নাই। বিভারত্ব মহাশয় স্বরচিত বিভাসাগর-জীবনচরিতে বলিতেছেন :---"এই বিবাহে অগ্রন্ধ, আন্তরিক কণ্টামুভব করেন,···ভোমরা তাঁহাদের নিকট আমাকে মিখ্যাবাদী করিয়া দিবার জন্ম, এই গ্রামে এবং আমার সম্মুখস্থ ভবনে বিবাহ দিলে।" † বিভাসাগর महानग्न এই चंदेनाग्न এরূপ দারুণ মর্মবেদনা পাইয়াছিলেন যে সে রাত্রিতে অনাহারে থাকিয়া বিবাহের প্রদিন প্রাতঃকালে অনাহারে ক্ষুকিতিতে প্রিয় জন্মভূমি, সাধের বাড়ী ঘর চিরদিনের জন্ম ত্যাগ ক্রিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। আসিবার সময়ে সহোদরদিগকে

বীরসিংহ নিবাসী শ্রীবৃক্ত গোপীনাথ সিংহ মহাশবের উক্তি। তিনি
 নিক্তে বর্তমান এবং নিক্তে আমার নিকট এই সাক্ষ্য দিয়াছেন।

<sup>†</sup> শক্ত চন্দ্ৰ বিভাৱত প্ৰণীত জীবনচবিত ২০৪ পৃ [ বৰ্ডমান গ্ৰন্থের ১৯৫-৩৯ পৃষ্ঠা স্তাইব্য ]।

ও সন্ত্রান্ত গ্রামবাসীদিগকে বলিয়া আসিলেন, "ডোমরা আমাকে দেশত্যাগী করাইলে!" গদাধর পাল, গোশীনাথ সিংহ প্রভৃতি বিষ্ঠারত্ব কর্তৃক বিশেষভাবে অমুক্রন্ধ হইয়াও বিবাহে উপস্থিত হন নাই, বিভাসাগর মহাশয় এ সংবাদে কথঞিৎ সম্ভোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বদেশবৎসল ও জন্মভূমির সুসস্তান ঈশ্বরচন্দ্রকে গৃহ-বহিষ্ট্ড ও চিরনির্বাসিত করিয়া বিভারত্ব মহাশয় প্রভৃতি বীরসিংহের যে কি অনিষ্টসাধনই করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনায় শেষ ত্রবার নহে। যেদিন ডিনি মানবদনে ও অঞ্চপ্লাবিতবক্ষে জননী জমভূমির ক্রোড়শৃত্য করিয়া প্রান্তর-প্রান্তে অদৃশ্য হইয়াছিলেন, সেই দিনই বীরসিংহের সর্বনাশ সাধন হইয়াছিল। এই অপকর্মের অফুষ্ঠাতগণ বিভাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে যে কি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবার নহে। তাহার কিঞ্চিমাত্র তাঁহারই উক্তিতে প্রকাশ পাইবে। শেষ দশায় কলিকাতায় অবস্থানকালে যখন ক্ষুদ্রপল্লী বীরসিংহের গ্রাম্যচিত্র সকল তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হইত, তখন প্রাণটি দেহ ত্যাগ করিয়া স্মৃতি-শিবিকারোহণে বীরসিংহ অভিমুখে ছুটিড, তখন অজ্ঞখারে অশ্রু বর্ষণ করিতেন, এরপ অঞ্চ জল আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। অঞ্চম্মাত হইয়া দারুণ মনঃক্ষোভের পরিচায়ক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেন "আর সব শেষ হইয়াছে"।"

মৃচিরামের বিবাহে বিভাসাগরের দেশ পরিত্যাগ সহদ্ধে পাথরা গ্রাম
নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সিংহের প্রমুখাৎ অবগত হইরা চণ্ডীবাবু বাহা
লিখিয়াছেন তাহা আন্তঃ। বক্তা পাথরা নিবাসী গোপীনাথ সিংহের কথাগুলি
কতদ্র গ্রহণীয় তাহা চণ্ডীবাবুর বিবেচনা করা উচিত ছিল। এছলে
গোপীনাথ সিংহের পরিচয় দেওরা উচিত, ইনি বিভাসাগর মহাশয়ের
স্টেটের একজিকিউটার শ্রীযুক্ত বাবু কীরোদনাথ সিংহের পিতা।

বীরসিংহ হইতে সংবাদ লইয়া চণ্ডীবাবু বে সকল লিখিয়াছেন, সে সমন্ত নিমে সমালোচিত হইল।

চণ্ডীবাবু লিখিরাছেন, বে ক্ষীরপাই গ্রামের হালদার বাবুর। "বছবার বিধবাবিবাহের অস্টানে সহায়তা করিয়াছেন।" ক্ষীরপাই নিবাসী শহারাধন চট্টোপাধ্যারের বিধবা কন্তার বিবাহ সভায় বিভাসাগর মহাশরের খণ্ডের শশুক্র ভাটাচার্য মহাশয় গ্রামের প্রধান লোক বলিয়া মালা গ্রহণ করেন এই অপরাধে, ঐ গ্রামের সম্ভ্রান্ত হালদার বাবুরা দলের জাঁটাজাঁটী করিয়া ঐ মালা লওয়া অপরাধে উক্ত শক্রম্ম ভট্টাচার্যকে প্রায়ক্তিত্ত করান। স্তরাং হালদার বাবুদিগকে বিধবাবিবাহের সহায় বলিয়া সাধারণকে বঞ্চনা করিয়াছেন।

আমি বিভাসাগর মহাশয়ের একাস্ত বশীভূত। তাঁহার আদেশের বশবর্তী হইয়া পাত্রী মনোমোহিনী দেবীকে নিজ বাটী হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া দিলে কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচল্রের ও রাধানগর নিবাসী ৮কৈলাসচল্র মিশ্র মহাশবের উপদেশাহসাবে দীনবন্ধু ভাররত্বের পুত্র ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাত্ৰী মনোমোহিনীকে আমার ৰাটীর সমূবে ছই চারি বিঘা ভূমি তফাতে ৮ সনাতন বিশ্বাসের বাটীতে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া রাখেন। অগ্রজ মহাশয়ের অসস্তোবের ভয়ে আমি আর ঐ বিষয়ে লিপ্ত রহিলাম না এবং ঐ বিবাহে যাই নাই। আমি ও রাধানগরের চৌধুরী বার্দের নারেব উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বক্ষণ বিভাসাগর অগ্রজের নিকট ছিলাম। আমি বিস্থাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রায় অহসারে লোক দারা সনাতন বিশ্বাসকে ডাকাইয়া আনি। সনাতন বিশ্বাস উক্ত মনোমোহিনীকে বাটী হইতে বহিষ্কৃতা করিতে স্বীকার না পাওয়ায় উমেশচন্দ্র সনাতন বিশ্বাসকে ৰলিলেন, তোমরা ইহার মাসহারা বাও, একটা কথা তুনিলে না। তাহাতে লে উত্তর করিল। আমরা প্রুষাম্ক্রমে কৈলাস মিশ্রের বাটীতে চাকরি ক্রিয়া আসিতেছি। তিনি নিজে আমাকে এইমাত্র বলিলেন, তুমি মেরেটিকে বাটীতে রাথ, কাহারও কথায় বহিষ্কৃত করিও না। আমি কল্য সন্ধার পূর্বে আসিয়া এই বিধবার বিবাহ দিব। আমি কোন মতে তাঁহার কথার অবাধ্য হইতে পারিব না। বরং বে করেক টাকা মাদহারা দিয়াছেন তাহা ফেরত দিতে প্রস্তুত আছি। এই বলিয়া সনাতন বিশাস চলিয়া গেল।
দিশান ও গোপাল চাঁদা করিয়া বিবাহের সমস্ত আমোজন করিয়া, কৈলাস
মিশ্র বিশাসদের বাটাতে উপন্থিত হইলে, দীনবন্ধ ভাররত প্রস্তৃতিকে ও
আমবাসীদিগকে এবং স্থলের শিক্ষকদিগকে সন্ধ্যার সমস্ব বিবাহের নিমন্ত্রণ
করেন। গদাধর পাল ও অভাভ জনকরেক গ্রামবাসী বিভাসাগর মহাশমের
অসস্তোবের ভয়ে বিবাহ স্থলে বান নাই। বাকী সকলেই বিবাহ স্থলে সিয়া
বিবাহ কার্য সমাবার পর স্ব আলয়ে প্রতিগমন করেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ঈশানচন্দ্র দাদার নিকট উপস্থিত হইলৈ দাদা বলিলেন, ঈশান তুমি কেন বিবাহ দেওয়াইলে, ইহাতে আমার বড় অপমান হইয়াছে। ঈশান উত্তর করিল, কৈলাস মিশ্র ও আমি গত পরক্ত আপনাকে বখন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই বিধবা বিবাহ ভাষ্য কি না? তাহাতে আপনি উত্তর করিলেন, ইহা শাল্তসমত ও ভাষাস্থাত বলিয়া আমি স্বীকার করি, কিন্ত হালদার বাবুদের মনে ছঃখ হইবে। ইহাতে কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্র উত্তর করিলেন, লোকের খাতিরে এই সকল বিবরে পরামুখ হওয়া ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে দুষ্ণীয়। ইহা শুনিয়া বিভাসাগর মহাশয় ক্রোবভরে বলিলেন, "তুই কি এখনও সেইয়প ছমুখ আছিস্ এবং এইয়পই কি চিরকাল থাকিবিং" আরও এইয়প ছই চারি কথার পর বিভাসাগর মহাশয় বলিলেন, আমি আর দেশে আসিব না।

বিভাগাগর মহাশয় কয়েক দিবস দেশে অবস্থিতি করিয়া বিভাশয়,
চিকিৎসালয়, রাখাল স্থুল, বালিকা বিভালয়, দেশয়, বিদেশয়, সম্পর্কীয়
লোকের ও বিধবাবিবাহকারীদের মাসহারা প্রভৃতির বন্দোবন্ত করিয়া আমার
প্রতি পূর্ববৎ ভারার্শণ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। চণ্ডীবাবু! কিয়পে,
মনাহারে থাকিয়া ঐ বিবাহের পরদিনেই কলিকাতায় য়াইবায় কথা
লিখিলেন? দাদা বে কয়েক দিন বীরসিংহায় আমার বাটীতে অবস্থিতি
কয়িয়া সকল বিঘয়ের বন্দোবন্ত কয়েন, সে কয়েক দিনের ময়েয় গোপীনাথ
সিংহ এক দিনও আমার বাটীতে দাদার নিকট উপস্থিত থাকেন নাই।
বিশেষতঃ বহুকাল হইতে ঐ গোপীনাথ সিংহের সহিত আমার সন্তার
নাই। ভাঁহায় নিকট জ্ঞাতি প্রতাপচন্দ্র সিংহ আমার নিকট বিধরা
নাই। ভাঁহায় নিকট জ্ঞাতি প্রতাপচন্দ্র সিংহ আমার নিকট বিধরা

বিবাহাদি কার্বের পরিচারক ছিল, উহার সহিত গোপীনাথ সিংহের তৎকালে নানা কারণে মনান্তর থাকে। এই জন্মও গোপীনাথ সিংহ আমার বাটীতে আসিতেন না। উহাকে কর্মচ্যুত করিবার জন্ম লোক ছারা আমাকে বলান, কিছু আমি বিনা দোবে বিদ্যাসাগরের রক্ষিত লোককে কর্মচ্যুত করি না। তৎকালীন গোপীনাথ সিংহের প্রতিপক্ষ তাঁহার জ্ঞাতি প্র্কুলন সিংহ মহাশরের দৌহিত্র প্রমারকল্র সিংহ প্রথম বিধবাবিবাহ সময় হইতে বাবজ্ঞীবন বিধবাবিবাহ স্থলে উপস্থিত হইতেন, এবং অনেক বিষয়ে অধ্যক্ষতা করিয়া আমাদের প্রমের যথেষ্ট লাঘ্য করিতেন: দেশে বিধবাবিরাহ স্থলে প্রত্যান করিতেন: দেশে বিধবাবিরাহ স্থলে প্রত্যান করিতেন: দেশে বিধবাবিরাহ স্থলে প্রত্যান সংহতেও সঙ্গে লাইর। বাইতেন। আমাদের দেশে ঐ সময় পর্যন্ত কথনও কোনও বিবাহস্থলে গোপীনাথ সিংহ উপস্থিত হন নাই। এমন কি বীরসিংহায় রামত্রক্ষ পাঠকের বিবাহস্থলেও উপস্থিত হন নাই। কিছু কোন কারণ বশতঃ আপনাকে বিধবাবিবাহের দলভুক্ত বলিয়া মুখে পরিচয় দিতেন। মুচিরামের বিবাহের পর আমার সহিত বিভাসাগর অগ্রন্ধ মহাশয়ের কিক্কপ ব্যবহার ছিল, পাঠকবর্গ উদ্ধৃত পত্র সকল পাঠ করিয়া বুবিতে পারিবেন।

এছলে ইহাও প্রকাশ থাকে বে, মুচিরামের সহিত বিধবা মনোমোহিনী দেবীর পরিণয় কার্য উপলক্ষে অগ্রজ মহাশয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন, ঐ বিবাহের সংঘটন কার্য প্রথমত: শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দারা হয়। নারায়ণ এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে আমাকে বে পত্র লেখেন, তাহার মর্ম নিম্নে প্রদন্ত হইল।

"কীরপাই-নিবাসী মৃচিরাম বন্দ্যোপাধ্যার মনোমোহিনী নায়ী একটি বিধবা কথা সঙ্গে করিয়া এখানে বিবাহ করিবার মানসে আসিয়াছিলেন। পিতৃদেব মহাশর আপাততঃ ইহাদিগকে বাটী যাইতে বলিলেন। পিতৃদেব মুরায় বীরসিংহার বাটীতে বাইবেন, তথায় ঘাইয়া যাহা হয় করিবেন। ইহারা কীরপাই যাইতে ভয় পায়, বেহেত্ তথায় অনেকেই বিধবাবিবাহের ছেয়া। কিছু ইহারা আপনাকে না জানাইয়া এখানে আসিয়াছিলেন, এজ্ঞ আমার পত্র সহ আপনার নিকট যাইতেছেন। পিতৃদেব যে পর্যস্ত বাটা না যান, সেই পর্যস্ত যাহাতে ইহারা নিরাপদে থাকিতে পায়, তহিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন।"

## विविद्धिः

### শ্রণম---

গুড়াশিষ: সভ---

তিনশত টাকা পাঠাই কর্দ অমুসারে বিনিয়োগ করিবে। স্কুলের টাকা আবাঢ় প্রাবণ ছই মাসের এককালে আট-দশ দিন পরে প্রেরিত হইবে। ক্য়দিন হইল বিশেষ কারণ বর্ণতঃ কলিকাতার আসিয়াহিলাম অন্ত বর্ধমান চলিলাম। বর্ধমানে বে বাসা হইয়াছে সেখানে মাতাঠাকুরাণীর থাকার স্থবিধা হইবেক না তাঁহাকে বাটী পাঠাইতে হইবেক অতএব একখান পাল্কী ও আট বেহারা ও প্রতাপ সিংহকে বর্ধমান পাঠাইবে আর ভৈরব আমার নিকট থাকিলে ভাল হয় অতএব তাহাকে আপন কাপড় চোপড় লইয়া ঐ সঙ্গে আসিতে বলিবে বেহারা আসিতে কোনমতে বিলম্ব না হয় ইতি ৪ সেপ্টেম্বর।

ভঙার্থিন: (স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বচন্দ্র শর্মণ:

### শ্ৰীশ্ৰীহরি:

#### শরণম---

ওভাশিব সম্ভ---

তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলাম আমি আর ছয়-সাত দিন পরে বর্থমান হইতে উঠিয়া কলিকাতার যাইব তথা হইতে পত্র লিখিলে কৃষ্ণনগরের বিধবা কস্তা ও তাহার মাতাকে কলিকাতার পাঠাইয়া দিবে। তোমার পত্রের লিখিত অস্তান্ত বিষয়ের উত্তর কলিকাতার গিয়া লিখিব ইতি ৭ জৈঠে।

> ভভাবিন: (খাকর) শ্রীঈখরচন্দ্র শর্মণ:

### ভ্রমনিরাস

# প্রীশ্রীহরি:

### नव्यम् ।

ওভাশিব: সভ---

শতংপর বে সকল বিধবা কন্তার বিবাহ হইবেক তাহাতে আমি কিছুই খরচ করিব না স্থির করিরাছি অতএব ক্ষণগরের কন্তার মাতাকে স্পষ্ট বাক্য বলিবে আমি কেবল পাত্র স্থির করিরা দিব পাত্র খরচ করিরা বিবাহ করিবেন এবং আপন সঙ্গতি অসক্ষপ অলভার দিবেন যদি ইহাতে সম্মত থাকেন তবেই তাঁহাকে ও তাঁহার কন্তাকে কলিকাতার পাঠাইবে নতুবা প্রোজন নাই। এ কথা লিখিবার অভিপ্রার এই বে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে কলিকাতার বে কন্তার বিবাহ হয় সে অনেক স্বর্ণ অলভার পার যদি তাঁহারও সে সংস্কার থাকে তবে সেই সংস্কার অস্থায়ী অলভার তাঁহার কন্তা না পাইলে তিনি নিঃসন্দেহ মৃঃখিত হইবেন। এজন্ত অত্রে সকল কথা পরিছার হইয়া থাকা উচিত।…

আমি কলিকাতার গিয়া তোমাকে সংবাদ লিখিব। এই পত্রের প্রথম ভাগে বে সকল কথা লিখিলাম কৃষ্ণনগরের ক্সার মাতা তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মত থাকেন তবে যে স্থানে তাঁহাদিগকে পাঠাইতে বলিব তথার পাঠাইয়। দিবে ইতি ২১ জ্যৈষ্ঠ

গুভার্থিনঃ (স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্ত্র শর্মণঃ

গ্রীগ্রীহরি:

শরণম্---

ওভাশিষ: সম্ভ---

ভভাগিন:

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশরচন্দ্র শর্মণঃ

## এএইরি :--

'প্রিয়তম--

তোমার পত্তে বিবাহর্তান্ত পাঠ করিয়া পরম আজ্ঞালিত হইলাম-ব্যর অধিক হইয়াহে বটে কিছ বেরপে কার্য নির্বাহ করিয়াহ তাহাতে ইহাকে কোনমতেই অধিক ব্যায় বলা বার না কেবল তোমার ক্ষমতা ও পরিপ্রেমই এরপ অশ্মলরূপে সমুদার সমাধা হইয়াহে তাহার সন্দেহ নাই। টাকার চেষ্টা দেখিতেছি সংগ্রহ হইতে অধিক বিরুদ্ধ হইবেক না। এত টাকা ডাকে পাঠান পরামর্শ সিদ্ধ নহে অতএব তুমি একজন পাইক লইয়া আসিবে এবং টাকা লইয়া বাইবে। আমি অভাপি সম্যক্ ক্ষম্ব হইতে পারি নাই। ইতি তাং

গুভার্থিন: (স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণ:।

শ্রীশ্রীহরি :---শরণম---

শ্রীচরণারবিদের---

প্রণতিপূর্বকং নিবেদনম্-

আপনকার আজ্ঞাপত পাইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলাম। আমি যে দিন কর্মচাড়ে আসিব স্থির করিয়া আপনাকে পত্র লিখিলাম কিন্তু কার্যগতিকে আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। ৬ আদিন আসিবার সময় শ্রীষুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের বরাত চিঠি লিখিয়াছিলাম। অভ কার্যামুরোধে পুনরায় কলিকাতা বাইতে হইল। পিতামহ দেবের শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হইবার সংবাদ অমুগ্রহপূর্বক কলিকাতায় লিখিবেন। আমি অভ্যাপি সম্পূর্ণ স্কর্ হইতে পারি নাই স্কুম্ব হইলেই আপনকার শ্রীচরণ দর্শন করিব। আপনি অতিশন্ন তুর্বল হইয়াছেন এই সংবাদে অতিশন্ন উদিন্ত হইয়াছি। শন্ত চন্দ্র বাইতেছেন ইহার প্রমুখাত সকল সংবাদ জ্ঞাত হইবেন। ইনি আপনকার নিকটে থাকিলে আমি অনেক অংশে নিশ্বিস্ত থাকি। ইনি সেখান হইতে আসিলেই আমার অত্যন্ত ভন্ন ও উর্বেগ জ্বে। বিশেবতঃ ইহার অমুণস্থিতিতে আপনাকে এ অবস্থার পাক করিতে হইতেছে।

ইনি বাইতেছেন আর ছর্ভাবনা রহিল না। ইনি সাধ্যাস্ক্রপ পিতৃসেবা করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করিতেছেন। আমার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটিতেছে না। নানা কারণে এক্লপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি যে কোনও বিষয়ে ইচ্ছাস্ক্রপ কর্ম করিতে পারি না। নতুবা আমিই আভোপান্ত আপনকার নিকটে থাকিয়া চরণসেবা করিতাম ইতি।

(স্বাক্ষর) ভূত্য শ্রীপথরচন্দ্র শর্মণঃ

শ্রীশ্রীহরি:— শরণম্।

শুভাশিব: সম্ভ---

ত্মি ও প্জাপাদ পিত্দেব উভয়ে ষচ্ছল শরীরে আছ এই সংবাদে নিরুদ্বেগ ও আফ্লাদিত হইলাম। ত্মি পিত্দেবের নিকট থাকিলে আমার আর তাঁহার জন্ম কোনও চিস্তা ও উদ্বেগ থাকে না। তাঁহার চরণারবিশ্বে আমার সাষ্টাঙ্গ ওপিপাত নিবেদন করিবে এবং জানাইবে তদীর শ্রীচরণারবিশ্বের আশীর্বাদ প্রভাবে আমি এখানে আসিয়া অনেক ভাল আছি এবং যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে কিছুদিন এ স্থানে থাকিলে বিলক্ষণ স্বস্থ ও সবল হইতে পারিব। গলামণি দিদির টাকা পাঠাইতে বিশ্বত হইয়াছে। অন্ন কলিকাতায় পত্র লিখিয়া দিলাম পৌব মাসের টাকার সঙ্গে তাঁহার ত্বই মাসের টাকা পাঠাইবেক। ততদিন টাকা না পাঠাইলে তাঁহার অতিশর কট্ট হইবেক অতএব তুমি তহবিল হইতে তাঁহাকে ৮০ আট টাকা দিবে পৌব মাসে টাকা আদিলে তহবিল ভতি করিবে। শ্রীযুক্ত প্রোহিত ভট্টাচার্য মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাইবে। ১৪ পৌব যাহাতে কাশীতে উপস্থিত হইতে পারি তাহার চেষ্টা করিব। এখনও অনেক দিন বিলম্ব আছে। তুমি ১০।১২ দিন অন্তর পিত্দেবের সংবাদ লিখিবে ইতি ১৭ অগ্রহারণ।

(স্বাক্ষর) শুভাকাজ্জিণঃ শ্রীঈশ্বচন্দ্র শর্মণঃ।

আমার ঠিকানা কেবল "কানপুর" এই মাত্র লিখিবে ঠাণ্ডী গড়ক বা অন্ত কিছু লিখিলে পত্র পাইতে বিলম্ব হয় ইতি— শ্রীশ্রীহরি:— শরণম্—

ভভাশিব: সভ--

ভূমি অবিলয়ে ক্লিকাতায় আসিবে। ভূমি আসিলে স্থূলের উপরিতন শ্রেণীর ব্যবস্থা করিব। বেঞ্চ গড়িতে দিয়াছি আর ৭৮৮ দিনে প্রস্তুত ছইবেক। বদি বিষ্ণুপ্রিয়া ভাল তামাক ওখানে উপস্থিত থাকে এক টাকার কিনিরা আনিবে ইতি ১১ শ্রাবণ ১২৯৭ সাল।

> গুড়াকাজিকণ: (স্বাক্ষর) শ্রীঈশরচন্দ্র শর্মণ:

কমিটি—

শ্রীশস্কৃচন্দ্র বিভারত্ব—প্রেসিডেন্ট—
শ্রীশ্রীরামচন্দ্র লাহা
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পাল
শ্রীরামচরণ ঘোন
শ্রীচিস্তামণি মুখো—মেহর ও সেকেটারি

কমিটির মতে স্থলের কাজ চলিবেক। মতভেদ স্থলে আমায় জানাইতে হবৈকে।

> (বাকর) গ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা ২২ শ্রাবণ ১২৯৭

62

# ৪১৪ পৃষ্ঠা ১ পংক্তি হইতে ৪ পংক্তি পর্যস্ত।

"এই সময়ে একবার 'বীরসিংছ-জননীর পত্র' বলিয়া একখানি ক্রুত্র পুস্তিকা # তাঁহার হস্তগত হয়। সেই পুস্তিকান্তর্গত কাতরতার ভাবে তাঁহার কোমল হাদয় আর্দ্র হয়; বহুক্ষণ ক্রন্দন করিয়া বাটী যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তদকুসারে বাটী মেরামত কার্যও আরম্ভ হয়," ইত্যাদি।

ইহা সত্য নয়। কারণ বিভাসাগর মহাশয় দেশের যাবদীয় কার্যভার আমার উপর গ্রন্থ করিয়া নিশ্চিত ছিলেন। বাটী মেরামতের জন্ম কখনও किছ् चारम करवन नारे। शृहमारहत्र श्रव विधामाशव महानरमञ्ज অবস্থিতির জন্ম স্বতম্ব কোন বাটী প্রস্তুত হয় নাই। 'বীরসিংহ-জননীর পত্র' যে তিনি পাইয়া ক্রন্থন করিয়া বাটা যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন তাহাও मामात अमुशा कथन अवन कति नारे। जनाजृमि नीतिमः हरेए त या পত্র লিখিত, প্রায় সমস্ত পত্রাদি আমাকে দেখাইতেন, বীরসিংহ-জননীর কথা অগ্রজের প্রমুখাৎ কখন আমি প্রবণ করি নাই। মধ্যমাগ্রজ টাকা গ্রহণ করিবার পর, দেশে যাইয়া পাকা বিভালয়-গৃহ নির্মাণ এবং জনক জননীর নামে ছইটি জলাশয় খাত, পিতামহের শ্মশানের উপর মন্দির নির্মাণ এবং পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বর্থ বৃক্ষের মূলস্থান পাকা বান্ধান, ইত্যাদি কার্য সমাধা করিবার মানস করিয়াছিলেন। জলাশর ছইটিতে ছইটি অনাথ আশ্রম করিবার ইচ্ছা ছিল, ঐ অনাথ আশ্রমের মধ্যে জননীদেবীর আশ্রমে দশটি অভ্ক স্ত্রীদোক ও পিত্দেবের আশ্রমে দশ জন অভ্ক ব্যক্তি প্রত্যহ আহার করিবে। কিন্তু নানা কারণে ব্যস্ততা প্রযুক্ত দেশে যাইতে পারেন নাই, এজত ঐ কুলগৃহ নির্মাণার্থ আমাকে ভার দেন কিন্ত আমি ৰ্শিরাছিলাম, আপনি একবার যাইয়া বন্দোবন্ত করিয়া দিলে ভার শইতে

সেই স্বাক্ষর বিহীন পুতিকা নারায়ণবাবুর রচিত ও প্রেরিত বিদয়া,
 জানা গিয়াছে।

शांति, এक्षम त्मरन वाहेर्रे मचल हरेबाहिस्मन। किस चारे-मन वरमदब्द मर्सर তাঁহার দেশে বাওরা ঘটিরা উঠে না। দাদা ঐ সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন স্থূলগৃহ নির্নাণের জন্ম টাকা মজুত রাখিয়াছি, কপাট জানালা প্রস্তুত ক্রিতে কলিকাতার স্থাকিয়া স্ট্রীটস্থ হেমচন্দ্র মিশ্রকে ফর্দ করিয়া দিয়াছি। এবং এছলে ইহাও প্রকাশ থাকে বে—মৃত্যুর প্রায় এক মান পূর্বে আমার প্রতি দাদা মহাশয় আদেশ করেন, তুমি হেড মাকীর রামজীবনকে পত্র লিখ, তিনি বেন নারারণের বাটাতে বে করেকটি ঐ ক্লাস বসান হইতেছে অতঃপর कुरनद ये नकन क्रांग जशाह ना दारवन। ये क्रांग करहकी धर्मनाम जास्त्राद ও ধর্মদাস বন্দ্যোপাধ্যারের চণ্ডীমগুপে লইয়া যান। ঐ আদেশামুখারী আমার পতা প্রাপ্তি মাতা হেড মাস্টার রামজীবনবাবু ক্লাস কয়টি তুলিয়া ঐ ष्ट्रे शात नरेश यान। मामात मृज्यत किष्ट्रमिन शत्त एष मामीत्रत्क কলিকাতায় আনাইয়া কিছুদিন গোলমালে রাধা হয়, উক্ত ফ্রি স্কুলের ছাত্রদের বেতন ধার্য করিতে আদেশ হয় ক্লাসগুলিকে ঐ ঐ স্থান হইতে আনাইয়া নারায়ণবাবুর বাটীতে স্থাপিত করা হয় এবং আমার বাটীতে ৰে কমটি ক্লাস ছিল তাহাও উঠাইয়া নারায়ণবাবুর বাটীতে আনা হয়। ( এই घটनाর কয়েক মাস পরে উইল দাখিল করিয়া প্রবেট লওয়া হর স্বতরাং ঐ সময়ের কে কর্তা বা মালিক তাহা আমার জ্ঞানের অগোচর )।

t O

৪২০ পৃষ্ঠা ২৪ পংক্তি হইতে ৪২২ পৃষ্ঠার ১৩ পংক্তি পর্যন্ত ।

"দীনবন্ধু স্থায়রত্ব লিখিয়াছিলেন;—"এই লিপি দৃষ্টে নিভাস্ত হংখিত হইলাম, আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ, ভাহাতে আমার এ দক্ষ দেহ ভূমিসাৎ বা ভগ্নাবশেষ না হইলে বিদায় লইতে বা দিতে পারি না। তবে নিশ্চিন্ত হইয়া নিভ্তভাবে থাকিলে সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া জগতের আরও বিস্তর উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন এই ভাবিয়া সচ্ছন্দমনে আপনকার নিভ্তভাবে অবস্থানের অন্ধুমোদন করিতেছি।"…

বিভাসাগর মহাশয় মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলে পর, সহোদর শভুচন্দ্র বিভারত্ব মহাশয় সন ১২৭৬ সালের ২০ কার্ডিক তারিখে বিভাসাগর মহাশয়ের পত্তোন্তরে যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেই পত্তের **অংশ :---"মহাশরের পত্র পাঠ করি**য়া অবধি মৃত্যুতুল্য হইরাছি, আপনি যে আর দেশে আসিবেন নাও মৃত্যু কামনা করিভেছেন, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়ও দেশের লোকের ছ্রভাগ্য বলিতে ছইবে। কারণ মহাশয় হইতে দেশের লোকের শ্রীবৃদ্ধি ও ছঃখ নিবারণ হইতেছে। মহাশয় আমাদের প্রতি আক্ষেপ করিতে পারেন, এতাবং কাল আমাদিগকে খাওয়াইয়া মাকুষ করিয়াছেন. আমরা আপনার অবাধ্য হইলে, অবশ্যই ছঃখ হইতে পারে,… যে দাদা আমাকে খাওয়াইয়া মানুষ করিয়াছেন, যে দাদা আমার কথার উপর সমস্ত বিশ্বাস করিয়াছেন, যে দাদা আমাবই জানেন না, যে দাদা আমার মানের জন্ম স্ত্রীর সহিত মনাস্তর করিয়াছেন#. যে দাদা আমার কষ্ট হইবে ভাবিয়া স্বতম্ব বাটা প্রস্তুত করিয়া पिय़ाह्न, य मामात श्रमाम এতাবংকাল এদেশে ( वीत्रमिःह ) একাধিপত্য করিয়াছিলাম, সেই দাদার সহিত যে আমি নানা প্রকার অসন্ত্যবহার করিয়াছি; · । । তৎপরে বিভাসাগর মহাশয়ের ১২ই অগ্রহারণ ভারিখের পত্তে বৈরাগ্যমার্গ অবলম্বনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তত্ত্তরে সন ১২৭৬ সালের ২রা পৌষ যে পত্র লিখিয়াছিলেন ভাছার কিয়দংশ:-- "আপনার ১২ই অগ্রহায়ণের রেজিস্টারি পত্র ২৮ অগ্রহায়ণ পাইয়া আমাদের হৃৎকম্প হইল। নানা কারণে মহাশয়ের মনে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে আর ক্ষণকালের জন্ম সাংসারিক কোন বিষয়ে লিগু থাকিতে বা কাহারো সহিত কোন

প্রস্তারঞ্জনের অন্ত শ্রীরামচল্রই সীতার নির্বাসন ব্যবহা করিয়াছিলেন।

সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। ইহাতে অভিশন্ন তৃ:খিত ও মৃতকল্প হইয়াছি। 
ক্র একান প্রাণিন প্রাণিন বিষয়ে অপরাধী হইয়া থাকি, তাহা হইলে, মহাশন্ন আমাকে শাসন করিতে পারেন। আমি এতাবং কাল মহাশারেরই অসুগত ও আগ্রিত আছি, বোধ করি পিতৃদেব ও মাতৃদেবী অপেক্ষা মহাশারের প্রতি অধিক ভক্তিকরিয়া আসিতেছি। বরং এতাবংকাল দেশে অবস্থিতি করায় পিতৃদেব ও মাতৃদেবী আমার ভবিশ্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যদি কোন উপদেশ দিতেন, তাহা না শুনায় মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সহিত আমার মনাস্তর ঘটিত। আমি স্বপ্নেও ক্ষণকালের জন্ম মহাশারের অনিষ্ঠ চিন্তা করি নাই। মহাশায় আমার কথায় বিশ্বাস করিতেন তাহাতে অপর লোক ও প্রাতৃবর্গ ও মহাশারের পত্নী ও পুত্র কখন কখন মহাশারেরও প্রতি বিরক্ত হইতেন। 
এক্ষণে মহাশার সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে যে উত্তত হইয়াছেন, তাহা কেবল আমার ত্র্ভাগ্য প্রস্কুই হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই।

এই সকলের দ্বারা বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝা যাইতেছে যে বিভাসাগর
মহাশয় স্ত্রী পুত্র ও সহোদরগণের দ্বারা সংসার জীবনে সুথী হইতে
পারেন নাই। কেবল সুথী হইতে পান নাই ভাহা নহে, অনেক
স্থলে নিভাস্ত অসুথী হইয়া মনের ক্লেশে দিন যাপন করিয়াছেন,
কিন্তু এই সকল অশান্তিকর ব্যাপারের মধ্যেও কখনও কাহারও সুখ
সাধনে বিমুখ ছিলেন না।"

চণ্ডীবাবু আমার ও দীনবন্ধু স্থায়রত্বের লিখিত পত্রের কোনও কোনও আংশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কৃত "বিত্যাসাগর" পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তক্করু সাতিশয় তৃঃখিত হইলাম। এইরপে উদ্ধৃত করা স্থায়সকত হয় নাই। পাঠকবর্গ সমগ্র পত্র দেখিতে পাইলে সদস্বিচার করিতে সমর্থ হইতেন

বিভাষতঃ বিভাসাগর জ্যেষ্ঠাপ্তজ মহাশর জনকজননী ও সোদরগণ প্রভৃতিকে পত্র লিখিরাছেন বে, "নানাকারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জনিয়াছে। আর আমার ফণকালের জ্যুন্তেও সাংসারিক কোন বিষয়ে থাকিতে বা কাছারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই।" চণ্ডীবার্ ও তাঁহার লিখিত বীরসিংহার বিশ্বত সাফিগণকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে. কেবল কীরপাই নিবাসী মুচিরামের বিবাহ দক্ষণ বা অভ কারণে বিভাসাগরের মনে বৈরাগ্য জন্মিল। যদি কেবল মুচিরামের বিবাহ দক্ষণ বৈরাগ্যোদর হইয়া থাকে তাহা হইলে "নানা কারণে" না লিখিয়া কেবল মুচিরামের বিবাহ দক্ষণ আমার মনে বৈরাগ্যোদর হইয়াছে লিখিলেই পর্যাপ্ত হইত।

চণ্ডীবাবুর বিচারে আমিই বদি মুচিরামের বিবাহ দিরা বিভাসাগর মহাশয়কে দেশত্যাগী করিয়াছি, তাহা হইলে, বিভাসাগর মহাশয় দেশের তাঁহার বাবতীয় কার্যভার আমার হস্তে কেন গুল্ড করেন ? এবং মুচিরামের বিবাহের পর আমাকেই কেন নানা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ পত্ত লিখিতেন ? বিবাহ সম্পাদনার্থ ক্যা পাঠাইবার জ্ঞু আমাকেই কেন পুনঃ পুনঃ পত্ত লিখিতেন। প্রকৃত কথা এই যে, মধ্যম সহোদর মকদমার কারখং করিয়া মাসিক ব্যয় নির্বাহার্থ মাসহারার টাকা গ্রহণ না করায় তাঁহার মনে বড় কট্ট হইয়াছিল এবং মকদমা দক্ষণ লোকে নানা কথা কহিত তজ্জ্যই তাঁহার মনে ঐক্লপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। পরে পিতৃদেব মহাশয়ের ও আমার অমুরোধের বশবর্তী হইয়া মধ্যম সহোদর টাকা লইতে আরম্ভ করিলে পর বিভাসাগর মহাশয়ের মানসিক কট্ট নিবারণ হয় এবং দেশে যাইবার ইচ্ছা করেন।

a R

৪২৮ পৃষ্ঠার ৪ পংক্তি হইতে ৪২৯ পৃষ্ঠার ৫ পংক্তি পর্যস্ত ।

"বিভাসাগর মহাশয়ের এই জীবনব্যাপী বিবিধ প্রকারের ছঃখ কষ্টের মধ্যে ছ-একটি স্থাখের বিষয় ছিল। শেষ দশায়

কলিকাভার কন্সাগুলিকে লইয়া যখন বাহুড়বাগানের বাটীতে বাস করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার বালক দৌহিত্তেরা তাঁহার প্রম আরামের হল হইয়াছিল। সাহিত্য-সম্পাদক এীযুক্ত স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি ও তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর জ্যোতিশ্রন্ত সমাজপতি তখনও বালক, ইহাদিগকে লইয়া এবং কনিষ্ঠা কন্মার পুত্রদিগকে नरेया गर्वमा जानत्म कान याशन कतिराजन । श्रीमान स्रुत्तमहत्स्यत মুখে শুনিয়াছি, এক এক দিন সন্ধ্যার সময়ে বিভাসাগর মহাশয়ের বসিবার ঘরে পরিবারস্থ সকলে মিলিত হইতেন। ক্সারা এক এক কোণে এক এক জন দাঁড়াইতেন, দৌহিত্রগুলি কেহ বা দক্ষিণে কেহ বা বামে কেহ বা সম্মুখে কেহ বা পশ্চাতে দাঁডাইত। বিভাসাগর মহাশয় সকলকে লইয়া গল্প করিতেন। मर्था मर्था नकल्वे চर्विष छात्रुलात छरमात बहेर्डन, नकलरक একেবারে দেওয়া সম্ভব হইত না, তাই পর্যায়ক্রমে পরে পরে পান দিতেন। তাঁহার প্রসাদী পান পাওয়াটা কক্সা ও দৌহিত্রদের একটা বিশেষ সম্মান ও লাভের ব্যাপার ছিল। প্রসাদের প্রার্থী হইবামাত্র বিভাসাগর মহাশয় বলিতেন, আচ্ছা একট্ট বিলম্ব কর, পানে 'সম্বরা' দেই। ডাহার অর্থ এই যে পান খাইতে খাইতে একবার তামাক খাইতে হইবে, পানে 'সম্বরা' দিয়া পরে গুণাসুসারে পরে পরে সকলকে পান দিতেন। ইহাদিগের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ শিশু-দৌহিত্র গুজে (রামকমল) তাঁহার পরম প্রিয় পাত্র ছিল। এইরূপ পারিবারিক সাদ্ধ্যসমিতিতে এই শিশুই প্রধান নটের কার্য করিত। বিভাসাগর মহাশয় ইহাকে উপহার দিবার জন্ম নৃতন সিকি, ছ্য়ানী, আধুলী ও টাকা সর্বদাই নিকটে রাখিতেন। সে বালক চাহিবামাত্র ভাহাকে দিতেন। ভাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'দাদা ভূমি কাকে ভাল বাস ?' শিশু বলিত, 'দাদামশাই, তোমাকেই খুব

ভালবাসি, আর তোমার চেয়ে তোমার ঐ নৃতন নৃতন সিকি ছ্য়ানীকে বেশী ভালবাসি।' বিভাসাগর মহাশয় বলিতেন,. 'সকলেই তাই করে, তবে তুমি বোঝ না তাই বলে ফেল, অন্সেরা ও কথা স্বীকার করে না'।"

"বৈরাগ্যের ভাবপূর্ণ পত্রাদি লিখিয়া আত্মীয় স্বজন সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করার পর যখন বিভাসাগর মহাশয় কিয়ৎ পরিমাণে শাস্তচিত্তে নির্জনে বাস সন্তোগ করিতেছিলেন,…"

চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন "তাঁহার প্রসাদী পান পাওয়াটা কন্তা ও দৌছিত্র-দের একটা বিশেষ সম্মান ও লাভের ব্যাপার ছিল ইত্যাদি। ইহা সত্য নছে। কেবল কনিষ্ঠা কন্তার পুত্র গুজে (বা রামকমল) হাত পাতিলে তিনি চবিত তামুল ছোট দৌহিত্তকে দিতেন। চণ্ডীবাবু কেন ইহাঃ লিখিলেন, তাহা তিনিই জানেন।

¢¢.

# ৪৩৫ পৃঃ ৬ পংক্তি হইতে ৭ পংক্তি পর্যস্ত।

"তাঁহার সর্বশেষ উইলের যে যে অংশ সাধারণের জানিবার: উপযোগী তাহাই এথানে প্রদন্ত হইল।"

উইল অথগুরূপে উল্লিখিত হইলে অনেক বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে এই কারণে চণ্ডীবাবু সম্পূর্ণ উইল উদ্ধৃত করেন নাই। উইলে যে যে অংশ সাধারণের জানা বিশেষ আবশুক, চণ্ডীবাবু উইলের সেই সেই অংশ ওাহার পুস্তকে প্রকাশ করেন নাই। মংপ্রণীত জীবনচরিত মুদ্রান্ধন সময় উক্ষ উইলের জাবেতানকল আনাইয়াছিলাম। তৎকালে নানাকারণে কনিজ ইশানচন্দ্র কোনমতে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে দিলেন না। কিছু চণ্ডীবাবু আংশিক মুদ্রিত করায় অগত্যা সমগ্র উইল হাইকোর্টের প্রবেট সহ মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম। এই পুস্তকে সমগ্র উইল প্রবন্ধনক মুদ্রিত হইল।

46

# ৪৫০ পৃঃ ১৮ পংক্তি হইতে ২১ পংক্তি পর্যস্ত।

"তাঁহার এতাদৃশ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে কত স্থানে কত পরিবারের সহিত সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সামান্ত রূপ বর্ণনারও স্থান সঙ্গুলান হওয়া সম্ভব নহে। তিনি বন্ধু সেবার জন্ত কান্দী ও কৃষ্ণনগর, বর্ধমান ও বরিশাল, কলিকাতা ও কান্দী, ঢাকা ও মেদিনীপুর সর্বত্র ছুটাছুটি করিতে পারিতেন" ইত্যাদি।

চণ্ডীবাব্র বখন বাহা মনে উদয় হইয়াছে, তখন তাহাই লিখিয়াছেন। বিভাসাগর বন্ধু-ৰান্ধবের জন্ম ঢাকা, বরিশাল বা মেদিনীপুর এই তিন স্থানে কখনও যান নাই। বরিশাল, ঢাকা, মেদিনীপুর জেলায় যাইবার প্রমাণ কি অহগ্রহপূর্বক লিখিয়া বাধিত করিবেন।

49

৪৫৬ পৃষ্ঠা--- ১৬ পংক্তি হইতে ৪৫৭ পৃষ্ঠার ১ পংক্তি পর্যস্ত।

"প্রীষ্ক্ত নারায়ণচন্দ্র বিভারত্বের বিবাহের পরদিন কুশণ্ডিকাদি কোন প্রকার অমুষ্ঠান তখনও সম্পন্ন হয় নাই। সেই সকল অমুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে—বিভাসাগর মহাশয় নিজেই সে সকলের আয়োজন পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কৃষ্ণনগর হইতে ডাকযোগে সংবাদ আসিল যে বাবু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত। বাঁচিবার সম্ভাবনা অল্প, তাই কাতরবচনে বিভাসাগর মহাশয়ের নিকট বিদায় চাহিয়াছেন। স্প্রদাম্ব্যাত বিভাসাগর মহাশয়ের সকল অমুষ্ঠান পড়িয়া রহিল, তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তার প্রীষ্কু মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পুত্রের বিবাহের পরবর্তী অমুষ্ঠান সকলের স্বসম্পাদনের আয়োজন করিতে করিতে বন্ধুজনের বিপৎপাতের সংবাদ পাইবামাত্র গৃহের অমুষ্ঠানাদি

উপেক্ষা করিয়া এরূপ দ্রস্থানে তৎক্ষণাৎ গমন করিতে পারা তাঁহার মত হাদয়বান লোকের পক্ষেই সম্ভব।" ইত্যাদি।

নারায়ণবাব্র কুশগুকার দিন বিভাসাগর মহাশয় কুশগুকা কার্য সমাধা পর্যস্ত যে ছিলেন, তাহা কুশগুকা কার্যে ব্যাপৃত বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগের মুখে শুনিয়াছি। বিবাহ কার্য ৺কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সম্পন্ন হইয়াছিল, জ্যেষ্ঠা বধুদেবী বিবাহ বাটী যান নাই।

# ৫৮ ৪৬০ পৃষ্ঠা—প্রথম ৫ পংক্তি।

"স্বনামখ্যাত পণ্ডিত ৺দারকানাথ বিত্যাভূষণ মহাশয়কে বিত্যাসাগর মহাশয় সহোদরাধিক স্বেহের চক্ষে দেখিতেন। ইহাদের মধ্যে পারিবারিক সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা শ্রীষুক্ত হরানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ে বিত্যাভূষণ মহাশয়ের ভগ্নীপতি, সেই স্বত্রে বিত্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহাকে ভগ্নীপতি সম্পর্কেই সম্ভাষণ করিতেন।"

চণ্ডীবাবু প্রীযুক্ত হরানন্দ ভট্টাচার্য মহাশরের সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য সহে। কারণ হরানন্দ ভট্টাচার্য বাল্যকালে আমার সহাধ্যায়ীছিলেন। তিনি বাল্যকালে আমার সহিত সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, কার্য ও অলঙ্কারশান্ত অধ্যয়ন করেন। তিনি যখন ব্যাকরণ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, ঐ সময়ে, মধ্যে মধ্যে আমাদের বাসায় যাইতেন এবং মধ্যে মধ্যে আমাদের বাসায় অবস্থিতিও করিতেন। হরানন্দ আমার সম্পর্কে বিভাসাগরকে দাদা বলিতেন ও দীনবন্ধ ভাষরত্বকে মেজদাদা বলিতেন। তিনি হারকানাথ বিভাভ্রণের সম্পর্কে আমাদের বাসায় যাইতেন না। আমার সহাধ্যায়ী তৎকালে প্রায় সকলেই বিভাসাগরকে দাদা বলিতেন, তর্মধ্যে এখনও কয়েকজন জীবিত আছেন, যথা—ভবানীপুর

জেলেশাড়াৰ প্ৰশিক্ষ উকীল শ্ৰীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যার ও জেনেরেল এসেম্ব্রিজের সংস্কৃত প্রকেশার শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর ভট্টাচার্য।

42

৪৮১ পৃষ্ঠা ১২ লাইন হইতে ১৪ লাইন পর্যস্ত।

"বিভাসাগর মহাশয় সেই মৃত ব্যক্তিকে ক্রোড়ে লইয়া অনেকক্ষণ রোদন করেন।" ইত্যাদি—

মংপ্রণীত জীবনচরিতের ১৮১ পৃষ্ঠা দ্রপ্টব্য।

চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভূল। আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা ঠিক। বীরিসিংহায় অন্নছত্ত্রের সম্পূর্ণ ভার আমার হত্তেই ছিল। আমাকে প্রতিদিনের ঘটনা লিখিতে হইত। ভোজন করিতে করিতে ছই চারিজন মরিয়াছিল সত্য, আশপাশের লোকের যদি ঘণা জন্মে এই জন্ম সেই শংক্তি হইতে উঠাইয়া অপর স্থানে মৃত ব্যক্তিকে স্বাইয়া রাখা হইত। দাদা বে সময়ে দেশে অন্নছত্র পর্যবেক্ষণ করেন, তৎকালে ভোজন করিতে করিতে কেহ মরে নাই।

60

৫০৭ भृष्ठी २৫ भरकि इटेटड २१ भरकि भृष्छ ।

"বিভাসাগর মহাশয় সর্বপ্রথমে ডাক্তার শস্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পরে রায় কৃঞ্চদাস পাল বাহাছরকে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করেন।"

বিভাসাগর মহাশর ৺শক্ত চক্র মুখোপাধ্যার মহাশরকে হিন্দু পেট্ররটের সম্পাদকের ভার কখনও অর্পণ করেন নাই। চণ্ডীচরণবাবু বাহাঃ লিবিয়াছেন তাহা সত্য সহে। কারণ ৺হরিশচক্র মুখোপাধ্যারের জীবদ্দশার ও মৃত্যুর পর ৺শক্ষুচক্র মুখোপাধ্যার মহাশর হিন্দু পেট্রিরট সংবাদপঞ চালাইতেন। হরিশুন্ত মুখোপাধ্যায়ের নিরুপায় পরিবারবর্গ উক্ত সংবাদপত্ত ও প্রেসাদি বিক্রয়ের জন্ম অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিছু কুতকার্য হইতে ৰা পাৰিয়া পরিশেষে ৺হরিভক্তবাবুর বৃদ্ধা জননীদেবী বিভাসাগর মহাশ্রের নিকট আগমন করিয়া রোদন করেন। দরার্ডচিত্ত বিভাসাগর বুদ্ধার রোদনে সহামুভূতি প্রকাশ করিয়া ঐ ববীয়সীকে সান্থনা করেন। বিজ্ঞাসাগর প্রথমত: উক্ত সম্পত্তি বিক্রেয় কারণ অনেক সম্ভান্ত লোককে অন্তরোধ করেন। কেহই ঐ সম্পত্তি ক্রেম করিতে সমত হয়েন নাই। श्रीदान्त्य √कानीक्षमन निःह महामग्न विधामागद महान्दाद <del>प्रमुखादाद</del> বশবর্তী হইয়া পাঁচ সহস্র মুদ্রার ঐ সম্পত্তি ক্রয় করেন। উল্লিখিত ডাব্জার वाव मञ्जूठल भूरवाशाधाय महाभय हिन्सू (शिव्हेयटे नारहवरत्व विक्रस्त रकान বিষয় লিখিয়াছিলেন, তজ্জ্য তৎকালের ছোট লাট সার সিসিল বীডন সাহেব মহোদয় উহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত ছ:খিত হইয়া বিভাসাগরকে বলেন। বিভাসাগর হিন্দু পেট্রিয়টের স্বতাধিকারী বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহকে ঐ কাগজ চালাইবার ভার তাঁহার হত্তে দিতে অমুরোধ করেন। শভ চল্র-বাবু গতিক ভাল নয় দেখিয়া স্বয়ংই হিন্দু পেট্রয়টের সম্পাদকতা ভার পরিত্যাগ করেন।

## **उट्टर**नंत्र नकन

# গ্রীগ্রীহরি— শরণম

- ১। আমি ক্ষেত্রপ্রেন্থর হইরা ক্ষেত্রস্চিত্তে আমার সম্পত্তির অন্তিম বিনিয়োগ করিতেছি। এই বিনিয়োগ ছারা আমার কৃত পূর্বান সমস্ত বিনিয়োগ নিরস্ত হইল।
- ২। চৌগাছা নিবাসী শ্রীষ্ত কালীচরণ ঘোষ পাণরা নিবাসী শ্রীষ্ত ক্লীবোদনাথ সিংহ আমার ভাগিনের পসপুর নিবাসী শ্রীষ্ত বেণীমাধৰ মুখোপাধ্যার এই তিন জনকে আমার এই অন্তিম বিনিরোগ পত্রের কার্যদর্শী নিষ্কু করিলাম তাঁছারা এই বিনিরোগ পত্রের অন্থায়ী যাবতীর কার্য নির্বাহ করিবেন।
- ৩। আমি অবিভয়ান হইলে আমার সমন্ত সম্পত্তি নিযুক্ত কার্যদর্শী-দিগের হত্তে যাইবেক।
- ৪। এক্ষণে আমার বে সকল সম্পত্তি আছে কার্যদর্শীদিগের অবগতি
  নিমিত্ত তৎসমুদয়ের বিরতি এই বিনিয়োগ পত্তের সহিত গ্রথিত হইল।
- ६। কার্যদর্শীরা আমার ঋণ পরিশোধ ও আমার প্রাপ্য আদায় করিবেন।
- ৬। আমার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে আমার পোয়বর্গ ও কতকগুলি
  নিরুপার জ্ঞাতি কুট্র আলীয় প্রভৃতির ভরণপোষণ ও কতিপর অমুঠানের
  ব্যর নির্বাহ হইয়া আসিতেছে এই সমস্ত ব্যয় এককালে রহিত করিয়া
  আপন আপন প্রাপ্য আদারে প্রবৃত্ত হইবেন আমার উত্তমর্ণেরা সেরূপ
  প্রকৃতির লোক নহেন কার্যদর্শীরা ভাঁহাদের সম্বতি লইয়া এরূপ ব্যবস্থা
  করিবেন বে এই বিনিয়োগ পত্রের লিখিত বৃত্তি প্রভৃতি প্রচলিত থাকিয়া
  ভাহাদের প্রাপ্য ক্রমে আদায় হইয়া যায়।
- ৭। একশে যে সকল ব্যক্তি আমার নিকট মাসিক বৃত্তি পাইরা থাকেন আমি অবিভ্যমান হইলে তাঁহাদের সকলের সেরূপ বৃত্তি পাওরা সভব নহে। তথ্যধ্যে বাঁহারা আমার বিবরের উপস্বত্ব হইতে যেরূপ মাসিক বৃত্তি পাইবেন ভাহা নিয়ে নির্দিষ্ট হইতেছে।

#### ভ্রমনিরাস

#### প্রথম শ্রেণী---

পিতৃদেৰ শ্ৰীষ্ত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যার— ৫০১ পঞ্চাপ টাকা মধ্যম সহোদর শ্রীযুত দীনবন্ধ ভাররত্ব— 80 ् ठिक्रम ठेका তৃতীয় সহোদর শ্রীবৃত শত্তুচন্ত্র বিম্বারত্ব— ৪• চল্লিশ টাকা ক্ৰিষ্ঠ সহোদৰ শ্ৰীযুত ঈশানচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়-৩০ ত্রিশ টাকা জ্যের ভগিনী শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী — **२०८ मन ठाका** মধ্যো ভগিনী শ্রীমতী দিগম্বরী দেবী-> प्रभ ठाका কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী--১০ দশ টোকা বনিতা শ্রীমতী দীনময়ী দেবী---৩০ ত্রিশ টাকা ক্লেষ্ঠা কলা প্রীমতী হেমলতা দেবী— ১৫১ পনর টাকা মধ্যমা কন্তা শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী-১৫১ পনর টাকা<sup>-</sup> ১৫ প্ৰব টাকা তৃতীয়া কন্তা শ্ৰীমতী বিনোদিনী দেবী— কনিষ্ঠা কলা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী-১৫১ পনর টাকা ১৫ পনর টাকা পুত্রবধু শ্রীমতী ভবস্থন্দরী দেবী— ১৫ পনর টাকা পৌত্ৰী শ্ৰীমতী মুণালিনী দেবী— ১৫ পনর টাকা জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি-১৫ পনর টাকা কনিষ্ঠ দৌহিত্ৰ শ্ৰীমান ষতীন্দ্ৰনাথ সমাজপতি--১৫ প্ৰব টাকা কেভিত্ৰী শীমতী বাজবাণী দেবী-কনিষ্ঠা ভ্ৰাত্বধু শ্ৰীমতী এলোকেশী দেবী— **२०८ मण छोका** শান্ততী শ্রীমতী তারাস্থন্দরী দেবী — ১০ দশ টাকা জোষ্ঠা কন্তার শাশুড়ী শ্রীমতী স্বর্ণমন্ত্রী দেবী— ১০ দশ টাকা জ্যোষ্ঠা কন্সার ননদ শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবী — ১০ দশ টাকা মাত্দেৰীর মাতুলকন্তা শ্রীমতী উমাস্কলরী দেবী---🔍 তিন টাকা মাতৃদেবীর মাতৃলদৌহিত্ত গোপালচন্দ্র চট্টোর বনিতা— ৩ তিন টাকা পিতৃস্বস্পুত্র ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়ের বনিতা— 🔍 তিন টাকা পিত্দেবের পিতৃষ্ত কন্তা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী — 🔍 তিন টাকা ১ পাঁচ টাকা বৈবাহিকী শ্রীমতী সারদা দেবী— ৮ আট টাকা ৰদন্ৰোহন তৰ্কালকারের মাতা—

গ্রীষ্ত মদনযোহন বহুর বনিতা গ্রীষ্ট্র নৃত্যকালী দাসী--- ১০১ দশ টাকা শ্রীষুত মধুস্থদন খোবের বনিতা শ্রীষতী থাক্ষণি দাসী— ১০ নশ টাকা বারাশত নিবাসী শ্রীযুত কালীকৃষ্ণ মিত্র— ৩০ জিশ টাকা কালীকন্ত মবিষা গেলে ভাছার বনিতা গ্রীমতী উমেশমোহিনী দাসী---১० एम होका শ্রীরাম প্রামাণিকের বনিতা শ্রীমতী ভগবতী দাসী— २ इहे डाका দিতীয় শ্ৰেণী---্মাতৃষ্ণ পুত্র শ্রীযুত সর্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যার— ১০ দশ টাকা ভাগিনেরী শ্রীমতী মোকদা দেবী--১ পাঁচ টাকা · জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ননদ শ্রীমতী তারামণি দেবী— ে পাঁচ টাকা পিতৃত্বস্ক্তা ত্রীমতী মোক্ষদা দেবী-২ ছই টাকা মাতৃদেবীর মাতৃস্বস্পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রামাচরণ ঘোষাল— ে পাঁচ টাকা

৮ আট টাকা

পাঁচ টাকাপাঁচ টাকা

২ ছই টাকা

ৰারাশতনিবাসী নবীনকৃষ্ণ মিত্রের বনিতা

মাতৃদেবীর মাতৃশক্তা শ্রীমতী বরদা দেবী-

মাতৃদেবীর মাতৃলপুত্র তারাচরণ মুখোর পরিবার—

মাতৃদেৰীর পিতৃষ্ফপুত্র রামেশ্বর মুখোর পরিবার—

মাতৃদেবীর মাতৃষম্পুত্র শ্রীযুত কালিদাস মুখো-

শ্রীমতী ভামাত্মন্ত্রী দাসী— ১০ দশ টাকা বদনমোহন তর্কালন্ধারের কন্তা শ্রীমতী কুম্মালা দেবী— ১০ দশ টাকা বদনমোহন তর্কালন্ধারের ভগিনী শ্রীমতী বামাত্মন্ত্রী দেবী— ৬ তিন টাকা বর্ধমানের প্যারীচাঁদ মিত্রের বনিতা শ্রীমতী কামিনী দাসী—১০ দশ টাকা

- ৮। যদি কার্যদর্শীরা দিতীয় শ্রেণীনিবিষ্ট কোন ব্যক্তিকে মাসিক বৃদ্ধি দেওয়া জ্বনাবশ্যক বোধ করেন অর্থাৎ আমার দন্ত বৃদ্ধি না পাইলেও তাঁহার চলিতে পারে এক্নপ দেখেন তাহা হইলে তাঁহার বৃদ্ধি রহিত করিতে পারিবেন।
- ৯। আমার দেহাত সমরে আমার মধ্যমা তৃতীয়া ও কনিষ্ঠা কল্পার বে স্কল পুত্র ও কল্পা বিভ্যমান থাকিবেক কোনও কারণে তাহাদের ভরণ-

পোষণ বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতির ব্যঙ্ক নির্বাহের অস্ক্রবিধা ঘটলে তাহারা প্রত্যেকে 
হাবিংশ বর্ষ বয়:ক্রম পর্যস্ত মাসিক ১৫১ পনর টাকা বৃদ্ধি পাইবেক।

- ১০। আমার দেহাত্ত সময়ে আমার বে সকল পৌত্র ও দৌহিত্র অথবা পৌত্রী ও দৌহিত্রী বিভয়ান থাকিবেক তাহাদের মধ্যে কেহ অদ্ধত্ব পদ্ভূত্ব প্রভৃতি দোষাক্রান্ত অথবা অচিকিৎস্থ রোগগ্রন্ত হইলে আমার বিষয়ের উপস্থত হইতে যাবজ্ঞীবন মাসিক ১০১ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেক।
- ১১। যদি আমার মধ্যমা অথবা কনিষ্ঠা ভগিনীর কোনও পুত্র উপ্নার্জনকম হইবার পূর্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাবং তাঁহার কোনও
  পুত্র উপার্জনকম না হয় তাবং তিনি আমার বিদয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম
  ধারা নির্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরিক্ত মাসিক আর ২০১ কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইবেন।
- ১২। যদি শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসীর কোনও পুত্র উপার্জনক্ষম হইবার পূর্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাবৎ তাঁহার কোনও পুত্র উপার্জনক্ষম না হর তাবৎ তিনি আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নির্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরিক্ত মাসিক আর ১০১ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেন।
- ১৩। কার্যদর্শীরা আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে নীলমাধব ভট্টাচার্যের বিনিতা প্রীমতী সারদা দেবীকে তাঁহার নিজের ও প্রত্রেরের জরণপোষণার্থে মাস মাস ৩০ ্ ত্রিশ টাকা আর তাঁহার পুত্রেরা বয়:প্রাপ্ত হইলে যাবজ্জীবন মাস মাস ১০ ্ দশ টাকা দিবেন। তিনি বিবাহ করিলে অথবা উৎপথবর্তিনী হইলে তাঁহাকে উক্ত উভার বিধেয় মধ্যে কোনও প্রকার রন্তি দিবার আবশ্যকতা নাই।
- ১৪। আমি অবিভাষান হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে বে অষ্ঠানে বেরূপ মাসিক ব্যয় হইবেক তাহা নিয়ে নির্দিষ্ট হইতেছে।

জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে আমার স্থাপিত বিভালয় —১০০ একশত টাকা

- ক্র প্রামে আমার স্থাপিত চিকিৎসালয়—৫০< পঞ্চাশ টাকা</p>
- ঠ গ্রামের অনাথ ও নিরুপার লোক ৩০ বিশ টাকা বিধবা বিবাহ— ১০০ একশত টাকা
- ১৫। যদি শ্রীযুত জগন্নাথ চট্টোপাধ্যার শ্রীযুত উপেল্রনাথ পালিত শ্রীযুত গোবিশ্বচন্দ্র ভড় এই তিনজন আমার দেহাস্ত সমর পর্যন্ত আমার

পরিচারক নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে কার্যদর্শীরা তাহাদের প্রত্যেককে এককালীন ৩০০ তিনশত টাকা দিবেন।

- ১৬। কার্যদর্শীরা বিষয় রক্ষা লোকিক রক্ষা কন্তা দান প্রভৃতির আবশ্যক ব্যয় স্বীয় বিবেচনা অহুসারে করিবেন।
- ১৭। এই বিনিয়োগপতে বাঁহার পক্ষে অথবা বে বিষয়ে যেক্কপ নির্বন্ধ করিলাম বলি তাহাতে তাঁহার পক্ষে অবিধা অথবা সে বিষয়ের অশৃত্যলা না হয় তাহা হইলে কার্যলশীরা সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া বাঁহার পক্ষে অথবা বে বিষয়ে যেক্কপ নির্বন্ধ করিবেন তাহা আমার স্বকৃতের স্থায় গণনীয় ও মাননীয় হইবেক।
- ১৮। একণে আমার সম্পত্তির বেক্সপ উপস্বত্ব আছে বদি উত্তরকালে তাহার ধর্বতা হয় তাহা ইইলে যাহাকে বা যে বিষয়ে যাহা দিবার নির্বন্ধ করিলাম কার্যদর্শীরা স্বীয় বিবেচনা অস্থসারে তাহার ন্যুনতা করিতে পারিবেন।
- ১৯। আবশুক বোধ হইলে কার্যদর্শীরা আমার সম্পত্তির কোন অংশ বিজেয় করিতে পারিবেন।
- ২০। আমার রচিত ও প্রচারিত পৃস্তক সকল শস্ত চন্দ্রের (সংস্কৃত যন্ত্রের)
  পৃস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে আমার একান্ত অভিলায় 'শ্রীযুত ব্রজনাথ
  মুখোপাধ্যায় যাবং জীবিত ও উক্ত পৃস্তকালয়ের অধিকারী থাকিবেন তাবংকাল পর্যন্ত আমার পৃস্তক সকল ঐ স্থানেই বিক্রীত হয় তবে এক্ষণে যেরূপ
  স্প্রপালীতে পৃস্তকালয়ের কার্য নির্বাহ হইতেছে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে
  ও তন্নিবন্ধন ক্ষতি বা অস্ক্রবিধা বোধ হইলে কার্যদর্শীরা স্থানান্তরে বা
  প্রকারান্তরে পৃস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।
- ২১। কার্যদর্শীরা একমত হইয়া কার্য করিবেন মতভেদস্থলে অধিকাংশের মতে কার্য নির্বাহ হইবেক।
- ২২। নিযুক্ত কার্যদর্শীদিগের মধ্যে কেহ অবিভয়ান অথবা এই বিনিয়োগ পত্রের অহযায়ী কার্য করিতে অসমত হইলে অবশিষ্ট ছুই জন উাহার স্থলে অন্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। এইরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি আমার নিজের নিয়োজিত ব্যক্তির ভায় কার্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

২৩। যদি নিযুক্ত কার্যদর্শীরা এই বিনিরোগ পত্রের অম্বায়ী কার্যভার গ্রহণে অসমত বা অসমর্থ হন তাহা হইলে বাঁহারা এই বিনিরোগ পত্র অম্পারে বৃদ্ধি পাইবার অধিকারী তাঁহারা বিচারালয়ে আবেদন করিয়া উপযুক্ত কার্যদর্শী নিযুক্ত করাইয়া লইবেন। তািন এই বিনিয়োগ পত্রের অম্বায়ী সমস্ত কার্য নির্বাহ করিবেন।

২৪। বাবৎ আমার ঋণ পরিশোধ না হয় তাবৎকাল পর্যন্ত এই বিনিয়োগ পত্রের নিয়ম অমুসারে নিযুক্ত কার্যদর্শীদিগের হন্তে সমস্ত ভার থাকিবেক। ঋণ পরিশোধ হইলে ঐ সময়ে বাঁছারা শাস্ত্রাম্পারে আমার উন্ধরাধিকারী থাকিবেন তাঁছারা আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন এবং সপ্তম নবম দশক একাদশ ঘাদশ ত্রোদশ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ ধারার নির্দিষ্ট রুজি প্রভৃতি প্রদান পূর্বক উপস্থ ভোগ করিবেন। ঐ উন্ধরাধিকারীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কার্যদর্শীরা তাঁছাদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া অবস্ত হইবেন।

২৫। আমার প্ত বলিয়া পরিচিত প্রীয়ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপর নাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী এজন্ত ও অন্ত অন্ত গুরুতর কারণ বশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি এই হেতু বশতঃ বৃদ্ধি নির্বন্ধস্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই হেতু বশতঃ তিনি চতুর্বিংশ ধারা নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ কালে বিভমান থাকিলেও আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা ঘাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ধারা অহসারে এই বিনিরোগ পত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। তিনি চতুর্বিংশ ধারা নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ কালে বিভমান না থাকিলে বাঁহাদের অধিকার ঘটিত তিনি তৎকালে বিভমান থাকিলেও তাঁহারা চতুর্বিংশ ধারার লিখিত মত আমার সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। ইতি তাং ১৮ জ্রৈষ্ঠ ১২৮২ সাল ইং ৩১ মে ১৮৭৫ সাল।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর মোকাম কলিকাতা। ইসাদী।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় শ্রীগিরিশচন্দ্র বিভারত্ব প্রীশামাচরণ দে শ্রীবিহারীলাল ভাছ্ড়ী শ্রীনীলমাধব সেন শ্রীকালীচরণ ঘোষ শ্রীযোগেশচন্দ্র দে সর্ব সাকিম কলিকাডা।

## বিভাসাগর জীবনচরিত

## চতুর্থ ধারার উল্লিখিত সম্পত্তির বিবৃতি—

- (ক) সংস্কৃতবন্ধের তৃতীয় অংশ—
- (খ) আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক—

#### বাঙ্গালা---

বাঙ্গালা---

- (১) বর্ণপরিচয় ছই ভাগ
- (৯) শকুম্বলা

(২) কথামালা

(১০) সীতার বনবাস

(৩) বোধোদয় (৪) চরিতাবলী

- (১১) ভ্রাম্ভিবিলাস
- (৫) আখ্যানমঞ্জরী ছই ভাগ
- (১২) মহাভারত
- (৬) বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ
- (১৩) সংস্কৃতভাষা প্রস্তাব (১৪) বিধবাবিবাহ বিচার

(৭) জীবনচরিত

- (১৫) বছবিবাছ বিচার
- (৮) বেতাল পঞ্বিংশতি

#### সংস্কৃত---

ইংরেজী--

(১) উপক্ৰমণিকা

() Poetical Selections

(२) गाक वगरको भूगी

- (২) Selections from Goldsmith
- (৩) ঋজুপাঠ তিন ভাগ
- (৪) মেঘদুত
- (৫) শকুন্তলা
- (৬) উম্বরচরিত
  - (গ) যে সকল পুতকের স্থাধিকার ক্রয় করা হইয়াছে।
    - (১) মদনমোহন তর্কালয়ার প্রণীত শিশুশিক্ষা তিন ভাগ।
    - (২) রামনারায়ণ তর্করত্ব প্রণীত কুলীন কুলসর্বয়।
  - (प) কাদদ্বরী সটীক বাল্মীকি রামায়ণ প্রভৃতি মৃদ্রিত সংস্কৃত প্রক ।
- (%) নিজ ব্যবহারার্থ সংগৃহীত সংস্কৃত বাঙ্গালা হিন্দী পার্শী ইংরেজী প্রভৃতি পুস্তকের লাইত্রেরী।
  - (চ) কর্মট ডের বাঙ্গালা ও বাগান।

(বাকর) ঈশরচন্দ্র বিভাসাগর

### PROBATE TO ONE OF THE EXECUTORS.

The High Court of Judicature at Fort William in Bengal.

Hereby maketh known that on the eleventh day of February in the year one thousand eight hundred and ninety two the last will of Pandit Iswara Chandra Vidyasagar C. I. E. late a Hindoo inhabitant of the town of Calcutta deceased (a copy and a translation whereof are hereunto annexed) was proved and registered before this Court and that administration of the property and credits of the said deceased and in any way concerning his said will was granted to Kirode Nath Singha at present residing at No 98 Upper Circular Road in Calcutta aforesaid one of the executors in the said will named ( with effect within the Province of Bengal ) he having undertaken to administer the said property and credits and to make a full and true inventory thereof and exhibit the same in this Court within six months from the date of this grant or within such further time as the Court may from time to time appoint and also to render to this Court a true account of the said property and credits within one year from the same date or within such further time as the Court may from time to time appoint.

Date at Fort William aforesaid this 9th day of August in the year one thousand eight hundred and ninety-two.

Sd. Bel Chamber. Registrar.

Sd. Sattyadhan Banerjee Attorney High Court Original Side. 8 August.

No 469. sold to Sattyadhan Banerjee of 10 Hasting Street Calcutta. Rs. one thousand only The 8th August 1892. Certified that a single stamp of the value of Rs. One thousand one hundred and seventy three only required for this document

is not available, and that the smallest number of stamps which I can furnish, so as to make up the required amount, is as follows:

Sd. Preya Lall Sen,

Sd. Bangsi Dhar Sur.

Treasurer. Callector of Stamp revenue Calcutta.

No. 469. sold to Sattydhan Banerjee of 10 Hastings Street Calcutta Rs. one hundred and seventy only. The 8th August 1892. Certified that a single stamp of the value of Rs. one thousand one hundred and seventy-three only required for this document is not available, and that the smallest number of stamps which I can furnish, so as to make up the required amount, is as follows:—

Sd. Bangsi Dhar Sur Collector of stamp revenue, Calcutta.

Sd. Preya Lall Sen

Treasurer.

Filed 24 January 1893

Bank of Bengal No 498 of 1892

Copied by

Probate.

Upendra Nath Bapli.

Examined by BIPIN B. GUPTA 8/2/93.

একণে বিভাসাগর মহাপরের সমগ্র উইল পাঠক সমীপে উপনীত হইল।

বিভাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রায় কার্যে কতদূর পরিণত হইয়াছে, এবং কাৰ্যে পরিণতি হইবার পকে কি স্মবিধা বা বাধা ঘটিয়াছিল, তাহা জনসমাজে সম্পূর্ণক্রপে প্রকাশ থাকায় এ স্থলে বিস্তারিত সমালোচনার আবশুক নাই। তবে এই উইল আদালতে কি প্রকারে সপ্রমাণ হইয়া কতদুর কার্যে পরিণত স্ট্রাছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিভাসাগর মহাশ্রের জীবনচরিতে লিপিবদ্ধ পাকা একান্ত আবশুক। বিভাসাগর মহাশবের মৃত্যুর কিছুদিন পরে উইল মহামান্ত হাইকোর্টে প্রমাণীকৃত হইয়া ইং ১৮৯২ সাল ১ই আগস্ট তারিবে এীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদনাথ সিংহ মহাশয়কে তদুস্সারে কার্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। উইলের লিখিত কার্যদর্শী তিনজন ছিলেন। ভাগিনেয় পস্পুর নিবাসী প্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়, প্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ ঘোষ এবং মহাশয়ের দেহাত্যয়ের পূর্বেই লোকান্তরিত হওয়ায় ও শ্রীযুত কালীচরণ ঘোষ কাৰ্যভাৱ লইতে অম্বীকার করায় কেবল শ্রীযুত বাবু ক্লীরোদনাথ সিংহ महाभग्नहे कार्यनभी शान अधिविक हारान। छहेन अमाराज नजशाख हहेन কোনও পক্ষ হইতে উহার বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি হয় নাই। অতঃপর বাহা ঘটিয়াছে তদুভাস্ত মংপ্রণীত বিভাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতের দিতীয় সংস্করণে প্রকাশ করা যাইবে।

বিভাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর সময় তাঁহার উইলের উল্লিখিত ঋণ ছিল না। তবে কার্য কর্ম উপলক্ষে কোনও কোনও ব্যক্তির তাঁহার নিকট টাকা প্রাপ্য ছিল বটে, তাহা এন্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই। তাঁহার বাটীতে নিজ তহবিলে ও ব্যাঙ্কে প্রায় বিংশতি সহস্র টাকা জমা ছিল। যে সময়ে উইল হইয়াছিল, তৎকালে আয় কম ছিল, পরে যেমন আয় রৃদ্ধি হইতে লাগিল, বিভাসাগরের দানও যথেষ্ট হইতে লাগিল। উইলের লিখিত তালিকা অপেকা কি দেশস্থ কি বিদেশস্থ কি কলিকাতাস্থ অনেক দরিম্ব আয়ীয়ের নিরুপায় পরিবারগণকে মাসহারা দিতেন, এস্থলে সে সকলের লামোল্লেখ করা অনাবশ্যক। এই উইলের লিখিত অনেকেই বিভাসাগরের জীবদ্দশায় লোকাস্করিত হইয়াছেন। স্বতরাং সে সকলের আর মাসহারা দিতে হয় নাই।

## পরিশিষ্ট

১২ পূর্চা ২৭ পংক্তি হইতে ১৩ পূর্চা ১ পংক্তি।

"রামজয় তর্কভূষণ গৃহত্যাগের সময়ে যে পত্নী তুর্গাদেবীকে সম্ভানসহ বনমালীপুরে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি ঐ উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা।"

চণ্ডীবাবু বাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভূল। ছুর্গাদেবী তর্ক্সিদ্ধান্তের পঞ্চমী বা কনিষ্ঠা ক্সা ছিলেন।

"জন্মভূমি" সংবাদপত্তের লেখক মহাশয় ৬২৫ পৃষ্ঠা। ২ কলম। ৪০।৪১
পংক্তিতে ঐক্নপ ভূল করিয়াছিলেন, তজ্জ্য কোন ব্যক্তি প্রতিবাদ করেন।
এই পুস্তকের ৪৮নং প্রতিবাদে হরিণ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা
হইয়াছে, তাহা ভালক্কপে সাধারণের অবগতি জ্ব্য এখানে সবিস্তার
লেখা গেল।

দীনবন্ধু ভাষরত্বের রাখাল নামে এক পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তৎকালে ঐ জেলার জজ সাহেব মহোদ্যের এক হরিণ ছিল। ঐ হরিণ খোলা থাকিয়া লোকের গাছ পালা থাইত এবং কখনও কখনও লোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার জব্যাদি নষ্ট করিত। জজ সাহেবের হরিণ, এজন্ত কেহ ভরে কিছু বলিতে পারিত না। ঐ রাখাল একদিন হরিণের ঐক্পপ অত্যাচার সন্থ করিতে না পারিয়া হরিণকে তাড়াইয়া দিবার মানসে একখণ্ড কার্চ ছুড়িয়া দেয়, দৈবঘটনায় ঐ কার্চখণ্ডের আঘাতেই হরিণটির মৃত্যু হয়। ঐ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রই জজ সাহেবের লোকেরা আসিয়া ঐ মৃত হরিণটিকে লইয়া যায় এবং ফৌজদারী আদালতে ঐ রাখালের নামে নালিশ রুজু হয়, আদালতের বিচারে রাখালের সামান্ত অর্থ দণ্ড হয়। একশকার মহামান্ত হাইকোর্টের স্থপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু হুর্গামোহন দাশ মহাশন্ম তৎকালে বরিশালের জজ আদালতের উকীল ছিলেন। চণ্ডীবাবু! বরিশালের সংবাদ, হুর্গামোহন দাশবাবুকে জ্বজ্ঞাসা না করিয়া কোন

অনভিজ্ঞের কথায় এক্লপ অষধ। সংবাদ পুস্তকে লিখিলেন। এই ছরিণ বদের পর দীনবন্ধ ছই বৎসরকাল বরিশালের ডেপ্টীর কার্ণে নিযুক্ত ছিলেন।

## ৯৫ পৃঃ ৪ পংক্তি।

"স্বানন্দ বিভাবাগীশ নামে একজন অধ্যাপক সে সময়ে" ইত্যাদি।

মৎপ্রণীত জীবনচরিতের ৭১ পৃঃ [বর্তমান গ্রন্থের পৃঃ ৬৯] ৪ পংক্রিতে সর্বানন্দ স্থারবাগীশ আছে। চণ্ডীবাবু সর্বানন্দের বিভাবাগীশ এই পদবীটি নৃতন দিলেন কেন ? আমরা সর্বানন্দের নিকট অগ্যয়ন করিয়া সম্ভই হই নাই, তজ্জ্ঞ উহার বিরুদ্ধে বিভাসাগরের নিকট ও এডুকেসন কৌনসেলের সেক্রেটারি মহামান্ত ডাক্তার ময়েট সাহেব মহোদয়ের নিকট আবেদন করিয়াছিলাম। বিভাসাগরের কৌশলে ও অতিরিক্ত যত্নেই মদনমোহন তর্কালক্ষার ঐ পদ প্রাপ্ত হন।

চণ্ডীবাব্র প্তকে অগ্রন্ধ মহাশয়ের পত্নীর প্রতিকৃতি সমিবিট হইয়াছে।
ইহা কতদ্র যুক্তিসঙ্গত তাহা বলিতে চাহি না, তবে হিন্দুসমাজের এখনও
তেমন অবস্থা হয় নাই যাহাতে কুলকামিনীগণের প্রতিকৃতি সাধারণের
সমক্ষে অবাধে প্রকাশ করা যায়। জননীদেবীর প্রতিকৃতি দেওয়ায় ততদ্র
আপত্তিজনক হয় নাই, কারণ তিনি রুদ্ধা। অগ্রন্ধ মহাশয়ের পত্নীর
প্রতিকৃতি সম্বন্ধে কেবল আমারই যে এই মত, তাহা নহে। অনেক
কৃতবিগ্র ব্যক্তি বাঁহাদের সঙ্গে এ বিষয়ের কথাবার্তা হইয়াছে, তাঁহাদেরও
এই মত। আর পরিশেষে শ্মশানে অস্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালীন যে প্রতিকৃতি
লওয়া হয়, তাহাও গ্রন্থমধ্যে সম্মিবিষ্ঠ হওয়ায় শিষ্টের পরিচায়ক হয় নাই।
ইহা যদিও কথঞ্চিৎ পরিমাণে কর্মণ-রসের উদ্দীপক বটে, তথাচ ইহাতে
অধিক পরিমাণে বাঁভৎস রসের উদ্লেক হইয়া থাকে।